## বংশ পরিচয়।

#### পঞ্চস খণ্ড।

\*<del>\*\*</del>

প্রজাপতি, মজলিন ও খ্রীরামপুর সম্পাদক শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ কুমার সঙ্কলিত।



অগ্ৰহাম্বল ১৩৩০।

মূলা—ে টাকা।

কলিকাতা ২০১ কর্ণওয়ানিস ষ্ট্রীট্, গোবর্দ্ধন প্রেস হইতে শ্রীযুক্ত রসিকলাল পান হারা মুদ্রিত ও ২০১ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট্ হইতে শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রনাথ কুমার কর্তৃক প্রকাশিত।

#### যিনি

বাঙ্গালা সাহিত্যে, বাঙ্গালার শিল্পে, বাঙ্গালায় বিভাবিস্তুণরে

B

বাঙ্গালীর সকবিধ উন্নতিসাধনে

অকাতরে অর্থবায় করিয়া সমগ্র দেশের এদ্ধা ও
কৃতজ্ঞতা অর্জন করিয়াছেন

সেই মহারাজ

স্থার মনী-প্রচন্দ্র নন্দী, কে, সি, আই, ই, মহোদ্য়ের করকমলে বংশ পরিচয় ৫ম খণ্ড

শ্রদা সহকারে

উপহাত

**इ**डेन।



মহারাজ স্তার মণীশুচন্দ্র নন্দী, কে, সি, আই, ই।

## সূচীপত্র।

| বিষয়        | •                                      |       | পৃষ্ঠা            |
|--------------|----------------------------------------|-------|-------------------|
| <b>5</b> 1   | <b>ভূ</b> কৈলাশ রাজবংশ                 | •••   | <b>&gt;&gt;</b>   |
| २।           | গৌরীপুর রাজবংশ                         | •••   | 20 <del></del> 52 |
| <b>.</b>     | <b>জ্বরামপুরের গোস্বামীবংশ</b>         | •••   | o                 |
| <b>9</b> ]   | মহাত্মা রাজা রামমোহন রায               | •••   | e 3 80            |
| e I          | নকাপুরের অমিদার বংশ                    | •••   | 49-63             |
| <b>u</b> 1   | ৺প্ৰেষচন্দ্ৰতৰ্কবাৰীশ মহাশন্ন          | •••   | 45-Ro             |
| 9 1          | বাগজাঁচড়ার বস্থবংশ                    | •••   | p) 9p             |
| ь            | স্থলের পাকড়াশী জমিদার বংশ             | • • • | 99—74F            |
| 5 1          | কবিরাজপুর রায় বংশ                     | •••   | 20326°            |
| <b>&gt; </b> | স্বৰ্গীয় বামনদাস মুখোপাধ্যায়         | •••   | 388>44            |
| >> I         | শ্ৰীযুক্ত রাম্ব নিবারণ চক্র দাস বাহাছর | •••   | >60->7.           |
| >२ ।         | বহড়ুর বস্থবংশ                         | •••   | >9>->6            |
| 201          | গোৰামী মালিপাড়ার মুঝোপাধ্যার বংশ      | •••   | \$41-14¢          |
| 781          | রায় রাঞ্জুমার দক্ত বাহাত্র            | •••   | 748744            |
| 5¢ (         | দাশর্থী কবিরাজ                         | ***   | 745254            |
| اجر          | । স্বৰ্গীয় কুষাৰ হরিপ্ৰসাদ বায়       | •••   | 39%               |
| 39           | । 🕮 যুক্ত শরচ্চ∉ চক্রবর্তী             | •••   | ₹•�—₹5%           |
| 25           | ু কলিকাত৷ আহিরীটোলার বস্থবং <b>শ</b>   |       | २১१—२२०           |
| 32           | । রাম শ্রীফুক্ত গৌর গোপাল রাম বাহাহর   | •••   | २२8—-२२€          |
| ₹•           | । কোণার মিত্র বংশ                      | •••   | <b>२२७—२७</b> १   |
| २ऽ           | I ৺ভারাপ্রদল মুখোপাধ্যার               | •••   | 2 <b>6</b> 0 295  |

| ₹₹ ।            | ধানবাহাত্র সৈয়দ আউলাদ হাদান                | •••         | <b>२</b> १२—- <b>२</b> १७ |
|-----------------|---------------------------------------------|-------------|---------------------------|
| २७।             | তুহালিয়া রাজবংশ                            | •••         | <b>२</b> ११— २१৮          |
| ₹8              | বেলগাছি চৌধুরী বংশ                          | •••         | २१५—२५४                   |
| ₹€ [            | দেওয়ানবাড়ীর মজুমদার বংশ                   | •••         | <b>२</b> ৮२—३ <b>३</b> ०  |
| २७।             | मिक्नभूदित एक यः न                          |             | ₹≈>-0•0                   |
| २१ ।            | করার চট্টোপাধ্যার বংশ                       | •••         | o•8-0>>                   |
| २৮।             | <b>৺মতিলাল</b> সাহা                         | •••         | 0)2 <b>~9</b> )6          |
| २३ ।            | শ্রীযুক্ত উপেক্সনাথ কর                      | ***         | ७५६०२४                    |
| <b>9-</b> 1     | রাজীবপুরের ঘোষ বংশ                          | •••         | ৩২৮—৩৩২                   |
| 931             | <b>डाः मट्टन्डनाथ</b> नत्न्ताशासास मि बार्ट | ই           | -30 - 3g-                 |
| <del>વ</del> ર  | <b>আরপুলীর বো</b> ব বংশ                     | •••         | 058-06>                   |
| <b>∞</b> i      | হাওড়া থুকট কালীকুণু লেনস্ত প্রদিদ্ধ        | গৰুৰণিক     |                           |
|                 |                                             | বংশের বিবরণ | ૭૮૨—૭૯૬                   |
| <b>48</b> j     | শ্ৰীযুক্ক যতপতি চট্টোপাধ্যায়               | •••         | <b>૭</b> ૯€               |
| <b>96 1</b>     | মুর্শিদাবাদ ফতেসিং পরগণার খোলকা             | ৰ বংশ       | <b>3(5-3)</b>             |
| <del>७७</del> । | সিমুলিয়া বিখাস বংশ                         |             | 09n065                    |
| 491             | স্বৰ্গীয় মতিলাল গোস্বামী                   | ***         | 800                       |
|                 |                                             |             |                           |



স্বৰ্গীয় মহারাজ জয়নারায়ণ ঘোষাল বাহা**ত্**র

# বংশ-পা:৮ম

### ( পঞাস খণ্ড )

## ভূকৈলাস রাজবংশ।

জেলা ২৪ পরগণার প্রাচীন ও সন্ত্রান্ত জনিদারগণের মধ্যে ভূকৈলাস রাজবংশই প্রথম উল্লেখযোগ্য। নানা প্রকার জনহিতকর অফুষ্ঠান এবং দানশীলতার জন্ত এই বংশ চিরদিনই বিখ্যাত। বঙ্গদেশের মধ্যে এমন কি ভারতের অন্তর্জও ভূকৈলাস রাজবংশের কথা সকলেরই কিছু না কিছু জানা আছে।

তই বংশের প্রতিষ্ঠাতার নাম মহারাজ ক্ষমনারায়ণ ঘোষাল বাহাত্ব।
ইনি কলিকাতা গড়-গোবিদ্পপুরের প্রদিদ্ধ ধনী আহ্মণ কন্দর্প নারায়ণ ঘোষালের পৌজ। ফোর্ট-উইলিয়ম নিশ্বাণকালে ইংরাজ গভর্ণমেন্ট গোবিন্দপুর লইলে, কন্দর্প ঘোষাল ঝিদিরপুর গিয়া নৃতন আবাদ নিশ্বাণ করেন। এই কন্দর্প ঘোষালের বংশধরগণই কলিকাতায় আদিয়া প্রথম বাদ হেতৃ "কলিকাতার ঘোষাল" বলিয়া পরিচিত হন। তাঁহার তৃই পুত্র, রুক্ষ চন্দ্র ঘোষাল ও গোকুল চন্দ্র ঘোষাল।

গোকুল চফ্র ৰাজালার গভর্ণর ভেরেল্ট (Verelst) সাহেব বাহাত্রের দেওয়ান ছিলেন এবং স্বোপাজ্জিত বিশাল সম্পত্তির অধিপতি হইয়া-ছিলেন। ত্রিপুরারাজ তুর্গামাণিকা দেব বর্মা বাহাত্র এক বার সদর দেওয়ানিতে মোকর্দমার সময় ইহার নিকট প্রভৃত সাহায়া প্রাপ্ত হওয়ায় ১৮০১ খৃঃ অবেদ তিনি ত্রিপুরার সিংহাসনারোহণ করিবামাত্র ভ্রান্ধণ দেওয়ান গোকুল চল্রকে কয়েকটা গ্রাম নিদ্ধর দান করেন। গোকুল চল্লের ছুই পক্ষ ভিল—প্রথম। ক্রী চিতায় ঝাপাইয়া পড়িয়া গোকুল চল্লের সহগমন করিয়াছিলেন—ধিদিরপুরের "সতী-ঘাট" ভ্রমাবস্থান তাঁহাদের চিতার পবিত্র অনল বেন এখনও জাগাইয়া রাধিয়াছে। দেওয়ান গোকুলচন্দ্র ১৭৭২ খ্রীঃ অবেদ পরলোক গমন করিলে তদীয় লাতুপুত্র (অর্থাৎ কৃষ্ণ চল্লের একমাত্র পুত্র) জয়নারায়ণ ঘোষাল সেই বিশাল সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হন।

জয়নারায়ণ ১১৫৯ বজাবে তর। আখিন জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৫ বংসর বয়সেই বাজালা, হিন্দি, সংস্কৃত, আরবী, পারসী, ফরাসী এবং ইংরাজী ভাষায় বৃংপন্ন হইয়াছিলেন। ১১৭২ সালে তিনি বজ, বিহার ও উদ্বিয়ার নথাব মবারক উদ্দোলার অধীনে কর্ম গ্রহণ করেন। তিন বংসর পরে সে কর্ম ত্যাগ করিয়া কলিকান্তার প্রলিশ স্থপারিটেওেন্ট মি: জনু সেকস্পেয়রের সহকারীর পদ গ্রহণ করেন। গভর্গমেন্ট ইহার কার্যাদক্ষতায় এবং সদম্ভানে এত দূর প্রীত হইয়াছিলেন যে গভর্গর জ্যোদক্ষতায় এবং সদম্ভানে এত দূর প্রীত হইয়াছিলেন যে গভর্গর জ্যোদক্ষতায় এবং সদম্ভানে এত দূর প্রীত হইয়াছিলেন যে গভর্গর কোরেল হেটিংস দিল্লীর বাদসাহ মহম্মদ জাহান্দার শাহার নিকট হইতে ইহাকে রাজ সনন্দ আনংইয়া দেন। ১১৮৮ সালে তিনি বাদসাহ কর্ত্বক মহারাজ বাহাত্বর উপাধিতে ভূষিত হন এবং সাড়ে তিন হাজারা মনস্বদারা (অর্থাৎ সাড়ে তিন সহস্র স্থারোহী রাথিবার ক্ষমতা) প্রাপ্ত হন। তিনি সরকারী কর্ম হইতে অবসর লইবার পরও বিবিধ রাজ্যায়্য এবং জনহিত্বর কার্য্যে লিপ্ত থাকেন। কিন্তু ভক্তক্ত গভর্গমেন্ট হক্তকত কোন বেতন বা প্রকার গ্রহণ করেন নাই। তিনি যে বিশাল সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হইয়াছিলেন, উত্তর্কালে আরও তাহা বিভ্বত করেন।

সাড়ে তিন হাজারী হইবার পর "মহারাজ জয়নায়ায়ণ" খিদিরপুরের সিলিকটে একটা বিভ্ত ভূমিখতে গড়বন্দী প্রকাণ্ড প্রাসাদ নির্দাণ করাইয় তথায় স্থানে স্থানে শিব স্থাপনা ও অক্সান্ত দেব দেবীর মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করিয়া প্রাণাদের নাম "ভূকৈলাস" রাথেন এবং তথায় বাস করিতে থাকেন। তাহার প্রতিষ্ঠিত পতিত-পাবনী মূর্ত্তি ও কমলেশর, ক্ষেচন্দ্রেশর, রাজরাজেশর নামে শিবলিক এয়, পঞ্চানন, মহাদেব, গলা, গণেশ, কার্ত্তিক, ক্র্য্য, রাম সীতা, হহুমান, কালতৈরব্ প্রস্তৃতি বিগ্রহ এবং প্রাণাদ আজিনার শিব গলা ও সত্যালা নামক সরোবর্ষয় প্রকৃত্তি ও শানের "ভূকৈলাস" নাম সার্থক করিয়াছে। প্রতিবংসর "শিবরাজি" ও "চড়কের" সময় সপ্তাহ্ব্যাপী মেলা বিসমা থাকে। এত্রাতীত তিনি ১৯৮৭ বলাকে কালীলাটে একালীমাভার ৪খানি হাত রৌপ্যে গড়াইয়া দেন।

মহারাজ জয়নারায়ণ ঘোষাল ঘেমন বিপুল ধনের অধিকারী ইইয়াছিলেন তেমনই প্রচুর অর্থ, ধর্ম ও সমাজের কলাাণার্থে অকাতরে
বায় করিয়া গিয়াছেন এবং নর-নারায়ণের সেনার্থে অনেক ভূনপাতি
দান করিয়া গিয়াছেন। ১৭৯৪ অবদ কাশীতে ইঁহার পুণ্য কার্ত্তির
প্রপাত হয়, ঐ বৎসর তিনি এখানে বিজয় নগরম্ (Vizanagram)
রাজপ্রাসাদের দক্ষিণে "ককণানিধান" নাবে রাধারজ বিপ্রহ এবং
ভূকৈলাদ নামে আর একটা দেবালয় প্রতিষ্ঠা করেন। এই ভূকৈলাদছ
"গুকধান" নহারাজ জয়নারায়ণ ঘোষালের অক্ষম্ম পুণ্য স্থাতি ধারণ
করিয়াছে। এখানে ঘানশ শিবমন্দির পরিবেটিত একটি শশুক মন্দির"
আছে। সেই মধা মন্দিরে খেত পাধ্যের ও কোটি পাধ্রের নির্মিত
একটা মৃলন্ম্রি বিরাজিত। প্রশান্ত স্থানর থেত গুরুম্রির বন্ধে সম্পূর্ণ
নির্মণীল কৃষ্ণমূর্ত্তি শিল্য জয়নারায়ণ। শিল্পের আগ্রস্থাপ্রির বন্ধে সম্পূর্ণ
নির্মণীল কৃষ্ণমূর্ত্তি শিল্য জয়নারায়ণ। শিল্পের আগ্রস্থাপ্রির বন্ধে সম্পূর্ণ

জাবিস্ত মূর্ত্তি। এই গুরুশীয়া মূর্ত্তির জায়া উক্ত দেবালাষের নাম "গুরুধান" এবং বঙ্গদেশে ঝালকাটা (বরিশাল) প্রভৃতি হানে গুরুর মারণার্থে কাশ্রিব অনুক্রবেশে আরও অনেক গুরুষ্যা স্থাপন করিয়াছিলেন।

কাশীতে বেল, উপ'নষদ, স্বৃতি, দুর্শন এবং সংস্কৃত সাহিত্য ব্যতীত পাশ্চাতা জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চার বিশেষ অভাব দর্শনে ডিনি অটান্থ শতাকীর শেষভাগে ঐকানে সকল জগতর বালকদিগকে সংস্কৃত, বালালা, হিন্দী, আরবী, পারদা ও ইংবাজী শক্ষা দিবার জন্ত এক অবৈতনিক বিভালয় স্থাপন কবেন, উক্ত বিভালয় তিনি উচার নিজ ততাবধানে রাখিয়া শিক্ষক ও ছাত্রেশের আহেংবের ও উপযুক্ত বাসম্বানের ব্যবস্থা এবং বিভালয়ের স্থাণী মানিক বুজি নির্দাণে করত: বহু বংসর স্থচাকরণে চালাইয়াভিলেন। পরে তিনি অক্সভ তইয়া প্ডায় িভালয়ের তত্যবধান বিশুদ্ধল হইবার আশক্ষার বিশেষ চিক্তিত হইছা পড়েন ৷ ঐ সময়ে কাশীধায়ে চার্চ্চ মিশুন সোহতেটার মিশুনারির৷ কাঁখাদের ধর্ম প্রচার ও বছ জনহিতকর কার্যা দেখাইলা দেশ গাদীকে মৃগ্ধ করেন, উক্ত মিশনারীগণের কাষ্যকলাণ দেখিলা অগীয় মহারাজ ভ্রনারায়ণ্ড ন্যু হন, এবং তাহাব শাটাবিক পীড়ার জন্ত ওত্বাবধানে অস্থবিধা হইবে এই চিন্তা কাৰয়া ১৮১৮ অব্যান ১১শ অক্টোবর তারিবে লান্পত্তের দাবায চার্চ্চ মিশ্রারী সোণাইটীর ২কেউক্ত বিভালন অপুর করেন, এবং ঐ বিভালম প্রিচালন ও ছাত্র্বিধের ভবর্ণপোষ্য জন্ম এছর অর্থ দান . শকরেন। উক্তাশিখাল ঐ সময় ভারতবর্ষের মধ্যে **রপ্র**ভিষ্ঠিত ও নক-অংশন বিভামনির হট্ড উঠিয়াছিল, ডিভাল্ডে ঐ সময় ৬৫০ জন ছাত্র বিষ্ণাভাগে বিচিত্ত ♥ গ্রেই বুটনে লওঁ বেকন এবং ব**লে রাজা** 

<sup>\*</sup> Vide-The History of Protestant Missions in India by the Rev., M. A. Sherning M. A. L. L. B. London, Edited, 1825 Page 185)



স্বৰ্গীয় রাজা কালীশঙ্কর ঘো**ষাল** বাহা**ছ্**র

রামমোগন রায়ের মত কাশাতে মহারাজ জগনারায়ণ ঘোষাল শিক্ষার স্থোত নৃতন পথে পরিবর্ত্তিত কবিয়া নেন। এই পাক্ষাতা শিক্ষাপ্রণালীর প্রবর্ত্তন সম্বন্ধে জাষ্টিস্ দৈয়দ মামুনের History of English Education in India নামক প্রসিদ্ধ গ্রন্থ স্রষ্টব্য—

"সেকেলে 'পৌন্তলিক' প্রোট মহারাজ এজন্মরায়ণ ঘোষাল শতাধিক বর্ষ পূর্ব্বে একরণ চক্ষে কাশী দেখিছাছেন, আর একেলে 'অপৌত্তলিক' विन् भश्**र्व ७ (परवस्त नाथ ठाकूरवत्र १भोज** युवा ७ वरनस्त नाथ ठाकूत আর একরূপ চক্ষে কাশী দেখিয়াছেন"—এই ভাবে বিখ্যাত অধ্যাপক ও সাহিত্যিক শ্রীযুক্ত ললিভ কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় এম, এ, বিস্থারত্ব মহাশহ তাঁহার 'কাশীর বৈশিষ্টা' প্রবন্ধ আরম্ভ করিয়াছেন। \* জ্ব নারায়ণ ঘোষালের সাহিত্যামুগ্রাগ এবং কবিত্বপঞ্জি বড গামান্ত ছিল না। তিনি একজন রাজকবি বলিয়া প্রদিদ্ধ ছিলেন। তিনি "শহরী পদীত" "ব্ৰাহ্মণাৰ্চনাচ ব্ৰিকা" ও "ব্ৰুয়নাৱায়ণ কল্পক্ম" নামে তিন্থানা সংস্কৃত গ্রন্থ প্রণয়ন করেন এবং "কঙ্গণা নিধান বিলাস" নামক 💐 কুঞ্জের শীলা বিষয়ে বাঙ্গালা গ্ৰন্থ রচনা করেন ও "কাশীখণ্ডের" বলভাষাধ ছন্দো-वकाष्ट्रवान क्षकान करत्रन । এইक्रभ वह ममुश्रष्ट निश्विष्ठा वक् रमान्त्र ও সাহিত্যের অশেষ কল্যাণ্যাধন করিয়া গিয়াছেন। পরিশেষে "কাশী পরিক্রমার" প্রধান বর্ণনীয় নগর বর্ণন-জংশ রাজা জ্বনারায়ণ স্বয়ং রচনা করেন। ইনি কাশীতে বছকাল বাস করিবার পর ১২২৮বজাকে ৬৯ বংসর ব্যাস "মলিকর্ণিকা তীর্থে" কার্ত্তিকী পূর্ণিমায় দিবা বিপ্রভূৱের সময় পর্লোকে মহাপ্রস্থান করেন।

মহারাজ জয়নারায়ণের একমাত্র পুত্র কালীশঙ্কর ঘোষাল সিদ্ধু সমরের সময় তাঁহার বদানাতা ও সংকীর্ত্তির জন্য লর্ড এলেন বরা কর্ত্তক "রাজা

<sup>( -</sup> ভারচবর্ষ ১৩০-১১ম বঙ্গ, ৫ম সংখ্যা—কার্তিক)

বাহাত্ব" উপাধিতে ভূষিত হন। রাজা কালীশন্বর কাশীতে অন্ধালমের প্রতিষ্ঠা করেন। এখানে অসহায় অন্ধর্গণের অশন, বসনাদির জন্য যাবতীয় ব্যায়ের ভিনি ব্যবহা করিয়া পিয়াছেন। তাঁহার সময় এক মহাপুরুষ যোগী ভূকৈলাসে আবিভূতি হন। এই মহাপুরুষকে শিবপুর পলাচরের নিকট ভাসমান অবস্থায় পাওয়া যায়। তাঁহার সমন্ত দেহ শৈবাল ও জলজ বুক্ষে আবৃত হইয়া গিয়াছিল, অনেকেই এই মহাপুরুষকে দেখিয়াছেন। বছ অর্থব্যায়ে পণ্ডিতমণ্ডলীর সাহায়ে যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণের মূল ও বিশুদ্ধ বলাস্থ্যাদ সাধারণে সর্ব্ব প্রথম প্রচার করিয়া ইহা বিনাম্ল্যে বিভরণ করিয়া ভিনি চির্ম্মরণীয় হইয়া আছেন।

১৮৪১ থ্রী: অন্দে মহারাজ জয়নারায়ণের চতুর্থ প্রপৌত্ত ও রাজা কালীশন্তর ঘোষাল বাহাত্রের চতুর্থ পুজ রাজা সত্য চরণ ঘোষাল বাহাত্র বর্ত্তমান কালীর "জয়নারায়ণ কলেজ" ভবনটা অনেক টাকা মূল্যে ধরিদ করিয়া এবং স্থলের বায়নির্কাহ ও পরিচালনার জন্য আরও বহু সহত্র মূলা উক্ত কলেজের ট্রাষ্টা চার্চ্চ মিদনারী সোসাইটার হত্তে অর্পণ করেন এবং বিদ্যাগাদিগকে উৎসাহিত্ত করিবার জন্য এতংঘ্যতীত ঘাট টাকা মাসিক বৃত্তি ও একটি একশত টাকা মূল্যের স্থবর্ণ পদক দিবার ব্যবহা করিয়া যান। ইহারই য়ত্র ও উদ্যোগে কলিকাভার বৃটিশ ইতিয়ান এসোদিয়েয়নের ভিত্তি স্থাপিত হয় এবং ইনি উক্ত এসোসিয়েয় সনের (Foundation) ফাউনডেশন মেম্বর এবং সেকেটারী ছিলেন। ইনিও স্থাদেশের কল্যাপার্থে বহু দান করিয়া গিয়াছেন। কলিকাভার মেডিকেল কলেজে রোগীদিগের জন্ম ইহার নামে একটা ওয়ার্ড আছে, ইহাতে তিনি দশ সহস্র মুন্তা দান করিয়া গিয়াছেন। এরূপ আরও অনেক সংকীর্ত্তি তাহার আছে। ইনি পরে বেলল লেজিস্লেটিভ কাউন্সিলের শেষব হইয়াছিলেন এবং ১৮৫৬ খ্যু অন্তে পরলোক গমন করেন।



স্বৰ্গীয় কুমার সভ্যাঙ্গ ঘোষাল।

মহাথ্যক্ত হ্রম নারায়ণের পঞ্চম প্রপৌত্ত রাজা সভ্যচরণের অফুজ রাজা সভ্যশরণ ঘোষাল বাহাত্ত সি, এস, আই, উপাধিতে ভূষিত হন। ইনি বেকল লেজিস্লেটিভ কাউন্সিলের এবং বৃটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েসনের সদস্য হন।

রাজা সত্য চরণ ঘোষাল বাহাছুরের স্বর্গারোহণের পর তাঁহার অগ্রন্ধ রাজা সত্য চরণ ঘোষাল বাহাছুরের একমাত্র পুত্র সত্যানন্দ ঘোষাল ১৮৬৯ খৃং অব্দেও শেলে সেপ্টেম্বর তারিখে গভর্গদেউ কর্তৃক "রাজা বাহাছুর" উপাধিতে ভূষিত হন এবং রাজা সত্যানন্দই এই বংশের শেষ রাজা উপাধিবারী। রাজা সত্যানন্দের কনিষ্ঠাম কুমার সত্যক্ষ ঘোষাল বাহাছুর ও কুমার সত্যক্ষ ঘোষাল বাহাছুর ও কুমার সত্যক্ষ ঘোষাল বাহাছুর। কুমার সহ্যক্ষ ঘোষাল বাহাছুর ও কুমার সত্যক্ষ ঘোষাল বাহাছুর। কুমার সহ্যক্ষ ঘোষাল বাহাছুর ও কুমার সত্যক্ষ ঘোষাল বাহাছুর ও কুমার সত্যক্ষ ঘোষাল বাহাছুর। কুমার সহ্যক্ষ ঘোষাল বাহাছুর ও কুমার সত্যক্ষ ঘোষাল বাহাছুর । কুমার সহ্যক্ষ ঘোষাল বাহাছুর । কুমার সহ্যক্ষ ঘোষাল বাহাছুর ও কুমার সত্যক্ষ ঘোষাল বাহাছুর । কুমার সহ্যক্ষ ঘোষাল বাহাছুর ভিলেন এবং সাধারণ কার্যের ও শোষ্ট্রনিসিপালিটার একজন পাণ্ডা ছিলেন। ইনি অল্প ব্যব্দে প্রলোক গমন করেন।

এই "ভূকৈলাস রাজবংশ" চিরদিনই দানশীলতার জন্য এবং দেশহিতিষ্ণার জন্য বিখ্যাত। এমন কি সম্প্রতিও কলিকাতার প্রথম মেয়র
স্থামি সি, আর, দাশ মহাশ্যের পরলোক গমনের কিছু পূর্ব্বে তাঁহাকে
একটি বিশেষ ঋণভার হইতে অব্যাহতি দিয়াছেন। এই দানের সম্বদ্ধে
"ভূকৈলাদের" সকল কুমার বাহাত্রগণই একমত হইয়া বদান্যভার
উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত দেশাইয়াছেন। ইহাদের ত্রিপুরা, বাধরগল্প, ভূলুয়া, ঢাকা,
খূলনা, চব্বিশপরগণা প্রভৃতি স্থানে বিস্তৃত জ্বিদারী আছে। ইহাদের
বাংস্বিক গভর্থিত রাজস্থ দেভলকাধিক টকো।

স্গীয় কুমার সভ্যাক্ষ বোষাল বাহাছরের পুত্র কুমার সভ্যপ্রিয় ঘোষাল বাহাত্র মহোদহের উভয়ে ও সৌক্তে আমরা ভূকৈলাসরাক্ষ

#### বংশ পরিচয়।

বংশের এই ইতিবৃত্ত সংগ্রহে ক্রতকার্য্য হইরাছি। এসলে উক্ত কুমার ইবাহাছরের সংক্ষিপ্ত প্রিচ্ছ দেওয়া অপ্রাস্থিক হুইবে না।

কুমার সভ্যপ্রিয় ঘোষাল বাহাত্র বৈশবে পিতৃতীন হইয়া আপন
মাতামহ ফরাসী চন্দননগরনিবাদী অগীয় অংশতোষ মুখোপাধ্যায়ের
আশ্রয়ে ও তথাবধানে থাকিতে বাধ্য হন। পরে আশুতোষ মুখোপাধ্যায়
মহাশয়ের পরলোকান্তে আপন াতুল অনামধ্য ভাক্তরে বারিদ বরণ
বিশ্বপোধ্যায় মহাশয়ের যত্রে ও তথাবধানে শিক্ষালাভ ও চরিত্রসঠন
করিতে বথেষ্ট কুষোগ পান।



কুমার সভ্যপ্রিয় ঘোষাল।

## ভূকৈলাস রাজবংশ তালিকা।

```
স্ধানিধি (কারকুজ হইতে গৌড়াগত)
ছাৰুড় (রাঢ়ীয় বংশ প্রতিষ্ঠাতা)
  শ্রীধর
স্থাভি
 সাগর
ভযৌপহ
বিশামিত
জিতামিত্র
 শরণি
 পিকল
শির ঘোষাল (বল্লালী কুলীন )
             ( উদ্ধৰ)
 C本ts
 আভি (অভ্যাগত)
        (পশুপতি)
 ड म व
```

#### বংশ পরিচয়।

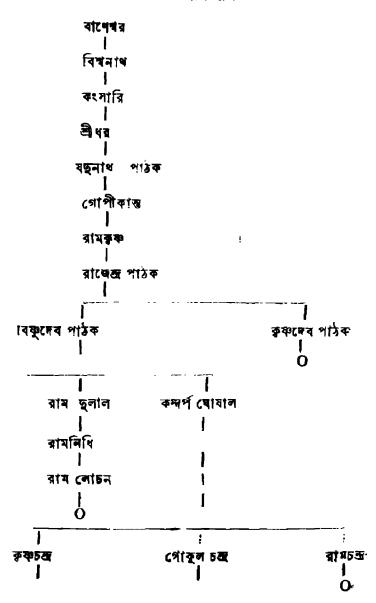



दुभात्र गटाकुष

স্ঞাঞিৎ স্ত্যকান্তি म डोक्स् । द সভ্যযোহন সভাশছর স্ভাংশশী সভ্যভাজু সভাধ্যান স্তাস্তা স্তাবিষ ম্ভে শ্ৰ भुड़ा स्वन 전(3)년 সত্যাবজ্য কুমার সভাগতা সত্যতশ্ৰ স্ভ্যমেৰক ভ্যশান্তি সভ্যপ্ৰোগিত রাজা সভ্যচরণ রাজা সভ্যানক **國**[2]

বংশ পবিচয়**া** 

**ME)** MM

**ম্ভা**শ্বিস,

त्रङाषिक,

সত্যনিদি

সভাকাম,

## (गोतीशृत ताजगरम।

আদাম প্রদেশের মধ্যে রাজামাটির বড়ুয়া বংশ সম্মান ও মর্যালায় দর্বশ্রেষ্ঠ। বছদেশ, মিথিলা ও কামরপের রাজদরধারেও ইহাদের হংগ্টে প্রতিপতি ছিল। এই বংশ অতি প্রাচীন। আসাম, বঙ্গদেশ মিথিলার প্রাচীন ইতিহাস অভুলম্বান করিয়া দেখা যায় যে খ্রীষ্টীয় নবম শতাকীতেও এই বংশের অন্তিত্ব ছিল! এই বংশের প্রতিষ্ঠাতা মাংখা-লাগ। তাঁহার পুত্র উম্পাণি এবং তাঁহার পৌত্র চক্রপাণি দাসকে তিৰতীয় বৌদ্ধ পতিতেশা "দ্বন্ধ কায়ন্থ উদ্ধানি ও চক্ৰদান" বলিয়া অতিহিত করিখেন। তাহার। বিভাবতার জনা থাতি লাভ করিন। ছিলেন এবং গ্রেড়ের রাজা ধর্মপালের রাজ্যভার সদসা ছিলেন : ইলার। বিভাপুলে তুল্লমে অনেক বৌদ্ধ গ্রন্থ লিপিয়াভিলেন। কাশী-দাদের "করণ বর্ণনা" বং ''আদে ঠাকুর" নাম্ভ প্রস্থে বর্ণিত আছে যে কায়ত মংখাদাস রাচ নামক দেশের অধিবাসী ছিলেন এবং যে বংশে ভিনি জন্মগ্রহণ করিয়াহিলেন দেই। বংশ অভ্যন্ত প্রাণ্ড ছিল। তাঁহার প্রিয়তম পুত্র টক্ষণাণ ব্রাহ্মণাদ্ধের এত্যাচারে গৈতৃক ভূবি পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হন এফ গোডের বাজধানী পাট লপুতে আগমন করেন -গৌডের রাজ। ধ্যাণলে তাং কে নাদরে। অভার্থনা করিয়া এপিন দরবালে স্থান দেন এবং উভিচিচ প্রধান সম্পানকের পদ প্রধান করেন। জ্ঞা ानरमंत्र भरता आपम कार्याकुणन नाद अर्थ कि । प्रश्नेभार के कि आदिवन করেন। বৃদ্ধ বয়নে ভিনি সংলারশ্রেম ত্যাগ করিয়া সন্নান ধ্য এং৭ করেন। তদৰ্ধি তাংগর নাম "মহা সিদ্ধাচার্য্য" হয়। তিনে ভন্ত শাস্ত্রের কয়েক থানি ভাষা ও টীক: রচনা করেন এবং তন্ত্র শাস্ত্র সমস্কে

করেকথানি মৌলিক গ্রন্থও লেখেন। উক্ত তিব্বতীয় গ্রন্থকার বলেন যে, 
কিপাণির সন্নাদ্ধর্ম অবলম্বনের পর তাঁহার পুত্র চক্রপাণি ধর্মপালের 
রাজ সভায় পিতার শ্নাপদে উপবেশন করেন। তিনিও রাজা ধর্মপালের বিশেষ অমুগ্রন্থ লাভ করেন। চক্রপাণি দাস একজন শ্রেষ্ঠকবি
বলিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার তুই পুত্র হ্রদাস ও ধীর 
দাস রাজামুগ্রন্থ লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহারা পাটলিপুত্র ত্যাগ
করিয়া উত্তর বঙ্গের বারেক্ত ভূমিতে আগমন করেন।

স্বদাসের প্রপৌত রাজ্যধর কুব্চায় বা কোচবিহারে বসবাস করিতে। স্থার্ম্ভ করেন।

তাঁহার পুত্র আয়া শ্রীধর লক্ষ্মীকর নামে পরিচিত ছিলেন। তিনি কামরপের রাজার অধীনে কার্যাভার গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং কর্ণাটের একদল দৈলকে পরাজিত করিয়া কোচবিহার রাজ্য পুরদ্ধার স্বরূপ প্রাপ্ত হন। আর্যা লক্ষ্মীকরের পুত্র শূলপাণি, তাঁহার অপর নাম বংশীদাস। তাঁহার দুইপুত্রছিল। পিনাকপাণি ও চক্রধর। চক্রধবের অপর নাম প্র্যাধর ভিনি এত পরাক্রমশালী ছিলেন যে, যত্বীরকে প্রাফ্র করিতেন না। এই যত্বীর কে তাহা স্ঠিক জানা যায় না। তাবে তিনি সম্বরতঃ যাদ্র বংশার জাতবর্শার কেই হইবেন এবং স্থামল হথা বা হরিবর্শার পিতা চইবেন।

পিনাকপাণির পুত্র টম্বপাণি একজন বছ থোকা ছিলেন। তিনি গৌডেব রাজাকে সাহায্য করিয়া বিশেষ প্রাসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। টাহার বীরত্বে মৃদ্ধ হইয়া গৌড়াধিপতির মন্ত্রী স্বায় কন্যার সহিত টম্বপাণির বিবাহ দিয়াছিলেন। কাশীনাস বলেন, টম্বপাণির সহিত গৌড়রাজ-মন্ত্রী কন্যার বিবাহ দেওছার ফলে দেব ও দাস বংশ পরক্ষার সম্বন্ধক হয় এবং উত্তর দক্ষিণ ভারতের কার্ছেনের মধ্যে মিলন হয়। কাশীদাদের বিবরণ হইতে জানা যায় যে, গৌড়ের মন্ত্রী, "দেব" উপাদিধারী কান্তর্ছ ছিলেন। তব বন্ধার বিবরণ হইতে আমরা জ্ঞানতে পারি যে তাঁহার পিতামং জাতবন্ধা কামত্রপ আজনণ করিয়াছিলেন। রাম-চরিত পাঠে জানা যায় যে হতায় বিগ্রহপূলে, চেদীরাজ কর্ণদেবকে প্রাজিত করিয়া তাঁহার কলা। যৌবনেম্বরীকে বিবাহ করেন। হতীয় বিগ্রহপালের মন্ত্রীর নাম যোগদেব। চেদীরাজকুমারীর সহিত রাজার বিবাহের উৎসব যখন চলিতেছিল, তথন রাজ্য তাঁহার ব্যক্তিগত ক্ষমতা পরিচালন। করিয়া মন্ত্রী যোগদেবকে তাঁহার কন্যার সহিত কোচবিহারের করদ রাজা টক্ষপাণির বিবাহ দিতে বাধ্য করেন। টক্ষপাণি রাজাকে মুদ্দে সাহায্য করিয়া রাজার ক্রতজ্ঞতা অর্জন করিয়াছিলেন। এই বিবাহে উত্তর ও দক্ষিণ বঙ্গের প্রধান প্রধান কার্ম্বগণ উপস্থিত হইয়াছিলেন। কার্ম্ব জাতির সামাজিক ইতিহাসে এই দিনটি শ্বরণীয় দিন। বাজা টক্ষপাণির পুত্র রত্বপাণি য়েছেদের হাতে পরাজিত হন এবং কোচবিহার রাজ্য মেছেদের হন্তেত পরাজিত হন এবং

কামরূপের নানা স্থানে যে তাত্রশাসন পাওয়া যায় তাহা পাঠে দেখা যায় যে, শাল গুল্প, বিগ্রহ গুল্প প্রভৃতি ফ্রেছে রাজাদের নাম উল্লেখ আছে। এই ম্রেচ্ছেরা ভগদভের বংশধর। তেতের গ্রেম্ছেরা শ্রেছিত এবং বর্ত্তমানের কুচবিহার রাজবংশ।

রাজা রজণাণির পুত্র নরসিংহ দাদের "ঠাকুর" উপাধি ছিল।
বহুনন্দনের "বারেন্দ্র ঠাকুর" নামক গ্রন্থ নরসিংহ দাদকে "কচ্ছ"
বা কোচদের রাজা বলিয়া উল্লেখ করা হইগছে। রাজ্য হারাইয়া
ঠাকুর নরসিংহ দাদ সম্ভবতঃ কোচবিহাব ত্যাগ করিয়া উত্তর
বঙ্গে আদিয়া তাঁহার মাতামহের সহিত বাদ করিতে থাকেন। তাঁহার
মাতামহ উত্তর বংশের একজন প্রতিপত্তিশালা জমিদার ছিলেন।

মাতামহের মৃত্যুর পর নর্দিংহ দাস নিজে দেই বিশাল সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হন। বাঙ্গালার রাজা রামপাল "মহাসলহানাকে" বন্ধের প্রধান তীর্থক্ষেত্রে পরিগত কারতে চেটার জ্ঞাট করেন নাই। নরাসংখ দাস এখানে আসিয়া কয়েকদিন অবভান করিয়াছিলেন লাহ স্থলভান এফটি গেট নিশাণ করিয়াছিলেন, সেই গেটের উপরে "জ্ঞী নর্দিংই" এই কথা খোদিত খাকার, এই বিশাস হয় যে নর্দিংই দাস "রাজা" ভিলেন এবং রাজাচ্যুত ইইয়াছিলেন।

বৃদ্ধ নরসিংহ দাস ঠাকুর, পাল রাজাদের পক্ষাবলম্বন করিয়াইলেন বলিয়া তিনি বল্লাল সেনের কতুত্ব স্থাকার করিতেন না। তিনি পাল রাজাদিগের এতদূর ভক্ত ছিলেন যে, তিনি তাঁহার তিন পুত্র বাটুদাস, পাটুদাস ও ভ্বনের মধ্যে, বাটুদাস বল্লালের অধীনে পুত্র বঞ্চের স্বর্ণরই গ্রহণ করাম তিনি তাঁহাং ভ্রমিদারীর স্বর্ণ হইতে বঞ্চিত করিয়াছিলেন : বাটুদাসের কনিছ পুত্র জ্রীধর "শাজিকগামুত" নামক একখানি কবিতা পুত্তক লিবিয়া বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। এই কবিতা-গ্রহে নিজের কতকগুলি ফুন্দর কবিতা ছাড়া অনেক সংস্কৃত কবিদের মুলাবান কবিতারাশি সংগৃহীত হইয়াছিল। ভাষ্য ছাড়া সেন রাজবংশেরও অনেক কবিতা ছিল।

দেবধর বা এধর ঠাকুর চক্রপাণির পুত্র ছিলেন। প্রারর বাদবদিগকে পরাজেত করিয়াছলেন। সামন্ত সেন কর্ণাট করিয়-শাখাসভূত
ছেলেন। তেনি বলাল লেনের প্রাণতামহ ছিলেন। কর্ণাটের ক্ষরিরেরা চেনা বংশার সম্রাট কর্ণিবের সমর্থক ও সহায়ক ছিলেন। স্ম্রাট
বর্ণনেব গৌড় নেশ জন্ন করিয়া বধন সম্মন্ন ভারতে তাঁহার অপরাজের
শাক্তর বিকাশ দেখাইতে যত্ন করিতেছিলেন, তথন কর্ণাটের ক্ষরিয়েরা
বল্পেশের নানা স্থানে ক্রদ রাজারগে বাদ ক্রিতে আরম্ভ করেন।



সম্ভাট বহুদেশ পরিভাগি করিবার পর তাঁহার। পাল ও বর্ষ রাজাদের রাজা সমূহ একে একে অধিকার করিতে লাগিলেন। সুর্বাধব আরও উরতি করিবার জন্য বিজ্ঞাহী ক্ষরিয় রাজাদের সহিত নৌকায় যাত্রা করিতে সঙ্কল করিলেন। ভিনি সভবতঃ যাদেব রাজাদের সহিত যুক্তে যোগদান করিতেন। তিনি বাদব রাজাদের শক্তির নিকট কর্যনও মাপা নত করিতেন না। তাঁহার প্রিয়তম পুত্র শ্রীধর ঠাকুর বাল্যাবিধি কর্ণাট ক্ষরিয়দের অভ্যুত্থান দেখিতেছিলেন এবং তিনি তাঁহার পিতার নায় ক্ষরিয় রাজাদের পভাকাতলে দণ্ডায়মান হইয়াছিলেন।

সামস্ত সেনের পৌত বিজয় সেন ক্রমে ক্রমে সমগ্র রাচ দেশের উপর আধিপত্য প্রতিষ্ঠা কৰিয়াছিলেন, তাঁহারা পাল ও বর্ম রাজাদের প্রাধান্য নাশ করিয়াছিলেন। এই সময়ে তাঁহার আছাতি কর্ণাটক নান্যদেব একটি স্বাধীন রাজ্ঞা স্থাপন করিতে হাইছা পরাত্ত হইমাছিলেন এবং বিষয় দেন তাঁহাকে বদ্দী করিয়াছিলেন। কর্ণাটক নানাদেব বিষয় দেনের প্রভুত্ব স্বীকার করায় বিভাগ দেন তাহাকে একদল দৈনা দে**ন এবং তাঁহাকে मुक्तिमान करवन। क**र्नाटिक नानात्मर स्मेरे देमनात्मव শাহাযো মিথিলা রাজ্য জায় করেন। তাঁহার সহিত এই নুতন রাজ্যে শাহ্দী ঘোদ্ধা শ্রীধর ঠাকুর গিয়াছিলেন। মিথিলার ইতিহানে নান্য-দেবকে ভদ্ৰতা কণাটক বংশের প্রতিষ্ঠাতা ও শ্রীধর ঠাকুরকে তাঁহার व्यथान महीकरण वर्गन। कवा इहेबारह । श्रीश्रवत श्रील्डामर नच्चीकत কর্ণাটক হইতে আসিয়া ষিথিলার "বালাইন" গ্রামে বাদ করিয়াছিলেন একথা সভ্য নহে। এীধর বিষ্ণুব যে প্রতিমূর্ত্তি নির্মাণ করিয়াছিলেন ইনেই প্রতিমৃতির নীচে যে ধোদিত অকর সমূহ আছে তাহা হইতে জানা যায় যে ঐ মূর্ত্তি বিজ্ঞয়ী নান্যদেবের রাজ্ঞত্ব কালে জীধর কর্তৃক নির্মিত হইমাছিল। এীধর বাজালার ক্ষত্রিয় রাজাদের মধ্যে স্থাস্থরপ ছিলেন। শ্রীধর যে বাঙ্গালার ক্ষজিয় রাজ্যন্ত ছিলেন তাহা এই থোদিত কথাগুলি হইতেই স্পাইতঃ জানা ষাইতেছে এবং শ্রীধর যে বাঙ্গালী ছিলেন, সে বিষয়েও কোন সন্দেহ হয় না। সম্ভবতঃ তিনি ক্লিটক ক্ষজিয় নান্যদেবের সহিত মিথিলায় আসিয়াছিলেন। নান্যদেব ও তাহার বংশধরগণ তাঁহাদের এই নূতন রাজ্য বিনা প্রতিবন্ধকতায় ভোগ করিতে পারেন নাই। মগধের পালেরা তাঁহাদের হাত রাজ্য পুনক্ষাবের জন্য প্রাণপণ চেটা করিতেছিলেন। সেই সময়ে বিজয় সেনের পুত্র বল্লাল সেন মিথিলায় তাঁহার আজীয়কে সাহায়্য করিবার জন্য সৈন্য সমিভিব্যাহারে অগ্রশর হইয়াছিলেন। বল্লাল সেন যধন মিথিলায় যান তথন তাঁহার সম্বন্ধে বঙ্গাছেলেন। বল্লাল সেন যধন মিথিলায় যান তথন তাঁহার সম্বন্ধে বঙ্গাছেলেন। বল্লাল সেন যধন মিথিলায় যান তথন তাঁহার সম্বন্ধে বঙ্গাছের মৃত্যু হইয়াছে, বিতীয় জনবব এই যে মিথিলায় তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে, বিতীয় জনবব এই যে বিক্রমপুরে তাঁহার লক্ষণ সেন নামে একটি পুত্র জন্ম গ্রহণ করিয়াছে। কক্ষণ সেনের জন্ম তারিপ ক্ষরণীয় করিবার জন্য মিথিলায় শিক্ষণালপ্র প্রচারিত হয়।

নাগদেব ও তাঁহার বংশধরগণের রাজত্বের সময় এবং শ্রীধরের মন্ত্রীত্বালে বাঙ্গালা হইতে বহু কার্যন্ত কার্যাস্ত্রেই হৌক অথব। আত্মায়তা স্ত্রেই হৌক মিথিলায় গিয়া বদবাস করিয়াছিলেন। মিথিলায় ইতিহাস পাঠে ইহা জানা যায়। এই সমস্ত কান্তস্থলিগকে কর্ণাটক ক্ষেত্র আগত বলিয়া উল্লেখ করা হই নাছে। ইহারা শ্রীধরের বংশধরগণের ক্যায় কর্ণাটের সমাজে খুব উচ্চপদস্থ ছিলেন বলিয়াও উল্লেখ আছে। শ্রীধরের পুত্র বোধিরাও বা বোধিদাস তাঁহার সময়ে মিথিলার সর্বাহ্রেই কবি বলিয়া প্রাহার বা বোধিদাস তাঁহার সময়ে মিথিলার সর্বাহ্রেই কবি বলিয়া প্রাহার সময়ের একজন শ্রেই রাজনীতিক বলিয়া বিধাত ছিলেন। আনন্দকরের পুত্র স্থাকর ঠাকুর মিথিলার সামাজিক

ইতিহাসে বিশেষ বিখ্যাত। স্থ্যকর রাজা হরিসিংহ নেবের প্রধান
মন্ত্রী ছিলেন। ইহারই চেষ্টায় প্রাক্ষা ও কাষ্ণাহের মধ্যে বংশ। বলীর
ক্রামক ইতিহাস রাগিবার প্রধা প্রচলিত হয়। মিথিলার রাক্ষণকের
ইতিহাস পাঠে জানা যায় যে, রাজা হরি সিংহনেবের রাজ্যন্তর হাজিংশ
ব্যকালে অর্থাৎ ১২৪৬ শকালে বা ১০২৭ গ্রীষ্টাকে প্রভাকে বংশে আপন
আন্তন বংশ তালিক। রাধার রাতি প্রচলিত হয়। ভাল ভাল বিশ্রকা
বাজ্যণ ও কাষ্ণাহিলিকে এই বংশ ইতিহাস লিথিবার ভার দেওলা হয়।
এই ব্যক্ষণ ও কাষ্ণাহলবের বংশধরেরা এখনও এই প্রথা প্রতিপালন করিয়া
আন্তিহেছেন। মিথিলায় ইচাদিগকে "পাঞ্জিয়া" বলে।

বাজা হরি সিংহদেবের রাজ্যকালে যে বংশ ইতিহাদে লিপ্রিদ্ধ হুইয়াছিল, ভাষাতে বালাইন স্থাকর ঠাকুরের স্থান সংকাপরি দেওয়া হুইয়াছিল। তাহাকে কায়স্থ স্মাজের নেতা বলিয়া স্বাকার করা হুইয়াছে।

তাঁহাদের "দান্" উপাধি ছিল এবং তাঁহাদের বংশ মিপিলার কায়ন্থ দিব্দেন মধ্যে "কুলান" বলিয়া প্রাসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল। ইংচের মধ্যে কেহ কেহ্ "মল্লিক" উপাধি পাইয়াছিলেন। দাদেদের পর দেব, কঠ, দত্তেরা মিধিলায় কায়ন্থদের মধ্যে সম্মানভাজন হয় !

প্রীতেকর লক্ষ্মীদাস স্ব্যাকরের পুত্র ছিলেন। তিনি পাথিব সমস্ত বিব্যা উদাসীন্য প্রকাশ করিয়া কেবল শাস্ত্রগ্রহ অধ্যয়ন ও ধর্মকর্মের অনুষ্ঠানে সময় অতিবাহিত করিতেন। তাঁহার প্রিয় পুত্র বিধ্যাত অমুত কর ঠাকুর মিথিলার রাজা শিব সিংহের প্রধান সন্ত্রী ছিলেন। তিনি গণ্ডিত ও ধার্মিক লোকদিগের পৃষ্ঠপোষকতা করিতেন। তাঁহাব তৃই পুত্রের মধ্যে বিজয়কর ও নিত্যকর মিথিলার রাজা কংসনারায়ণের মন্ত্রী ছেলেন। নিত্য করের ভূই পুত্র তেলু ও নরহরি দানের মধ্যে নরহরি

অভ্যস্ত ধার্শ্মিক ছিলেন। তিনি অধিকাংশ সময় কামরূপ কামাখ্যায় অভিবাহিত করিতেন।

নরহরি দাসের ত্ইপুত্র ছিল। তাঁহাদের নাম রাম দাস ও প্রোনিধি। রাম দাস মিথিলার রাজসরকারে কাল্প করিতেন। তাঁহার
কনিষ্ঠ লাতা পিতার সহিত কামাধ্যায় তীর্থ করিতে সিয়াছিলেন।
এখানে পিতা পুত্রে তৃইজনে ভূঁইঞা করদ রাজাদের পতন ও মেছ কর্ল
রাজাদের অভা্থান দেখিয়াছিলেন। জনশ্রুতি এইরপ যে শাক্ত নরহরি
দাস শক্তি উপাসনার পীঠন্থান কামাধ্যায় মৃত্যুমুথে পতিত হন। পিতার
মৃত্যুর পর প্রোনিধি দাস আর মিথিলায় প্রত্যাবর্ত্তন করেন নাই।
তিনি তাঁহার পূর্বপ্রক্ষের অধিষ্ঠানভূমি কেন ত্যাগ করিয়াছিলেন, সে
সম্বন্ধে অনেকে বলেন যে, তাঁহাদের তৃই ভাইষের মধ্যে যে মনোমালিফ
ছিল সেই কারণেই তিনি পিতৃপিতামহের ভূমি পরিত্যাগ করেন।
রাম দাসের বংশধ্বেরা আজিও মিথিলার কামন্বদের মধ্যে অভি
সন্মানের আসন পাইয়া আসিতেছেন। আর তাঁহার প্রাতা প্রোনিধির
বংশ হইতে গৌরীপুর রাজবংশের উৎপত্তি হইয়াছে।

প্রচীন শাস্তাদিতে অসাধারণ বৃৎপত্তি দেখিয়া কোচবিহারের অধিপতি রাজা বিশ্ব সিং প্রোনিধিকে তাঁহার দ্রবারের পশুত ও মন্ত্রী নিষ্ক্ত করেন। প্রোনিধির প্রভাবে প্রভাবারিত হইয়া রাজা বিশ্ব সিং শিবশক্তির একনিষ্ঠ উপাসক হইয়া উঠেন। তিনি কামাধ্যা দেবীর পূঞা ও উপাসনা বিভারে বিশেষ চেষ্টা করেন। তিনি তাঁহার তৃইপুত্র মাল্লাদেব ও স্থাদেবকে শাস্ত্র অধ্যায়ণার্থ কাশীধামে পাঠাইয়াছিলেন এবং বারাণসীধাম হইতে অনেক ব্রাহ্মণ পণ্ডিত আনাইয়া স্বরাজ্যে তাঁহা-দিগকে শ্বাপন করতঃ তাঁহাদিগকে প্রতিপালন করিয়াছিলেন।

তাহার মৃত্যুকালে তাঁহার ছইপুত্র কাশীধামে ছিলেন এবং তাঁহার

শ্যেষ্ঠ পুত্র নরসিংহ সিংহাসনে অধিরোহণ করেন। কিন্তু তিনি রাজ্ঞার কার্য্যে আনে। কোনপ্রকার আগ্রহ ও বন্ধ দেখান না। তথন পদ্যোনিধির ত্ইপুত্র কাশীধাম হইতে দেশে ফিরিয়া আনেন। তাঁহাদের ত্ই ভাইয়ের সহিত কাশীধামে পয়োনিধির স্যোষ্ঠপুত্র বাণীনাথ অধ্যয়ণ করিডেছিলেন। বাণীনাথ সংস্কৃত কারা ও অলঙ্কারে এতাদৃশ বাৎপত্তিলাভ করিয়াছিলেন যে কাশীধামের পণ্ডিতমণ্ডলী তাঁহাকে "কবীক্র" উপাধি দেন। ইহারা তুই ভাই দেশে ফিরিয়া আসিলে নরসিংহ সিংহাসন পরিতাগ করেন এবং নরনারারণ সিংহাসনে উপবেশন করেন। সিংহাসন ত্যাগ করিয়া তিনি নির্জ্জনে ধর্মসাধনায় নিরত হন। নবীন রাজা কবীক্রকে প্রধান মন্ত্রী (পাত্র) পদে প্রতিষ্ঠিত করেন।

নরনারায়ণ ১৫৫৪ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ১৫৮৭ পৃষ্টাব্দ কোচবিহারে রাজ্বত্ব বির্বাণ কর্বান্ত তাঁহার প্রধান মন্ত্রান্ত করিয়া-ছিলেন। দরক রাজের বংশবিবরণ পাঠে জানা যায় যে, যুবরাজ সকল-খরজ করীন্ত্র পাত্রের সাহায্যে কামরূপ, মণিপুর, দরন্ত, ত্রিপুরা, তুমরভ, হাজো ও শ্রীষ্ট্র প্রভৃতি স্থানের ভূস্বামীদিগকে স্বরশে আনিয়াছিলেন। তাঁহার রাজ্বকালে কোচবিহার, ধর্মে, সাহিত্যে, শিল্পে ও সামাজিক বিষয়ে উন্ধৃতির উচ্চশিধায় আরোহণ করিয়াছিল। বিশ্ব সিং তাঁহার রাজ্যের বিজ্ঞারসাধন করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন, সেই জন্ম তাঁহাকে নিকটবর্তী কায়স্থ ভূইঞাদের সহিত বিবাদ করিতে হইয়াছিল। অনেক চেষ্টার পর তিনি ভূইঞাদের শক্তি নম্ভ করিতে সমর্গ হইয়াছিলেন। ভূইঞাদের প্রভাবের শক্তি নম্ভ করিছে সমর্গ হইয়াছিলেন। ভূইঞাদের প্রভাব হ্রাস হইলে করীন্ত্র মিথিলা,যশোহর ও বাক্লার অন্যান্ত স্থান হইতে চতুর্দ্ধশ জন কায়স্থ আনম্যন করেন। এই সমন্ত কায়স্থদের লইয়া তিনি এতদক্ষককে একটী নৃত্র কায়স্থপ্রধান স্থানে পরিণ্ড

করিলেন। এই সময়ে প্রসিদ্ধ কায়ন্থ বিষ্ণুর স্ববতার সন্ধাসী শব্দর দেব জন্ম পরিগ্রহ করিয়া তাঁহার ধর্মমত প্রচার করিয়াছিলেন।

কবীক্র পাত্র তাঁহার পূর্বপুরুষদের অমুকরণে বংশাবলীর ধারা-বাহিক ইতিহাস সংগ্রহ করিতেন। মিথিলার যে দাসেরা কুলীন বলিরা পরিগণিত ছিলেন, কামরূপেও দাসেরা তেমনি কুলীন বলিরা পরিগণিত ছিলেন। দাসেদের পরেই "দেব" ও "দত্তেরা" সামাজিক মধ্যাদাহ শ্রেষ্ঠ। এইরূপ শ্রেষ্ঠান্থের পদ্ধতি এখনও কামরূপের কাম্ম্বুদের মধ্যে প্রচলিত রহিয়াতে।

মহারাজ নরনারায়ণ তাঁহার বিস্তৃত জমিলারী তৃইভাগে বিভক্ত করিয়াছিলেন। সংকাশ নদীর পূর্বভাপেত্ব শ্রমিনারী তাঁহার ভাই তক্তক্তকে দিহাছিলেন এবং ঐ নদীর পশ্চিম ভারবন্তী জমিদারা তিনি নিজ অংশে রাবিয়াছিলেন। সংকাশ নদী এই উভয় জাতার জমিদারীর সীমা-নির্দেশক জিল।

১৫৮৭ প্রীষ্টাব্দে রাজ্ঞানরনারাহণ মৃত্যুদ্ধে পতিত হন এবং ওাহার প্রক্ষাত্ব পূর্ব শন্ধানারাহণ শিতৃদিংহাসনে অধিরোহণ করেন। তিনি অভি ত্র্বলচেতা স্বমিদার ছিলেন এবং মতলবরাজ লোকেরা প্রতিনিহতট তাহাকে কুপথে পরিচালিত করিতেছিল। তিনি করীক্র পাত্রকে পদচ্যুত করেন, কিন্ত শুক্রপ্রজের উত্তরাধিকারা রঘুদেব নারাহণ করীক্রকে আপান রাজসভার সাদরে আহ্বান করেন। করীক্রকে রঘুদেব আপান বরবারে প্রধান মন্ত্রীর পলে নিবৃক্ত করেন। ইহাতে রাজ্ঞা লন্ধীনারাহণ বঘুদেবের উপর অত্যন্ত জুক হন এবং রঘুদেবকে কি প্রকারে জমিদারাচ্যুত করিবেন সর্বদা এই চিন্তা করিতে থাকেন। কিন্ত রঘুদেবের উপর প্রতিহিংদার্তি চরিতার্থ করিবার পূর্বেই রঘুদ্বের মৃত্যুমুধ্যে পতিত হন এবং তৎপুত্র পরীক্ষিত্তনারাহণ দিংহাদনে

আরোহণ করেন। রমুদেবের মৃত্যুসংবাদ পাইবামাত্র কন্দ্রীনারায়ণ উহোর রাজ্য আক্রমণ করিলেন। ধুগ্রতাতের বিক্লমে অন্ত্র ধারণ না করিয়া পরীক্ষিতনারায়ণ সমাটের নিকট অভিযোগ করিবার জন্য কবাক্র পাত্তের সহিত দিল্লী যাত্রা করিলেন। "রাজ বংশাবলী" নামক গ্রন্থে উল্লেখ আছে যে রাজা পরীক্ষিতনারায়ণ কবীক্স পারের সহিত আগ্রান্ন আদিল সমাটের সহিত সাক্ষাং করিয়াছিলেন। সমাট প্রী-ক্ষিতনারায়ণকে একধানা খেলাত ছারা সম্মানিত করিলেন এবং এক-খানি সনন্দের ছারা পরীকিতনারায়ণকে তাঁহার পিডার যাবতীয় রাজ্যের অধিকারী বলিয়া ঘোষণা করিলেন। পরীক্ষিতনারায়ণ স্বদেশে ফিরিবার পূর্বেক বীন্ত্র পাত্রকে তাঁহার প্রতিনিধি স্বরূপ আগ্রায় রাখিয়। আদেন। ত্রঃবের বিষয় স্বরাজ্যে ফিরিয়া আসিয়াই পরীক্ষিতনারাণে বসন্ত রোগে প্রাণ ভাগে করেন। কবীক্ত পাত্র সমাট্কে পরীক্ষিতের মৃত্যুসংবাদ দিয়া জানাইলেন যে পরীক্ষিতের কোন উপযুক্ত উত্তরাধিকারী নাই। সমাট্ ইহাতে পরীক্ষিতের রাজ্য একটি নামমাত্র "নবাবের" অধানে রাগিয়া ক্রীন্দ্র পাত্রকে "কামুনগো" নিযুক্ত করেন। তদবধি কামরপের এই অংশ সর্ব্ধ প্রথম মুদলমান শাদনের অন্তভু ক্ত হয়। রাকামাটি কাজুনগোর রাজধানী दश थ्वः कदौक्त भावा नाना परता वह भविभात् अधीमात्री क्रय कविधा নিজে একজন বভ জমিদার হইয়া পড়েন। যে চারিটী সরকামের করাজ্র भाज कालूनाला हन, जे मकन -- महकार कायहर, महकार माकिनावन, 'ঢকরীও সরকার বাকালাভূমি এই নামে অভিহিত ছিল। সরকার এই চারিটা সরকার রক্ষপুর ও গৌহাটির মধ্যে অবস্থিত। এই বিস্তীর্ণ অন্মিদারীর মধ্যে ক্রীক্স পাত্ত আপন ক্ষমতা পরিচালনা করিবার অধিকারী ছিলেন। সম্রাটের নিকট ইহাতে তিনি ও তাঁহার বংশধর-ग्रन दर मनस्य भारेशाहित्मन, ভाराटि এই প্রদেশের মধ্যে জাহাদিপকে

কৌজদারী, দেওগানী ও রাজস সম্বায় সমস্ত ক্ষমতা পরিচালনা করিবার অধিকার দেওটা হইয়াছিল। ১৬০৬ সালে কবীজ্ঞ পাত্র দিলীতে যান এবং সম্ভবতঃ পরবংসর তিনি এই চারি সরকারের কাত্রনগো পদের অধিকাব লইয়া আদেন। কবীজ্ঞ পাত্রের চেটাতেই মহারাজ লক্ষানারায়ণ দিল্লার সমাটের প্রভুত্ব স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন।

১৬২১ গ্রীষ্টাব্দে রাজ। লক্ষ্মীনারায়ণ মৃত্যুমুথে পতিত হন। জ্বীবনের শেষ দিন প্রয়ন্ত তিনি কবাজ্র পাত্তের প্রতি একটা তীক্ত হিংদার ভাব পোৰণ করিয়াছিলেন। লক্ষ্মীনারায়ণের উত্তরাধিকারী রাজ। বীর নারায়ণ রাজ্যমধ্যে অন্তর্বিশ্ব উপস্থিত হওয়ায় ধীরে ধীরে তাঁচার অনেক জ্বিদারী হারাইতে লাগিলেন।

কবীক্র পাত্রের ছয় পুত্র ছিল:—রঘুনাথ, কবিবল্লভ, বিফুদেব, মহাদেব, নিরঞ্জন ও নিত্যানক। তর্মধ্যে জ্যেষ্ঠ পুত্র তাঁহার অসামান্ত পাণ্ডিত্যের জন্ম কবিশেবর উপাধি পাইলাছিলেন।

ষিতীয় পুত্র—"কবিবল্পত থে একজন প্রসিদ্ধ কবি ছিলেন তাহা তাঁহার উপাধি দেখিলেই বুঝা যায়, কোচবিহারের রাজা বিরুনারায়ণের রাজস্বকালে কবিশেশর ধারে ধারে প্রসিদ্ধি ও প্রতিপত্তি লাভ করিতে-ছিলেন। তিনি ১৬২০ খ্রীষ্টাব্দে সম্প্রট জাহাজারের নিকট হইতে থে সনন্দ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, আজিও তাহা গৌরীপুর রাজসরকারে রক্ষিত হইতেছে।

যে সমন্ত প্রাচীন কাগলপত পাওয়া গিয়াছে, তৎপাঠে জানা যায় যে কবীক্র ১৬১৯ গ্রীষ্টান্দের পূর্বে মারা যান। কবিশেশর সমাট্ জাহালীরের নিকট হইতে যে সমন্ত সনন্দ পাইয়াছিলেন তাগার মধ্যন্থ একথানি পাঠে জানা যায় যে কবিশেশরের পূর্বে পুলবেরা জাহালীরের পূর্ববর্তী সমাটের নিকট হইতে জনেক নিজর লমি পাইয়াছিলেন। স্মাট্ জাহা-

কীর ভাঁহার শাসন দক্ষভায় পরিতৃট হইয়া ভাঁহাকে আরও অনেক নিকর ক্রি দান করিয়াছিলেন। তিনি জাহাসীরের নিকট হইতে ধে সমন্ত সনন্দ শাইয়াছিলেন ভাহা পাঠে জানা যায় যে, করিশেথর ক্র্বা কোচ-বিহারের "কাত্নগো" ছিলেন। কোচবিহারের সরকারী কাগজ পত্র পাঠেও জানা যায় যে, করিশেথর রাজা প্রাণনারায়ণের রাজত্বললে কোচবিহার রাজ্যের শাসন ব্যাপারে সংশ্লিট ছিলেন। "আসাম বুক্পজী"র গ্রন্থ করিবারে সভাস্পারে জানা যায় যে করিশেথর রাজা প্রাণনারায়ণের দ্রবারে সভাসদ্ পণ্ডিত ছিলেন।

কবি শেখরের ভিন পূত্র; শ্রীনাথ, কুণানাথ ও হরিনন্দন। শ্রীনাথ কবিরত্ব বড়ুয়া উপাধি পাইয়াছিলেন। শ্রীনাথ স্মাট সাহজাহান ও আওরক্তেবের নিকট হইতে সনন্দ প্রাপ্ত হন এবং সেই সনন্দ অনুসারে ভেনি উপৰোক্ত চারিটি সরকারের কামুনগো পদে দুঢ়ীক্বত হইয়াছিলেন। ডম্বাতীত তাঁহার কার্যাদকভার পুরস্কারম্বরণ তিনি আরও আনেক সম্পদ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। কবিরত্ব শেবে রাজা প্রাণনারায়ণের সহিত মনোমালিক্ত হওয়ায় কামুনাগো পদ পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হন এবং ্তাহার স্থলে তাহার ভ্রাভা কবিবল্লভের পুত্র ব্রহানন্দ উপবেশন করেন। কবিরত্ব রাজা প্রাণনারায়ণের সহিত যোগ দিয়া সম্রাটের আদেশ অগ্রাহ্ করিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহার পদ্চাতি হয়। অতএব দেখা ঘাইতেছে (य, উত্তরবঙ্গের তুইল্পন শক্তিশালী লোক—রাজা প্রাণনারায়ণ ও কবিরত্ব এতদ্র ক্মতাপর ছিলেন যে ঠাহারা সম্রাটের আদেশ পর্যন্ত অগ্রাহ করিতেন। কবিশেধর যে রাজা উপাধি পাইয়াছিলেন আজিও তাঁচার বংশধরগণ দেই "রাজা" উপাধি ব্যবহার করিতেছেন। করিরছের পুত্র দেবরাজ সম্রাটের সম্ভৃষ্টি সাধন করিবা ১৬৬৫ খ্রীষ্টাম্বে তাঁহার নিকট ·হইতে সনন্দ লাভ করেন।

কবিরত্বের তিন পুত্র—দেবরাজ, পোক্লটাদ ও হরিহর। দেবরাজের
মৃত্যুর পর পোক্লটাল ক্ষেক্বংসর কাহ্নলো পদে অধিষ্টিত ছিলেন।
তাহার শাসনকালে তিনি অনেক জনহিতকর কার্য্য করিয়া প্রজান
সাধারণের কৃত্যুতাভালন হইয়াছিলেন। তিনি তাহার রাজ্যানী
রাজ্যানীতে অনেক ধর্ম-প্রতিষ্ঠান নির্মাণ করিয়াছিলেন।

গোকুলটাদের মৃত্যুর পর তাহার প্রাতৃত্যুদ্র নেবীপ্রদান কাত্নগোপদে অধিষ্ঠিত হন। ১৬৬৭ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহাকে যে দনন্দ দেওয়া হয় সেই সনন্দ অনুসারে তিনি চারি সরকারের সমস্ত দস্তর ও নন্কর অমি প্রাপ্ত হন। স্থ্রাট আওরেক্সজেবের রাজতের পঞ্জিংশতি বর্ষে বিলায়ত কোচের কাত্নগো দেবীপ্রদান ভৈরব, তাকি ও বাড়ি পরপণার দক্তর ও নন্কর আদায় করিবার ভার প্রাপ্ত হন। এই সম্ভ বৃত্তান্ত পড়িয়া ক্রানা যায় যে এই সময়ে ইংগদের বংশ সম্মান, প্রতিপত্তি, মর্ব্যাদা, অর্থ, বিত্ত ও ধনসম্পত্তিতে বিশেষ সম্পদশালী হইরা উঠিয়াছিলেন।

দেবী প্রসাদের প্ত গোরী প্রসাদের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে দেবরাজের বংশ বিলোপ হয়, কাজেই গোকুলচাদের স্মেষ্টপ্ত স্থাচক্ত এই বিশাল সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হন। ১৭৭৪ প্রীপ্তাদে স্থাঁ চল্ডের ভাতা বস্টাদের প্ত ব্লচক্ত বভুয়া এই বংশের কর্তৃত্বপদ প্রাপ্ত হন। তিনি ঘুরলা, আরক্ষাবাদ, মাক্রামপুর, জামিরা ও পোল আলমগঞ্চ এই পাচটি পরপণার ক্ষমিদান্ত্রী লাভ করেন। স্থাঁচক্তের দেবী হুগার প্রভার জন্ত ব্ল চক্ত বভুয়াকে কিছু নিজর জমি দান করিয়াছিলেন। মাননীয় ইটইভিয়া ডোম্পানীর কলিকাতা বোর্ডের সাকুলার পাঠে জানা যায় যে, বলরাম চৌধুরী জমিদারী পরিচালনে আক্ষম হওয়ায় এবং তাহার পরবর্তী ক্ষিদারেরাও ক্ষমিদারী চালাইত্তে অক্ষম হওয়ায় এবং বথা সম্যে ক্যেম্পানীর হরে রাজস্ব দিতে না পারায় তাহাবের ক্ষমিদারী চালাইবার

জন্ত বুলচন্দ্রবড়ুয়ার সহিত বন্দোবন্ত করা হয়। কাজেই দেখা যাহিতেছে বুলচন্দ্রবড় কুলন ভূসম্পত্তি লাভ করেন। তাঁহার পুদ্র বীরচন্দ্র বড়ুয়ার শাসন সময়ে কোম্পানী জমিলারদের সহিত একটা বন্দোবন্ত করেন। এই সময়ে বিজনীর রাজা বলিতনারায়ণ কোম্পানীর কর্মচারীদের হাতে ছকারহার পান। বীর চন্দ্র বড়ুয়ার চেষ্টায় সেই অভ্যাচারের কাহিনী স্বর্ণর জেনারেলের কর্ণগোচর হওয়ায় তিনি অভ্যাচার বন্ধ করিয়া দেন। বিজনীর রাজা বীর চন্দ্রের কার্যো সন্ধন্ত ইট্যা তাঁহাকে অনেক নিজর জমি দান করেন।

প্রেই বলা হইয়াছে কবীক্র বড়ুরার সময় হইতে রালামাটী এই বংশের প্রধান আবাসন্থান ছিল। মোপল আমলে এবং ইট ইতিয়া কোম্পানীর আমলে ইহাদের বংশকে "রালামাটীর রাজবংশ," আথ্য দেওয়া হইত। বালালায় কোম্পানীর রাজব আরম্ভ হইলে রালামাটীর অমিদারদিগকে রাজব স্বরূপ কোম্পানীর ঘরে প্রতি বংসব ২২টি হাতি দিতে হইত। কিন্তু এই হাতিসকলকে পালন করা এতদুর বায়দাখা ছিল বে, কোম্পানী এই হাতি ভারা আদে উপকৃত হইত না। এই কারণে কোম্পানা ২৭৮৪ খ্রীষ্টাব্দে ইহাদিগকে বার্ষিক্ ৩২০১ টাকা রাজস্ব দিতে হইবে বলিয়া নির্দেশ করেন। পরে এই রাজব্বের পরিমাণ ৪২২১ টাকা হয়। বীর চক্ষের মৃত্যুর পর তাঁহার বিধবা পত্বা ক্রয়ত্র্যা গুণানন্দের প্র বারচক্রকে পোয় গ্রহণ করেন। ধীরচক্র রাজা রাজভার ভারা বাস করিতেন।

ধীরচন্দ্রের মৃত্যুর পর ভাঁহার পুত্র প্রতাপচন্দ্র জনিদারীর স্বত্যধি-কারী হন। ১৮৫৬ গ্রীষ্টাব্দে ভিনি রাঙ্গামাটি হইতে আবাদয়ান গৌরীপুরে মানাস্তরিত করেন। এধানে ভিনি প্রকাদের শিক্ষা ও রোগ চিকিৎসার ষশ্য অবৈতনিক মধ্য ইংরাজী সুল ও একটি দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপন করেন। ১৮৬৯ গ্রীষ্টান্দে একটি জেলা প্রতিষ্ঠা করিবার জন্ম পর্বশেশ্টকে ধ্র্ডী প্রদান করেন। তদবধি পোয়ালপাড়ার পরিবর্ধে ধ্র্ডী প্রেলা হয়। ১৮৬৫ গ্রীষ্টান্দে ভূটান যুজের সময় পর্বশিষ্টকে তিনি যে সাহায্য করেন তাহাই বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এই সাহায্যের জন্ম গর্বশেষ তাঁহাকে "রায় বাহাছর" উপাধি প্রদান করেন। এই বংশ চিরকাল "রাজা" উপাধি ভোগ করিয়া আদিয়াছেন, কাজেই তিনি "রায় বাহাছর" উপাধি লইবার জন্ম দরবারে উপস্থিত হন নাই। তারপর ডেপ্টি কমিশনার মি: ক্যাম্বেল নিজে তাঁহাকে সনন্দ দিতে আসিলে তিনি অগত্যা উপাধিপত্র গ্রহণ করেন। মি: ক্যাম্বেল জমিণারদের প্রতিত্ব বিশেষ প্রসন্ম ছিলেন না; ফলে প্রতাপচন্দ্রের সহিত মি: ক্যাম্বেলের একটু মনান্তর হইয়াছল। ১৮৮০ গ্রীষ্টান্দে প্রতাপচন্দ্র অপুত্রক অবস্থায় মারা যান; কাজেই ভাহার বিধবা পত্না রাণা ভবানীপ্রিয়া, কুমার প্রভাত চন্দ্র বড়ুমান্দ্রক গ্রহণ করেন।

রাণী ভবানীপ্রিয়া অতি ধর্মপরায়ণা ও দানশীলা মহিলা ছিলেন।
কাশীধানের গণেশমহলে একটি "ছত্র" প্রতিষ্ঠা তাঁহার বদানাভার
স্মন্তম নিদর্শন স্থরপ সবিশেষ উল্লেখ যোগ্য। এই ছত্তে আজিও ২৫
কন আন্ধাকে দৈনিক ভোজন করান হয়। ১৯০৯ সালে ৭৭
বংসর বয়গে তিনি কাশীধামে ৮বাশীপ্রাপ্ত হন।

১৮৯৬ খুৱাব্দে কুমার প্রভাত চন্দ্র বড়ুষা সাবালকত্বে উপনীত হন।
১৯০১ সালে তিনি ব্যক্তিগত গুণের জন্ত "রাজা" উপাধি প্রাপ্ত হন।
১৮৯৯ খ্রীষ্টাব্দে তিনি তাহার পিতা কর্ত্ব প্রতিষ্টিত মধ্য-ইংরাজী স্কুলকে
হাইস্কুলে পরিণত করেন। তিনি ধুবড়ীতে একটি সাধারণ পাঠাপার
স্থাপন করিষা স্থার হেন্রী কটন নামে তাহার নামকরণ করেন।



রাজা শ্রীপ্রভাতচক্র বড়য়া

ভিনি স্বরাক্ষ্যে অনেক জনহিতকর কার্য্য করিরাছেন, ভাহা আসাম-বাসিদের নিকট অপরিক্ষাভ নহে। ১৮৯৬ খুটাকে জাঁহার সহিত রাণী সরোজবালা বড়ুয়াণীর বিবাহ হয়। রাণী শঙ্করদেবের মহাপুক্ষীয় বংশোভবা ছিলেন। প্রায় তুই বংসর তিনি স্বর্গারোচণ করিয়াছেন। ভিনি নিজেও স্থাক্ষিতা, ধর্মপরায়ণা, আচারে ব্যবহারে ভিনি হিন্দু সল্পাগ্রের সৌরব অক্ষুর রাধিয়াছিলেন।

রাজা বাহাত্রের ভিন পুত্র ও গুই কথা। কুমার শ্রীপ্রমণেশ চক্র ১০০৩ সালে জন্মগ্রহণ করেন। ১৯২৪ সালে ভিনি কলিকাড। বিশ্ববিভালয় হইতে বি, এস, সি, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ভিনি কলিকাড়া সিমলার বিখ্যাত কামস্থ বীরেক্স নাথ মিত্রের কলা বধ্রাণী মাধুরীলভাকে বিবাহ করেন।

রাজকুমারী নিহারবালা ১০০৫ সালে জন্ম গ্রহণ করেন; ১৯১৭-সালে তাঁহার সহিত মুকুন্দ নারাহণ বজুয়া বি-এর বিবাহ হয়।

রাজকুমারী নীলিম। স্থানরী ১৯১০ সালে জারাগ্রহণ করেন। ১৯২২ সালে তাঁছার সহিত শ্রীষ্ত্র সংস্থাৰ কুমার বডুয়া বি-এব বিবাহ হয়।

কুমার প্রকৃতীশ চন্দ্র বিভূষা ১৯১৪ সালে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহাকে বাড়ীতে পড়ান হয়।

কুমার প্রণবেশ চন্দ্র বড়ুয়া ১৯১৮ সালে জন্মগ্রহণ করেন।

## জীরামপুরের গোস্বামী বংশ।

শ্ৰীরামপুরের গোন্ধামী বংশ সমগ্র বন্ধে বিখ্যাত। এই বংশ প্ৰতি প্ৰাচীন। প্ৰায় আট পুৰুষের উপর হইতে এই বংশ শ্ৰীরামপুরে বাস করিতেছেন। কান্তকুজ হইতে ইহাদের পৃষ্ঠপুক্ষগণ শ্রীরামপুরে আগমন করেন। ইংাদের পূর্বপুরুষদের অম্ভতম বিশ্যাত তান্ত্রিক লক্ষণ চক্রবন্ত্রী আলিবন্দী থাও মহারাট্রাদিগের সহিত সদ্ধি প্রস্তাব আদান প্রদান করিয়াছিলেন। ইহাদের অন্ততম পূর্বপুরুষ অহৈত প্রভুর পুত্র অচ্যুতানন্দের একমাত্র কল্পাকে বিবাহ করিয়াছিলেন। তিনি বাল্যাবন্থা হইতে বৈফ্ষৰ ধর্মের প্রতি এতটা সাকুট হইয়াছিলেন যে, শ্রীশ্রীচৈততা মহাপ্রভু তাঁহাকে বিশেষ শ্বেহ করিতেন। এই সময় হইতেই এই বংশের উপাধি "গোলামী" হয়। এই বংশের লোকেরা ইট ইপ্রিয়া কোম্পানির আমলে রাজ সরকারে ও ব্যবসাবাণিজ্যে বিশেষ প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছিলেন। হরি নারায়ণ ধোন্বামী— স্বৰ্গীয় রাজা কিশোরী লাল গোস্বামীর প্রপিতামহের সহিত শ্রীরামপুরে দিনেমারদিগের সহিত ব্যবদাবাণিজ্য করিতেন। হরি নারায়ণের জ্যেষ্ঠ ভ্রান্তা রাম নারায়ণ গোস্বামী চিরন্তায়ী বন্দোবন্তের সময় আসামের দেওয়ান ছিলেন। রামনারায়ণ ও হরি নারায়ণ ছুই ভাই পারিবারিক বিগ্রহ রাধামাধ্ব জিউ প্রতিষ্ঠা করেন, রাসমণ্ডণ নির্মাণ করেন ও এই বিগ্রহ দেবভার পূজার্চনার জন্ম সম্পত্তি উৎসর্গীকৃত করেন !

"প্রাণ বাড়ী" নামে তের মহল বাড়ীর যে ধ্বংশাবশেষ দৃষ্ট হয় এবং বর্ত্তমান রাজবংশের পূর্ব্বপ্রুষগণের প্রাসাদ তুল্য অট্রালিকাদির যে ভয়াবশেষ রহিমাছে, তত্ত্তে জানা যায় যে দেড়শত বংসর পূর্ব্বেও

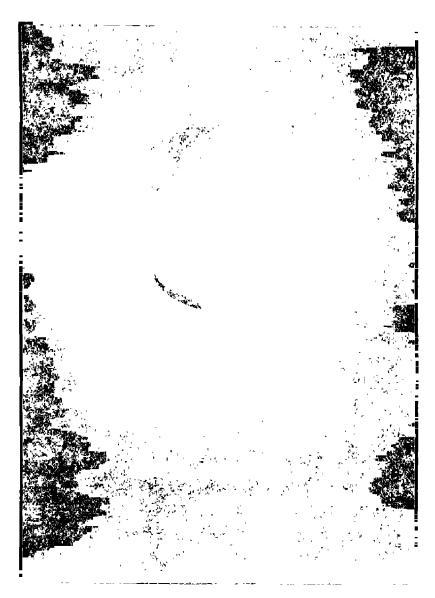

স্বৰ্গীয় রাজা কিশোরীলাল গোস্বামী এম্, এ, ; বি, এল্,

ইইাদের পূর্বপুক্ষণণ ঐশ্বাবান ও খনসম্পত্তিশালী ছিলেন। তারপর উাহারা পরস্পরে পৃথক হওয়ায় তাঁহাদের ব্যক্তিগত সম্পত্তির হাস ইইতে থাকে। এই বংশের প্রধান শাগার পূর্বে পৃক্ষ রাঘ্যরাম ও রঘুরাম বংশমর্ঘাদা বক্ষা করিতে সমর্থ হন। রঘুরাম বিখ্যাত জন পামারের সহযোগিতায় বহু লক্ষ টাকা উপার্জন করিয়াছিলেন। জন পামার ব্যবসায়ে অক্তেকার্যাও ক্ষতিগ্রত হন। ভাঁহার ত্রবস্থার সময় রঘুরাম তাঁহাকে বিশেষ সাহায্য করিয়াছিলেন।

রঘ্রাম তাঁহার সোপার্জিত জমিদারী তাঁহার পূর্বপৃক্ষগণের
সম্পত্তি হইতে পৃথকীকৃত করেন। কাজেই তাঁহার অংশে অধিক পরিমাণে
ধন সম্পত্তি ও ভূসম্পত্তি থাকে। তিনি তাঁহার আতাকে পৈতৃক প্রাসাদ প্রদান করিয়া নিজে একটা নৃতন প্রাসাদ নিশ্মাণ করেন। রঘ্রাম শ্রীরামপুরে দিনেমারদিগের যে উপনিবেশ ভিল তাহা ক্রয় করিবার ব্যবস্থা করেন, কিন্তু ব্রিটিশ গ্রণ্মেণ্ট বাধা দেওছায় ভিনি তাহা ক্রয়

তাঁহার দুইপুত্র গন্ধা প্রসাদ ও গোপীকৃষ্ণ। গোপীকৃষ্ণ তাঁহার পৈতৃক ভূসম্পতি বাড়াইয়াছিলেন এবং দরিদ্রের প্রতি দয়া বদাস্তা প্রভৃতি গুণের জন্ত অন্ত ভাই অপেকা সমাজের বিশেষ শ্রদ্ধা, ভক্তি ও সমান লাভ করিয়াছিলেন।

গঙ্গাপ্রসাদের হুই পুত্র; হেন্ডক্র ও গোপাল চক্র। গোপালচক্র নিঃসন্তান অবস্থায় পরলোক গমন করেন। হেম্চক্রের কোন পুত্র সন্তান হয় না। গোপীকৃষ্ণ গোস্থামা বৈষ্ণবধর্মে অম্বরক্ত ছিলেন এবং তিনি রাধামাধব জীউর পূজা করিতেন। সংকীর্তনের সময় তিনি একেবারে বাহ্মানে ভূলিয়া যাইতেন। তিনি বৃন্ধাবনে তার্ধ বাত্রা ক্রিয়াছিলেন। বৈষ্ণবধ্যের উরতি ও বিস্তৃতি এবং বৈষ্ণবগরে সেবার জন্ম বৃন্ধাবনে যে সমস্ত দান-ধ্যান করিয়াছিলেন, আজিও বৃন্ধাবনবাসী মাজে ভাষা অরণ করিয়া থাকে।

গোপীকৃষ্ণ পারিবারিক বিতাহ দেবভার পৃষ্ঠার্চন। ও দানধ্যানাদির অন্ত প্রত্যুত সম্পত্তি উৎসূর্গ করিয়া যান।

গোপীক্ষের চতুর্থ পুত্র রাজেন্দ্র লাল গোস্বামী ৺কাশীধামে একটি ছত্র প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি শ্রীরামপুরে ছাত্রদের জন্স একটি জী বোডিংএরও প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন।

গোপী কৃষ্ণের পাঁচপুত্রের মধ্যে তুইজন জনসমাজে বিশেষ পরিচিত ছিলেন। তরাধ্যে নদ্দলাল জমীলায়ী কার্যা-পদ্ধতিতে বিশেষ স্থানক ছিলেন এবং ডিনি যাবভীয় অনহিতকর কার্ব্যে যোগদান করিভেন। রাজা কিশোরি লাল পোস্বামী পৈতক সম্পত্তি কেবল যে বাডাইয়াছিলেন-ভাচা নহে, ভিনি এই বংশের নাম সমগ্র ভারতে পরিবাাপ্ত করিয়া-ছিলেন। তিনি কলিকাত। বিশ্ববিদ্যালয়ের একলন মেধাবী ও কুতি ছাত্র ছিলেন। ভিনি "এম্-এ-বি-এল" পরীক্ষায় পাশ করিয়াছিলেন। তাঁহার পিতার জীবদশার তিনি কলিকাতা হাইকোর্টে ওকালতী করিতেন। ভাঁহার পূর্বে বাঙ্গালার অন্ত কোন জ্মিদার বিশ্বিভালয়ের উচ্চ উপাধিভূষণে ভূষিত হন নাই। অল্প কয়েক বৎসর হাইকোর্টে ওকালতী করিবার পর তিনি স্বীয় অমিদারী কার্য্য পর্যাবেক্ষণের জন্ম ওকালতী ব্যবসায় প্রিত্যাগ করেন। কিন্তু যে ক্রেক্টিন ভিনি চাই-কোটে ওকালডী ৰবিধাছিলেন, সেই কয়েকদিনে তিনি এতাদুশ আই-নভভার পরিচম দিয়াছিলেন যে, ৺ভূপেন্দ্র নাথ বস্থু একদিন বলিয়াছিলেন "কিশোরী বাবু হাইকোর্টের বিচারপতি হইবার উপযুক্ত।" তিনি হাইকোর্টে ওকালতী করিলে হয়ত ভবিষ্যতে বিচারাদনে বলিভে পারিতেন। কিন্তু আপন জমিদারী পর্যাবেক্ষণের জন্ম তিনি ভবিষ্যাতের:



ক্যার ভুল্সাচ্ছ গোধানী

এই সন্মানের আশা ত্যাগ করেন। ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসেরিয়েসন ও নিবিল ভারতীয় জমিদার সভা তাঁহাকে নেতা বলিয়া মানিতেন। বলীয় শাসন পরিষদে ভৈনিই সক্ষপ্রথম ভারতীয় সদস্য। তিনি নিজের পিত্য ও মাতার নামে শ্রীরামপুরে শ্রীরামপুর জলের কল ও হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। ১৯২৩ সালের ৫ই জাহুয়ারী ৬৭ বংসর বরুসে তিনি পরলোকগমন করেন।

তাহার একমাত জীবিত পুত্রের নাম তুলসীচন্দ্র গোস্বামী। দেশে ফিরিয়া আসিবামাত্র তিনি ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভার সভ্য নির্বাচিত হন। নির্বাচনের সময়ে তাঁহার বয়স মাত্র ২০ বৎসর তিন মাস ছিল, ইভ:পূর্ব্বে এত অল্প বয়সে অল্প কেহ ব্যবস্থাপক সভার সভ্য নির্বাচিত হন নাই। কলিকাতা বিশ্ববিভালয় হইতে অনারসহ বি-এ পাশ করিয়া তিনি ইংলতে যান এবং অক্স্ফোর্ড বিশ্ববিভালয় হইতে অনার সহ এম এ পাশ করেন এবং ব্যারিষ্টার হইয়া কলিকাতায় প্রভ্যাবর্ত্তন করেন। তিনি অধিকাংশ সময় রাজনীতির অফুশীলনেই অতিবাহিত করেন।

## মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়।

ব্রাহ্মণমাজের প্রতিষ্ঠাতা মহাত্মা রাজা রানমোহন রায় হুগলী জেলার অন্তঃপাতী থানাকুল থানার সামিল খানাকুল ক্ষমনগরের অধীন রাধানগর গ্রামে ১৭০ খ্রীষ্টান্থের ১০ই মে তারিখে প্রশিদ্ধ রায়বংশে জন্মগ্রহণ করেন। রাজা রামমোহনের বৃদ্ধপিতামহ ক্ষমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় নবাব সরকার হইতে তাঁহার ক্বতিত্বের জন্ম রায় উপাধি প্রাপ্ত হয়েন এবং বিষয় কর্ম উপলক্ষে ক্ষমনগরে আসিয়া এই স্থান গুপ্ত বৃন্দাবন হওয়ায় পরম নিজ্পরায়ণ কুলীনপ্রধান কৃষ্ণচন্দ্র ক্ষমনগরের শোভায় মুগ্র হইয়া তাঁহার আদি বাসন্থান মুর্শিদাবাদ ভ্যাগ করিয়া এই রাধানগরে নবাব সরকারের ধাস মায়গায় বাটী নির্দ্ধণে করিয়া বসবাস করেন। রাজা রামমোহন রাযের অতিবৃদ্ধ পিতামহ পৌরহিত্য আদি যাজাক্রিয়া ভ্যাগ করতঃ অধ্যেম থাকিয়া বেদ আদি অধ্যয়ন করিয়া জ্ঞান অর্জ্জন করা এবং নানারূপ জনহিত্তকর কার্য্য করিবার স্থ্যোগ পাইবার জন্ম নবাব সরকারের উচ্চ পদে আনীন হইয়া কার্য্যাদি করা স্থিরসকল্পে নবাব সরকারের উচ্চ পদে আনীন হইয়া কার্য্যাদি করা স্থিরসকল্পে নবাব সরকারের উচ্চপদ গ্রহণ করেন।

রাশা রামমোহন বড়লোকের পুত্র হইয়াও বাল্যকাল হইতেই কষ্ট-সহিফুতা শিক্ষা করিলাছিলেন। তাঁহার মাতামহ দেশগুক ভট্টাচাধ্য নহাশ্বদিগের আদি পুক্ষ ভাম ভট্টাচার্য্য। ইনি চাতরায় বাসন্থান স্থির করেন। তিনি সেকালের বড় বড় বাদ্ধণ পতিতের গুকু ছিলেন।

রাজা প্রথম আরবী ও পারদা পড়িয়াছিলেন; পাটনা তাঁহার পাঠ-হান ছিল। তাঁহার পিতৃবংশ বিষ্ণুপরাংণ ও মাতামহবংশ শাক্ত ছিলেন, স্তরাং বাল্যকাল হইতেই তাঁহাকে ধর্মসকটে পড়িতে হইয়াছিল। তিনি



মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়।

আরবী পারসী পড়িয়া একেশরবাদী হইয়াছিলেন এবং ১৬ বংসর বয়:ক্রম-কালে পৌত্তলিকতার বিক্তম্ন এক বই লেখেন। এই বই লেখায় তাঁহার মাতা, শিতা ও মাতাম্য সকলেই তাঁহাকে বাড়ী হইতে তাড়াইয়া দেন। তংপরে তিনি ৪ চারি বংসর তিকত প্রভৃতি নানাহানে অমণ করিয়া ২০বংসর বয়সে দেশে ফিরিয়া আসেন এবং পিতা পুত্রে এবার সদ্ভাব স্থাপন হয়। এইবারে তিনি সংস্কৃত পড়িতে আরগ্র করেন এবং অল্পদিনের মধ্যেই তাঁহার সংস্কার জন্ম যে "একেশববাদ প্রাচীন হিন্দুশাল্পের প্রতিপাদ্য এবং সেই সকল শাল্পের পর নানা নৃত্তন ও অসার মত প্রচলিত হট্যা হিন্দুধশ্বকে দ্বিত করিয়াডে"। তংপরে তিনি ব্রশক্ষান প্রচার কবিতে আরম্ভ করেন।

ইংরাজী ১৮০০ হইতে ১৮১০ খৃং প্রয়ন্ত রামনোহন রায় তৎকালীন বাঙ্গালীদের পক্ষে যাহ। ত্রাশার পদ সেই কালেন্টরের দেওয়ানী পদে থাকিয়। অর্থোণার্জন করেন। সেই সময়েই তিনি ইংরাজী শিক্ষা করেন ও ইংরাজদের সহিত মিশিতে থাকেন। তৎপরে চাকরী হইতে অবসর লইয়া তাঁহার মত প্রচারে সময় অতিবাহিত করিতে থাকেন। তিনি ইংরাজী, আরবী, পার্মী প্রভৃতি কয়েকটী ভাষায় বিশেষ অভিজ্ঞা লাভ করেন।

্ডিনুসমাজকে বজার রাখ, এবং ঐ ধর্মকে পরিশোধিত করাই তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল। এই ক্ষণজন্ম অধাধারণ মনীয়া পুরুষই পুরাতন আদর্শের ছলে নৃত্য আদর্শ ছাপন করেন।

নিলীর নিকটবন্তী কোন ছমিদারীর রাজ্বে দিলার বাদ্যাহের স্থায় অধিকার আছে বলিয়া দাবা করায় দেই আবেদন ভারতবর্ষের শ্যেন-কন্তাদের ঘারা বাদ্যাহের অহুকুল না হওয়ায় বাদ্যাহ রাম্যোহন রায়কে বাদ্যা উপাধি দিয়া ইংলগুধিগতির নিক্ট আবেদন করিবার জন্ম উপযুক্ত ক্ষমত। দিয়া ইংলতে প্রেরণ করেন। ইংল্প্ডায় গ্রণ্মেন্ট দিল্লীবরের প্রদত্ত রামমোহন রায়ের "রাজা" উপাধি স্বীকার করিয়াছিলেন। এ সম্বচ্ছে ইংল্ডানি: তির রাজ্যাভিনেক কালে বিদেশীয় দ্তগণের সঙ্গে তাঁহার আসন নির্দিষ্ট হইয়াছিল। লগুনের সেতৃ নির্মিত হইয়া সাধারণের ব্যবহারের জন্ম উন্মুক্ত হইবার সময় যে প্রকাশ্ত সভা হইয়াছিল ইংল্ডেশ্বর ভাহাতে হামমোহন রায়কে নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন।

সতীগাহ নিবারণ, ইংহাজী শিক্ষার প্রচলন প্রভৃতি যাবতীয় মহৎ কার্য্য সংশোধিত করিয়া তিনি অমর্থ লাভ ক্রিয়াছেন।

১৮০০ গ্রীষ্টাব্দের ২৭শে সেপ্টেয়র ারারিগে বিষ্টল নগরে ভারত্তের গৌরব রত্ম মহাত্ম রাধা রামমোহন রায় ইহলোক ত্যাগ করেন।

তাহার দিনীয় পুত্র বার রমাপ্রশাদ বার বাহাত্ব কলিকাতা মহামান্ত হাইকোর্টেব প্রথম বাশ্রনী জন্ম মনোনাত হন। বার বাহাত্রের জই পুত্র, হারমোহন ও পারে মোহন। ইহার। প্রপ্রশিদ্ধ জমিদার ছিলেন। প্রীয় গোরামোহন রাহেব পুত্র শীবুক্ত বারু প্রণীমোহন রাহ্য মহাম্বার হাবহার সদ্প্রণে ভৃষিত হইরা প্রজাপালন করিতেছেন। ধরণী বার্ দাবা দেশের ও দশের কলাণ সাধন হইতেছে ও হইবে, ইহা বেশ ব্রিকে পাবা ষাইছেছে।



## খানাকুল ক্লমনগরের স্থাসেদ্ধ "রার বংশ"



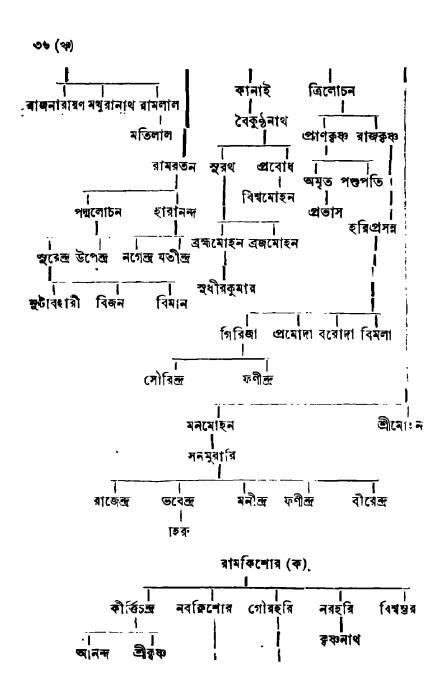

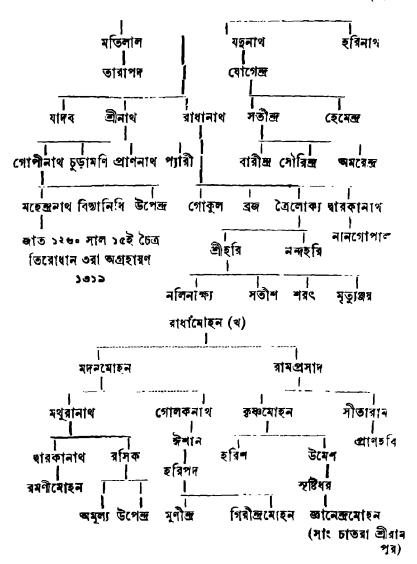



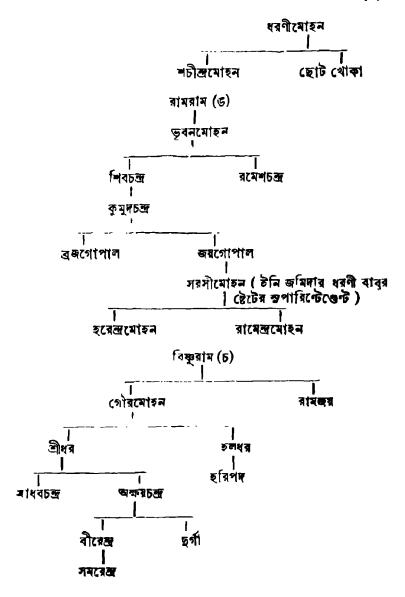

## নকীপুরের জমিদার বংশ।

(कना नत्माक्तवत अवर्गक मदक्ता वाम निवामी भाक्तामी गाँह व पन्यानी र्शिष्ठीमञ्जूष ७६८माञ्चीय 🗸 स्थान्य दाय रहीसूबी महानय, व्ययस्य বর্ত্তমান পুলনা জেলার অন্তঃপাতা নকীপুর গ্রামে আগমন করিয়াছিলেন। यरकारन देनि अम्पन व्यानियाहितन, के नगरव यत्नाहत रक्षना कनवा ৰেলা নামে প্ৰসিদ্ধ ছিল; এবং এই সকল দেশ কশবা জেলার অন্তৰ্গত এই মহাপুরুষ বর্ত্তমান নকীপুরের জমিদার বংশের আদিপুরুষ। ইহারা চারি সংহাদর : তমধ্যে সক্ষ্রেটি সংহাদর সহস্কায় বাস করিতে-ছিলেন, এবং মধাম জ্রাতা নিঃদস্তান অবস্থায় পরলোকে গমন করেন, ও ভূতীয় প্রতা পাবনা জেলায় সমন করিয়াছিলেন, আর তাঁহার বংশধরগণ অভাবধি পাবনা জেলায় বাদ করিতেছেন। ৮বলোবস্ত রায় কনিষ্ঠ ভ্রাতা ছিলেন, ইনিও পৈত্রিক সম্পত্তি প্রাপ্ত ২ইয়া সর্ভন্যা গ্রামে বস্বাস করিতেছিলেন; কিন্তু পিতৃ মাতৃ বিয়োগের পর জ্যেষ্ঠ সংহাদরের সহিত যশোবস্তের নানা কারণ বশত: মনোমালিন্য হঠতে আরম্ভ হয়। ক্রমশংই ঐ ভ্রাতৃবিরোধ-বহ্নি বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। ক্রমায়য়ে ঐ বিবাদ এতাধিক হইয়া উঠিল, যাহার শেষ ফলে তাঁহাকে খদেশ ত্যাগ করিতে হইয়াছিল। বন্ধীয় ১০২২ সালের বর্ধাকালে তিনি জ্যেষ্ঠ সংহাদরের নানাবিধ অত্যা-চারের হস্ত হইতে প্রতাকার পাইবার জন্ম সরক্তন্যা ভ্যাগ করিয়া মূর্শিণা-বাদ গমন করেন; এই সময়ে তাঁহার বয়স মাত ২১ বৎসর। একাকী তথায় গিয়াছিলেন, কারণ এই সময়ে তিনি অবিবাহিত, স্থতরাং ন্ত্ৰী পুত্ৰ কলা প্ৰভৃতি সন্তান সন্ততি ছিল না এবং যাহা কিছু পৈতিক সম্পত্তি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তৎসমুদ্য তাঁহার জ্যেষ্ঠ সহোদর নানাবিধ

প্রকারের কৌশক্ষারাহ আত্মসাৎ করিয়াছিলেন। মূর্লিলাবাদ গমন করিয়া অর্থাভাবে যশোবন্তকে প্রথমে বড়ই কটে কাল্যাপন করিতে হটগাছিল। তবে ঘশোবন্ত অত্যন্ত বৃদ্ধিমান ও অপুরুষ ছিলেন; কিছুকাল এই**রূ**প কটে অভিবাহিত হওয়ার পরে **ঈবর ভা**হার প্রতি সদর হন। নবাবদরকারের জনৈক মৃদলমান রাজপুরুষের সহিত ঘটনা-ক্রমে তাঁহার পরিচয় হইয়া পড়ে। এই মুদলমান রাজপুরুষ তাঁহায় থাকিবার বাসস্থান এবং আহারাদির স্থবিধা করিয়া দেন ও জনৈক পারসা ভাষাভিজ্ঞ মৌলবীর সহিত পরিচয় করিয়া দেন এবং তাঁহাকে পার্নী ভাষা শিক্ষা করিবার জন্ম নিযুক্ত করেন। মশোবস্তের পরিধের বস্ত্র 😣 পাঠ্যপুত্তক ইত্যাদি যে দমন্ত আবশ্রক হইত উক্ত ব্যক্তপুক্ষ তৎসমূদয়ের সাহায্য কবিতেন। যশোবস্ত তাঁহার জীবনের কোন সময় অকারণ আলক্ষে অথবা আমোদ প্রমোদে নষ্ট করেন নাই। ষ্শোবস্ত অভি প্রত্যুবে শ্যা। হইতে গাজোথান পূর্বক প্রাত:ক্রিয়া সমাপনাত্তে সন্ধ্যা-আহিক কাষ্য সম্পাদন করিতেন। পশ্চাৎ বেলা৮ ঘটিকা হইতে ১২ঘটিকা পর্যান্ত মৌলবী সাহেবের নিকট পারসী ভাষা অধ্যয়ন করিতেন, পত্নে স্থানাক্ষিক ও আহারাদি সমাপন করিয়া অতি সামাক্তকাল বিশ্রা-মাত্তেই পুনরায় নবাব সরকারে ঘাইয়া সন্ধার পূর্বে সময় পর্য্যন্ত তথায় বৈষ্ফিক কার্ব্যাদি শিক্ষা করিতেন এবং সন্ধার পরে যে বাড়ীতে থাকিতেন দেই বাড়ীর গৃহস্বামীর একটি পুত্রকে সংস্কৃত শিক্ষা দিতেন, কারণ যশোবস্ত বাল্যকাল হইতেই সংস্কৃত ভাষা অধ্যয়ন করিয়া, উহাতে বিশেষ দক্ষ হইয়া উঠিয়াছিলেন এবং একজন সংস্কৃত ভাষাভিজ্ঞ পণ্ডিত হইয়াছিলেন। কিছুদিনের মধ্যে উক্ত মৌলবী মহোদয়ের সাহাব্যে যশোবন্ত পারদী ভাষায় বৃংপত্তি লাভ করিলেন। অর্থাৎ ঐ ভাষায় কথাবার্ডা বলিতে ও লিখিতে দক্ষম হইলেন। সাধারণভাবে পারসী

ভাষায় কাৰ্যাদি চালানর পক্ষে কোন প্রকার বিছ হইত না ! যশোবস্তকে পুর্ব্বোক্ত মুদলমান রাজপুক্ষ পুরুত্তর মত ক্ষেহ করিতেন, আরও তিনি বঙ্গদেশের একটা বিখ্যাত বংশের ও সম্ভাস্ত লোকের সম্ভান, একারণ ভিনি সাধারণ কর্মচারী অপেকা মুশোবস্তুকে একট বিশেষ দয়ার চক্ষে দেখিতেন। ক্রমান্বরে উক্ত রাজপুরুষের সাহায়ে এবং যশোবস্থের কার্যা-দক্ষতঃ ও স্বভাব চরিত্রের গুণে তিনি মূর্শিদাবাদ নবাবের সদর সেমেন্ডায় সাধারণের নিকট পরিচিত ২ইলেন ও প্রতিপত্তি লাভ করিলেন। কিছু-দিন পূৰ্বে ভাগা বিপৰ্যাৰে বাঁহাকে পৈত্ৰিক সম্পত্তি হইতে ৰঞ্চিত হইখা জনাভূমি ত্যাগ করিতে হইয়াছিল, সংদা পুনরায় ভাগ্যের পরিবর্তন স ঘটিত হওয়ায় সেই যশোবন্ত ভগবানের দয়ার চক্ষে পতিত ১ইলেন। ঠিক এইরূপ সময়ে বঙ্গদেশের স্থন্দরতন অঞ্চলে কয়েকটি পরগণ। বন্দো-বত্তের কার্যা এবং কতকগুলি জলল জমি হইতে নিকটবর্ত্তী ভূমামীগণের অধিকৃত জমির প্রজাগণের উপর বন্সপন্তর অত্যাচার বশত: ঐ সকল স্থান প্রজাগণের বসবাস করার পক্ষে কষ্টকর হট্যা উঠায় এবং ঐ সকল জন্মলন্মি বিলা করা বিশেষ আবেশুক বিবেচিত হওয়ায় নবাব সরকারে नानांक्र आलाहन। इटेल्ड थारक ; मन्द्र मार्वाय श्रीपान श्रीपान वास-কর্মচারীগণ যশোবস্তার কার্যাকলাপে এবং স্বভাব চরিত্রে বিশেষ সম্ভট হট্যাছিলেন; একারণ তাঁহারা যশোবস্তকে ঐ বন্দোবন্ত সংক্রাস্ত কর্মচারী নিষোগ করার জন্ম মনোনীত করিয়া নবাব বাহাছুরকে এই সংবাদ জ্ঞাপন करतन । नवाव वाहाज्य घरनावश्वरक अहे भरत निस्ताहन कविहा मनन अमान करत्रन । यरभावस निम्ननिथिक मार्प मनन आश रायन, "मूर्निमावान নবাব অধিকৃত বন্ধদেশন্তিত নিমু বঙ্গের স্থলরবন অঞ্লের ধাবভীয় জন্ম অমি অর্থাৎ আবিশাক বোধে যে সকল জমি বন্দোবত্তের যোগা ঐ সকল জমি বিলি বন্দোবত, কর-ধার্য ইত্যাদি সমন্ত কার্য্য ঘশোবন্ত তাঁহার নিজের মনের মক্ত স্থাধীনভাবে সম্পাদন করত: ঐ সকল কাপজ প্রাদি মূর্নিদাবাদ সদর সেরেন্ডার দপ্তরখানায় হাজির করিবেন" এবং এই সময়ে মূর্নিদাবাদের নবাব বাহাত্র ধ্বোবস্তকে রায় চৌধুরী খেতাৰ প্রদান করিয়াছিলেন।

যশোবস্ত নবাবের সনন্দ প্রাপ্ত ২ইয়া উপযুক্ত লোকজন সমভিব্যাহারে কিছুদিনের মধ্যেই মূর্শিদাবাদ হইতে যাত্রা করিয়া মফ:স্বলে উপস্থিত হইলেন। স্থন্দরবনের নানাখানে ভ্রমণ করিয়া বশোবস্ত অনেক জ্বল ক্ষমি বিলি বন্দোবন্ত করেন এবং কয়েকটি রাজপথ নির্মাণ করিয়া লোকের গমনাগমনের বিশেষ স্থবিধা করিয়াছিলেন ও কভকগুলি স্থানের প্রজাগণের জলকষ্ট নিবারণ করিবার জন্য করেকটি বড় বড় পুছরিণী খনন করেন: লোকালয়ের নিকটবর্তী যে দকল অকল গ্রামের সহিত যুক্ত হইয়াছিল ও হিংশ্র জন্তর উৎপাতে অধিবাসিগণ ঘোরতের বিপদাপ∎ অবস্থায় কাল্যাপন করিতেছিল, ঐসকল জ্বল জ্বমি বিলি ইইয়া যাওয়ায় এবং গ্রামরূপে পরিণত হওয়ায় লোকের অনেক স্থবিধা হইয়াছিল। এই সকল কারণ বশত: घटनावन्त्र সাধারণের নিকট আলীর্বাদের ও স্থ্যাতির পাত্র হইয়াছিলেন। কিছুদিবদ পরে এই দকল কার্যোর কতদ্ব কি হইল অর্থাৎ যশোবস্ত তাঁহার মনিবের আদিট কার্য্যে সকলত। লাভ করিতে কতদুর অগ্রসর হইয়াছেন ভবিস্তারিত সংবাদ জ্ঞাপন করার জন্ত মূর্শিদাবাদ দপ্তরখানায় তাঁহার তলব হইয়াছিল। একারণে তাঁহাকে কিছুদিনের জন্ম মফ:খল পরিভ্যাগ করিয়া রাজধানী মুর্লিদাবাদ ৰাত্ৰা করিতে হইয়াচিল।

মূর্নিদাবাদ উপস্থিত হওয়ার পরে, তাঁহার সহিত মফঃস্বলস্থিত কার্য্য-কলাপের আলোচনা করিয়া এবং কাগজপত্তাদি দেখিয়া ও ভূসামীগণের দর্শান্তাদি পর্যালোচনা করিয়া মূর্নিদাবাদ সদরের অনেক রাজপুক্রস্প

্যশোব**ন্তে**র প্রতি বিশেষ সন্তোধ লাভ করিলেন। ক্রমা**র**য়ে এই কথা নবাব বাহাতুরের দরবারে পৌছিল। নবাব বাহাতুর, যশোবস্তের मकः यन मः कान्य कार्यापित विषय खां उद्देश, यानावन्य क नत्रवाद হাজির হওয়ার জন্ম আদেশ প্রদান করেন। তদমুসারে যশোবস্ত নবাবের দরবারে হাজির হইলে. নবাব তাঁহার সহিত স্থলারবন সংক্রাপ্ত নানাবিধ देवधिक ও वाक्टेनिकिक विषय आद्याहन। कविया यावशवनाहे मुख्हे हहेया. ঘশোবস্তকে নকীপুর পরগণা বন্দোবন্ত করিয়া লইবার জক্ত আদেশ ल्याम कवित्त्रम । त्रहे चारमभाष्ट्रयांची नकीश्रुव भवनना चर्मावस नवाव দরকার হইতে জমিদারী ভৌল প্রাপ্ত হয়েন। তদবধি এই নকীপুর পরগণ। যশোবস্ত রায় চৌধুরী মহাশয়ের জনিদারী হইতেছে। তৎপরে হৃত্যর-বনের কতকগুলি কার্য্যের বিশেষরূপ উৎকর্ষ সাধন করায়, নবাব বাহাত্ব তাঁহার প্রতি সম্বোষ লাভ কবিয়া, উক্ত পরগণার অন্তর্গত রঘু-নাথপুরের নিকটবভী একটী স্থানে তাঁহার স্থান্ধী কাছানী করিবার জন্ত আদেশ দেন। তিনি ঐ স্থানে অবস্থান করত: স্থন্দরবনের যাবতীয় কার্য্যের তত্বাৰধান করিতেন। যে স্থানে এই কাছারী বা মোকাম দাবান্ত হইয়া-ছিল ঐ স্থান 'চৌধুরাটী' নামে আখ্যাত ব। কথিত হইয়াছিল। তৎকালে এই নকাপুর পরগণার অন্তর্গত এই চৌধুরাটা গ্রাম অবহিত ছিল, বর্ত্তমানে এইস্থান বাজিতপুর পরগণার অন্তর্গত এবং নকীপুর হটকে श्राप्त e माहेन वावधान। (य नम्द्र यामावस्त्र ताप्त (कोधूती नवाव সরকার হইতে নকীপুর প্রগণা বন্দোগন্ত লইয়াছিলেন, সে সময়ে নকীপুর একটা বড় পরগণা ছিল অর্থাৎ ইহার চৌহন্দি অধিকতর বিস্তারিত ছিল। নকীপুর পরস্বার দক্ষিণ সীমানার বংশীপুর ও চঙীপুর এবং উত্তর সীমা-নাম জাহাজঘাটার নিকটবর্ত্তী মালিথালির খাল, পূর্ব্ব দীমানায় খোলপেটো नमी, भक्तिम शीमानाव रम्ना नमी क्षेताहिक हिन। अहे भन्नश्रेभाव अख-

ভূকি নানাদিক একলক বিধা জমী ছিল। ক্রমার্থয়ে এই নকীপুরের অবয়ব অভাল্প মাজায় দাঁড়াইয়াছে। ইহার অধিকাংশ জমী স্থলব-বনের অভ্তুক্ত হইয়া বাজেয়াপ্ত হইয়া সিয়াছে। আটুলিয়া, কুপট, ভালবেড়ে, নওয়াবেকী, দরগাবাটী, বৃডিগোয়ালিনী, হেঞি, বোগীক্তনগর, কালিকাপুর, জয়নগর, বিরেনকী, কাশীমারী, কাঁটালবেড়ে, কাছি হারানিয়া, ব্টীঘাটা, সকরকাঠি, চাতরা, খানপুর, পাটনিপুক্র প্রভৃতি গ্রাম ও মৌজা এই নকীপুরের সামিল ছিল।

এই নকীপুর পরগণা বন্দোবন্ত গ্রহণের পরে যশোবন্ত বিবাহ করেন, এবং ক্রমান্তরে উক্ত চৌধুরাটি গ্রামে তিনি বাসস্থান সনোনীত করিয়া বাটী নির্মাণ করিয়াছিলেন। নকীপুর পরগণা বন্দোবন্ত লইয়া গৌরীকান্ত ঘোষ নামক জনৈক বাক্তিকে এই বিষয়ের জঙ্গলাবাদ প্রভৃতি কার্য্যের জন্তাবধানে নিষ্কু করিয়াছিলেন। গৌরীকান্ত প্রভৃপরায়ণ ভৃত্য ছিলেন। প্রভৃব কর্য্যে যাহাতে স্ক্রাক্রমে সম্পাদিত হয়, দর্বদাই গৌরীকান্তেরে ক্রদয়ে এই চিন্তা বলবং ছিল। গৌরীকান্ত এই পরগণার অন্তর্গত চঙীপুর নামক স্থানে বাদ করিতেন। যগোবন্ত ভৃত্তার কর্যাক্রমাণে সন্তর্হ হইয়া চঙীপুরের মধ্যে ১৫০ শত বিঘা জমী, গৌরীকান্তকে নিজর দিয়াছিলেন। বর্ত্তমান চঙীপুরের ঘোষবংশীয় প্রিয়নাথ ঘোষ প্রভৃতির আদি পুক্ষ গৌরীকান্ত ঘোষ অন্তাবধি এই চঙীপুরের উক্ত

স্থান বন্দোবণ্ডের কার্য্য শেষ হইয়া আসিলে অর্থাৎ নবাব সরকারের আদিট যে সকল জমী বন্দোবন্ত করার আবশুক, ঐ সকল জমী বিলি বন্দোবন্ত কার্য্য শেষ হইয়া গেলে মুর্লিদাবাদ সদর হইতে ঘশোবস্তকে মুর্লিদাবাদ মোকামে উপস্থিত হওয়ার জন্ম আদেশ হইয়াছিল। তিনি ভদমুসারে কার্যজ্পতাদিসহ মুশিদাবাদ উপস্থিত হইলে, নবাব সরকারের: र्थमान र्थमान बाजभूक्ष्मभाग जे मकन कांभजभाविक पृत्हे, याभावस्त्र कार्याा-কলাপে সাতিশঘ প্রীতিলাভ করিয়াছিলেন। নবাবের দরবারে যশোবস্তের कार्याक्रित्र जालाहना इहेवा, श्रामावस्त्र अकस्त्रन कार्याक्रक (मारू अवः মনিবের হিতৈষী কারপরদান্ত দে বিষয়ে স্থির শিক্ষান্ত ২ওয়ায়, নবাব বিশেষ আনন্দ সহকারে তাঁহার বাজধানীর মোভালকে একজন প্রধান কার্য্যকারককের পদে উন্নীত করিয়া সদর কাছাত্রীতে প্রতিষ্ঠিত कतात चारमण अमान करदन। घरणावस के बारमण गिरदाधार्या कतिया নবাৰ বাহাত্বৰের নিকট দুৱবার ক্রেন যে, জাহার বাটীতে দিতীয় কোন একজন ব্যক্তি অ, ভিভাবক নাই, মাত্র তাঁহার স্ত্রী এবং অল বয়ক্ত সম্ভান আছে, স্থতরাং তাহাদিগকে ছাড়িয়া এতাধিক দুরদেশে অবস্থান করা যশোবস্তের পক্ষে দম্পূর্ণ অসম্ভব বিধায় উক্ত পদোরতি স্ব ইচ্ছায় তিনি ত্যাপ করিতেছেন, একারণ ভুজুর ছইতে মেহেরবাণি করিয়া তাঁহার এই প্রার্থনা বাংলা রাপিতে ছকুম হয়। তথন নবাব তাঁহার প্রতি সদয় হইয়া আদেশ করেন যে, যশোবস্তুকে সরকার হইতে এপ্রকার বক্সিদ দেশ্যা হউক, ঘাহাতে তাঁহার বচ্ছনে চলিতে পারে এবং অন্ত কোন স্থানে কোনরপ চাকুরী করিতে না হয়। যশোবস্ত সেই স্থবোগ ব্রিয়া ভ্রন্তর বনের অন্তর্গত ব্যুকা নদীর পশ্চিম তীম্বন্ধ মিরুনগর নামক প্রগণা তাঁহাকে বন্দোবস্ত করিয়া দেওয়ায় জন্ত দরবার করেন। সহক্ষেই তাঁহার এই দরবার স্থসম্পন্ন হইয়াছিল, অর্থাৎ নবাব বাহাতুর যশোবস্তুকে মেহেরবাণি করিয়া এই সম্পত্তি বন্দোবস্ত করার আদেশ দিয়াছিলেন।

ষ্পোবস্ত নবাব সরকার হইতে যৎকালে এই মিরনগর পরগণা বন্দোবস্ত লইয়াছিলেন, তৎকালে, ভাহাতে ৪০ হাজার বিঘা জমি ছিল; ক্রমান্বরে এইকণ বাজেয়াপ্ত হইয়া মিরনগর পরগণা অভ্যন্ত ছোট হইয়া পড়িয়াছে। ঐ সময়ে ত্রমৃশ্থালি, হরিণগড়া, ফুলটুকরী, শিরিজপুর, ফ্রিরাণ, দেবনগর, ফুলবাড়ী, মাড়ক, গৌরীপুর, দাসকাটী, মুরারি-কাটী, রামজীবনপুর প্রভৃতি মৌজাসমূহ এই মিরনগর পরগণার অন্তর্ভুক্ত ছিল। মিরনগর পরগণার এবং ধ্নিয়াপুর পরগণার সামিল এই পরগণার অনেক জমি বাহির হইয়া, বর্তুমানে ৪০০০০ হাজার বিঘা জমার পরিবর্ত্তে ২০০০ কি ৮০০০ বিঘা জমী আছে বলিয়া অমুমান করা ঘাইতে পারে। তিনি এই সময়ে ধুমঘাট পরগণা বন্দোবন্ত প্রাপ্ত হয়েন। ঐ পরগণায় প্রায়্ব লক্ষ বিঘা জমী ছিল। ইহার অন্তর্গত সোরা রমজাননগর, কালিকা, ভেটবালী, পাত্রাবোলা, ভৈরবনগর প্রভৃতি মৌজা ছিল। বর্ত্তমানে এই পরগণায় জিল প্রজিল হাজার বিঘার অধিক জমিনাই।

বে সময়ে যশোবন্ত এই সকল পরগণা নবাব সরকার হইতে বন্দোবন্ত লইমাছিলেন, তৎকালে এ দেশের অবস্থার বর্ত্তমান অবস্থা হইতে অনেক পার্থকা ছিল, ঐ সময়ে এতদ্বেশে রেলপথ বিন্তার ছিল না, লোকেরা অধিক আইন আদালভের সহিত পরিচিত ছিল না, দেশময় এপ্রকার সভ্যতার বাড়াবাড়ি হয় নাই, লোকে সহসা একটা অধ্য অব্টান করিতে কিংবা কাহারও মর্ম্মে আঘাত করিতে—এমন কি একটা মিথ্যা কথা বলিতে স্বীকার করিত না। সে সময়ে এতাধিক বিলাসিতা বৃদ্ধিত হইয়া দেশের নানাবিধ সর্ব্তানাকর কার্দ্যের সংঘটন হয় নাই, একাকী সকল ভোগ করিব বা একাই তাহা খাইব এ প্রবৃত্তি ধনী বা গৃহস্থানের স্কামে স্থান পাইত না। দেশের সর্বত্ত অথবা বন্ধ দেশের কোন স্থানে কি দ্বিন্ত কি ধনী কাহারও অম্বব্রের কট ছিল না। ঐ সময়ে দেশে চাউলের মন 10 আনা হইতে ৬০ আনার উদ্ধি ছিল না, দ্রব্যাদির বিনিময়ে দ্রব্যাদি পাওয়া যাইত অর্থাৎ মৃত্রের পরিবর্ত্তে তৈল পাওয়া যাইত ইত্যাদি ব্যাপার দেশে প্রচালিত ছিল। ভূলামীগণ প্রায় প্রজ্ঞান ব্যালা বাইত আর্থাৎ মৃত্রের পরিবর্ত্তে তৈল

পালন করাই জীবনের মহৎ উদ্বেশ্য বলিয়া মনে করিতেন এবং প্রজাণ গণ ভ্যামীকে বাছ দেবতা জ্ঞানে দর্মদা কার্য করিতেন। ভ্যামীদিগের ভ্যাগ স্বীকার ও ক্ষমাণ্ডণ ঐ সময়ে তাঁছাদের সদাব্রত ছিল অর্থাৎ ভ্যামী ও প্রজায়, মহাজনে ও গাড়ে কেনেরপ বিকল্প বা মতভেদ উপস্থিত হওয়া কচিৎ দৃষ্ট চইছে। মোটের উপর ছেখন লোকে এতাধিক শিকিছ না হইলেও, এতানিক বৃদ্ধিমান না হইলেও দেশের সর্ম্মত্র কোনরপ অশান্তি ছিল না, লোকের মনে সর্মদাই শান্তি ছিল। দেশে কোন কট বা হাহাকার ছিল না।

যশোবস্তু মুর্লিদাবাদ হইতে প্রভাবর্ত্তন করিয়া বাটাতে আসিয়া অর্থাৎ চৌধুরাটা পৌছিয়া কিছুদিনের মধ্যেই আরও কয়েকটা সম্পত্তি লইয়াছিলনেন। ঐ সকল সম্পত্তির জঙ্গল আবাদ প্রস্তৃতি কার্যো য়শোবস্তুকে অনেক অর্থ বায় ও নিজে পরিভাম করিতে হইয়াছিল। এদেশের স্থাত্তই একসময়ে য়শোবস্তুরায় চৌধুরী মহাশয়েব নাম বিশ্যাত হইয়াছিল এবং য়শোবস্তের দয়ালু অন্তঃকরণ এবং মর্শের জন্য দেশের য়বতীয় লোক তাঁহার স্থাতি করিত। তিনি লোকের আশীর্ষাদভাজন হইয়াছিলেন। য়শোবস্ত কথনও কোন প্রজার বা কোন লোকের উপর নিষ্ঠুর ব্যবহার করেন নাই। নিজের স্থার্থের বিশ্ব করিয়া পরের উপকার করিছে কিছুমান্ত কৃতিত বা বিচলিত ইইডেন না এবং নিজ ক্ষমতার মনে মর্শভাব স্থাপন করিয়া প্রকৃত অর্থ উপার্জ্জন করিয়াছিলেন। ঐ সকল অর্থের কোন অপব্যবহার করেন নাই এবং অকাত্রের পরের জন্ত ঐ সকল অর্থের কোন অপব্যবহার করেন নাই এবং অকাত্রের পরের জন্ত ঐ সকল অর্থের বায় করিয়াছেন।

ষশোবন্ধ রায় চৌধুরী মহাশয়ের যখন বিশেষ উন্নতির সময়, এবং যে সময়ে তিনি এইদেশের সর্ব্বভেই এক জন ধনাত্য ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত ছিলেন, ঐ সময়ের একটা গল্প জ্বাপিও চলিয়া আসিতেছে। ৮বশবন্ধ

রায় চৌধুরী মহালয়ের স্থাবহার গুণে ও উদার কার্য্যকলাপে সাধারণ লোকে এতাদৃশ মোহিত হইত যে তাহার তুলনা করা এই সময়ে অসম্ভব বলিয়া বিবেচিত হয়। একদল ডাকাইত তাঁহার বাটিতে ডাকাইতি করার অভিপ্রায়ে ডাকাইত দশভুক্ত দস্যাগণকে একটু দূরে রাঝিয়া, দস্যাদলপতি ৩।৪ জন লোকসহ ঐ কার্য্যের অসমন্ধানাদি লওয়ায় অভিপ্রায়ে অর্থাৎ কি করিয়া আক্রমণ করিলে তাহাদের অতীইকার্য্য স্থান্যর হয় এই সংবাদ জ্ঞাত হওয়ার ক্রায়, যশোবস্থের বাটাতে সন্ধার প্রাক্তালে অভিথিভাবে উপস্থিত হয়। ঐ দিবস রাজিকালে ডাকাইতি করার ক্রায় প্রস্তুত হইয়া আসিয়াছিল। কিন্তু তাঁহার বাটার লোকজনের আভিথ্য সংকারে এবং তাঁহার স্থান্য স্থানলবর্গ মোহিত হইয়া আত্রভাব গোপন করিতে সক্ষম হইল না। ভাহারা বশোবস্তের নিকট নিক্রেদের বিন্তারিত পরিচয় ও মনের ভাব ব্যক্ত করিয়া ভাহাদের বর্ত্তমান উদ্দেশ্য পরিভ্যাগ করিয়া সম্বোষ্টিত্তে স্ব স্থানে প্রস্থান করিল।

যে সময়ে যশোবস্ত নকীপুর পরগণা, মিরনগর পরগণা ও ধুম্ঘাটি পরগণা বন্দোবস্ত গ্রহণ করিয়াছিলেন, ঐ সময়ে এদেশে প্রজার ভাগ কমছিল, স্থৃতরাং জ্বমী জ্বমার একটা বিশেষ আদর ছিল না। কাজেই তিনি কতক কতক জ্বমী গাঁতি বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন এবং কতকংশ জ্বমী প্রজাইবিলি ভাবে খাস রাখিয়াছিলেন। গাঁতীদারগণের সহিত ঘে সকল জ্বমী বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন, ঐ সকল জ্বমীর নিরিশ্ব বা হার প্রতি বিঘা চারি আনা হইতে ছয় আনার অতিরিক্ত ছিল না এবং খাসে প্রজাই বিলী অব্ধাৎ প্রজাপণের সহিত যে বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন ঐ সকল জ্বমীর নিরিশ্ব। আনা হইতে উদ্ধি সংখ্যায় ১৯ একটাকার অধিক কর প্রজাদিগকে বহন করিতে হইতে না। ঐ সময়ে ১১০ হাত রশির

মাপ প্রচলন ছিল। জ্বমী প্রজাগণকে তোষামোদ করিয়া গতাইতে হইত। আজকাল বেমন জ্বমীর জ্ঞাদেশের ইতর ভক্ত ছোট বড় সকল লোকে লালায়িত, তথন কেই সেরপ লালায়িত ছিল না, বরং প্রজাগণ সর্বনাই তাহাদের মনের ইছ্ছা এরপভাবে চালিত করিত যে, উহারা চাষ্বাস করিয়া এবং ভল্পার। কোন প্রকারে জ্বরস্ত্রের সংস্থান হইলেই তাহারা মহা আনন্দিত হইত। জ্বাজমার ঘারতীয় অত্ব স্থামিত্ব পায় দক্ষা সকলই ভূস্বামীগণের উপর অন্ত ছিল, পক্ষান্তরে ভূস্বামীগণ তাহাদিরকে নিজ পরিবারভূক্ত থলিয়া মনে করিতেন এবং প্রজাপণের স্থে স্থা হইতেন, তাহাদের ত্থে হংকিত হইতেন। অর্থাৎ ভূস্বামী ও প্রজাপণের মধ্যে পরক্ষার কোন প্রকার বিবাদ হইলে উভয় পক্ষই ভজ্জা বাতিবান্ত হইতেন।

ত্যশোবন্ত রায় চৌধুরা মহাশয় অনেক প্রাহ্মণ আনাইলা বাস করাইয়াছিলেন এবং দেশের লোকের শিক্ষার জন্ত বন্ধ বিদ্যালয় স্থাপন করিয়াছিলেন। জনসাধারণের স্থাচিকিৎসার জন্য আয়ুর্কেনীয় চিকিৎসক নিজ বাটিতে রাখিয়াছিলেন এবং বিনা অর্থবায়ে ঔষধ ও প্র্যাদ প্রদানের ব্যবহা করিয়াছিলেন। যেমন এই সকল জন্মল সম্পাত্ত আবাদ হইতে লাগিল, ও প্রজ্ঞাগণ বাস করিতে আরম্ভ করিল; সন্তে সঞ্জেত দেশের বাজাঘাট ও প্রস্থাবিশী ও হাট বাজার স্থাপিত হইতে লাগিল। ফলত: যশোবন্তের ঘারা দেশের অধিবাসিগণের কোন অভাব ছিল না। কিছুদিন পরে তাঁহার এই নকীপুর পরগণার অন্তর্গত স্থামনগর মৌজায় স্থাং একটী কাছারী বাটী স্থাপন করিয়াছিলেন এবং এই স্থানে ক্রেকটী প্রবিণী ও নানাপ্রকার ফল ফুলের বাগান প্রস্তুত করিয়াছিলেন। ক্রমাপ্রে চৌধুরাটী অপেক্ষা এই প্রামের উন্নতি অধিকতর দিন দিন বুদ্ধি পাওয়াতে ত যশেবস্ত রায় চৌধুরী মহাশন্তের বংশধরগণ এই স্থামনগর প্রামে বদবাদ করিতে থাকেন। ভদবিধ চৌধুরাটী পরিত্যাগ পূর্বক নকীপুরের চৌধুরী মহালয়গণ এপর্যন্ত ভামনগর গ্রামে বাদ করিতেছেন। নকীপুর একটী পরগণার নাম। কোন মৌজা বা গ্রামের নাম নকীপুর নাই; ভবে যে ভামনগর গ্রামে এইক্ষণ নকীপুরের জমীণার মহালয়ের। বাদ করিতেছেন ঐ স্থানটী সাধারণের কাছে নকীপুর নামে পরিচিত ছইয়াছে, প্রকৃতপক্ষে ঐ ভানের নাম ভামনগর।

ত ঘশোবন্ত বাঘ চৌধুরী মহাশ্যের পুত্র চাদদেব বাঘ চৌধুরী ও তদীয় পুত্র (বা ষশোবস্তের পৌত্র) ভূপতি নাথ রায় চৌধুরী মহাশয়ের আমল হইতে ইহার। খামনগর নকীপুরে বসবাদ করিতেছেন। ভূপতির প্রপৌত রাম ভক্ত রায় চৌধুরীর চারি পুত্ত—ক্ষ্যেষ্ঠ পুত্র রাম গোপাল রায়, তৃতীয় পুত্র রাম রাম রায়, কনিষ্ঠ পুত্র স্থামরাম রায় এবং মধাম বা ছিডীয় পুত্র নি:সম্ভান অবস্থায় প্রলোক গমন করেন। একারণ তাঁহারা ভিন ভাভায় পুৰুক হইয়া তিনটী হিস্তা বা অংশ সৃষ্টি করেন। বড় ভ্রাতার অংশ বড় হিস্তা ও তৃতীয় ভাতার অংশ সেছ হিস্তা এবং ছোট ভাতার অংশ ছোট হিলা নামে অভিহিত ইইয়া তিন অংশ স্থাপিত ইইয়াছে। তৎপরে জোষ্ঠ দ্রোদর রামধোপালের ছই পুত হয়, প্রথম পুত্তের নাম মুকুন্দ রাম রায় চৌধুরী। ইনি সম্পত্তির অর্দ্ধ অংশ প্রাপ্ত হইয়া বড় হিন্তা নামে তদবধি ইহার বংশধরগণ কথিত হইতেছেন; এবং কনিষ্ঠ পুত্র বামকিকর রায় চৌধুরী সম্পত্তির অর্ধাংশ প্রাপ্ত হওয়ায় নৃতন হিস্তা বা (ন হিস্তা) নামে তাঁচার বংশধ্রগণ অভাবধি কথিত হইয়া আসিতেছেন। অধুনা বহু সরিক ত্রবায় কতক্ত্রি অংশে বিভক্ত হইয়াছে। এই বংশের প্রাণকৃষ্ণ রায় চৌধুরা ভৈরব চন্দ্র রায় চৌধুরী ও পার্কাতী চরণ রায় চৌধুরী প্রভৃতি মহাত্মাগণ এতকেশের লোকের নিকট নানাবিষয়ে প্রশংসার পাত ছিলেন এবং সাধারণের অনেক হিতকর অহুষ্ঠান তাঁহাদের বারায় স্থ্যস্পন্ন হইত :

ত্যুক্ত রাম রায় চৌধুরী মহাপদ্ধের চারি পুতা, জােচপুতা দেবী প্রসাদ রায়, মধাম কালী প্রসাদ রায়, ভূতীর অপরাধ রায়, ও কনিষ্ঠ শিব প্রসাদ রায়। এই চারি সহাদেরের মধাে ভােচজাতা তাে ধেবী প্রসাদ রায় চৌধুরী মহাপ্রের ছই পুতা, ভ্রানী প্রসাদ ও চরপ্রসাদ। এই ত্ইজনের মধ্যে ভ্রানী প্রসাদ নিঃসন্তান অবস্থায় প্রলোকগত হইয়াছিলেন।

নকীপুরের জনীদার বংশ বহুপরিবাবে বিভক্ত হওয়ার ফলে কতকশুলি ঋণগ্রন্ধ হৃইয়া পড়ে, ক্রমান্বয়ে শুমাদারী নই হৃইতে থাকে, কয়েকটী
শুম্পান্তি তাইটেনর হস্ত হুইতে বহির্গত হুইয়া যায়। কালের পরিবর্তনে
ভাগ্যবিপ্রয়াম স্থান উপস্থিত হুইয়া পাকে, এখানেও সেই ভাগ্যচক্র বিস্তারিতভাবে সংঘটিত হুইয়াছিল। বছু পরিবার বিধায় সর্বানাই সর্বানায়ে জাঁহালের মতভেল হুইতে লাগিল, সম্পত্তি রক্ষা হুওয়া ত্রাহ্ হুইয়া উঠিল। স্বর্গীয় হরপ্রদান রায় চৌধুরী মহাশয়, অক্রান্ত গরিকগণের পরস্পরের বিবাদ মীমাংসার জন্ম যথেই যত্ন ও পরিশ্রম করেন এবং যে সম্পত্তিগুলি এই বিবাদের সময়ে অপরের হন্তুগত হুইয়াছিল, হরপ্রসাদ বিশুর চেয়া, মত্ন ও বহু অর্থনায়ে ঐ সকল পুনরায় হস্তগত করিয়াছলেন।

৺ হরপ্রসাদ রায় চৌধুরী মহাশদের তৃই পুত্র, প্রিয়নাথ ও চন্দ্রনাথ।
হরপ্রসাদ এই বংশে অথবা এডদেশের মধো সর্ক্ষবিষয়ে শ্রেষ্ঠ
বাজি বলিচা প্রিচিড ছিলেন। এই মহাপ্রুষ বালাকাল হইডে ধেরূপ সাংসারিক, বৈষ্যিক ও সামাজিক ছিলেন তেমনই ধর্মপরায়ণ
ছিলেন।

হরপ্রসাদ উত্তরাধিকারীস্ত্ত্তে প্রাপ্ত গৈতৃক সম্পত্তি বহু পরিমাণে বর্ত্তিত করিয়াছিলেন এবং পিতার আমলে সাংসারিক অবস্থা থেরণ ছিল, ভদপেকা ভিনি সীয় অবস্থার শ্রীরুদ্ধিসাধন করিয়াছিলেন ও

ভাঁহার নিজের দেশের সামাজিক রীতি নীতি প্রভির সংস্থার-সাধন করিয়া দেশের ভন্তাভত্ত জনসাধারণের চরিত্তের সম্ধিক উৎকর্ম-সাধন করিয়াছিলেন। ডিনি দেশের লোকের এবং প্রস্কাগণের समक्षे निवादन क्रम व्यानक मान्त विश्वत श्रुष्ठिति थनन क्रियाहित्नन ! লোকের গমনাগমনের স্থবিধার জন্ম দেশের নানা স্থানে রাভ। প্রস্তুত করিয়াছিলেন। দেশের লোকের স্বচ্ছন্দে সংসার থাতা নির্মাহ করার যাহাতে কোন প্ৰকাৰ বাধা উপস্থিত না হয়, ভক্কৰ নিজেৰ अधिमात्रीत भर्षा व्यानक श्रान हार्षे, वाकात रुष्टि कविषा, वाहारक जवानि আম্বানী রপ্তানির স্থবিধা হয়, ভাগার উপায় করিয়াছিলেন। ধর্মপ্রাণ হরপ্রসাদ দেবালয় নির্মাণ, উহাতে হিন্দু দেবদেবী প্রতিষ্ঠা, ঐ সকল বিতাতের নিত্য নৈমিত্তিক দেবার কার্য্য ঘটাতে স্থচাকরপে সম্পা-দিত হয়, তাহার ব্যবদা এবং ঐ সকল অনুষ্ঠানে দরিক্র লোকগণ যাহাতে নিভা নিভা প্রতিপালন হইতে পারে ভাহারও স্ববাস্থা করিয়াছিলেন। অভাবধি নকীপুর এটেটে তাঁহার ঐ সকল স্বধ্যবন্থা ও স্থানিয়ম প্রচলিত রহিয়াছে। নকীপুরের বাটীতে অতিখিশালা স্থাপন করিছা প্রত্যুহ শত শত নরনারী যাহাতে পানভোজন উত্তমন্ত্রণে সম্পাদন করিতে পারে, **जाजात क्या श्रदेष्ट উপाय विधान क्रियाष्ट्रिमन। क्रमाधादनक्य** অকাতরে অৱদান করা, মহাত্মা হরপ্রসাদের জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্ত ছিল বলিলেও অত্যাক্তি হয় না। ফলত: তাঁহার কার্য্যকলাপের সমালোচনায় প্রবৃত্ত হইলে, ব্যক্তিমাত্রই সহজে উপলব্ধি করিতে পারেন যে, ধর্মপ্রাণ হরপ্রদাদ তাঁহার নিজের ভোগ-বিলাদের জন্য কিছুই করিতেন না। প্রায় এক শত বংসর অভিবাহিত হইতে চলিল, হর-প্রসাদ বাবু প্রলোক গমন করিয়াছেন, কিন্তু অভাপিও নকীপুরের জমিদার বাটীতে তাঁহার ক্বত নিয়মসমূহ চলিয়া আসিতেছে। হরপ্রসাদ বাবুর তুইটা পুত্র সম্ভান, প্রিয়নাথ ও চন্দ্রনাথ। তাঁহার জীবিভকাকে কান্ট পুত্র চন্দ্রনাথ পরলোক গমন করেন।

হরপ্রসাদ বাবু স্বর্গারোহণ করিলে তাঁহার পুত্র প্রিয়নাথ রাছ চৌধুরী মহাশ্ব পিতার একমাত্র উত্তরাধিকারিছে বিপুল সম্পত্তি প্রাপ্ত হন। প্রিয়নাথ বাল্যাবিধি স্বভাবতঃ দয়ালু ও ধান্মিক ছিলেন, পরের ছঃখ দেখিলে ভিনি একেবারেই গলিয়া পড়িছেন। ধনী লোকের ঘরে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু সহ্রদয় প্রিয়নাথ নিভান্ত গরীব ছঃখীগণের সহিত সর্কাণ বসবাস করিছেন, কদাচ ভাহাদিগকে ঘুণার চক্ষে দেখিতেন না। পিতৃবিয়োগের পর প্রিয়নাথ জ্ঞানার্থার কার্য্যাদি স্বয়্ম ভত্তাবধান করিছে লাগিলেন, পিতার আমলের পুরাছন ভৃত্যাপণের পরামর্শ লইয়া সকল কার্য্য সম্পাদন করিছেন। জ্লুকালের মধ্যেই নিজের ইব্যাহিক অবস্থার উন্নতি সাধন করিয়াছিলেন। দেশের মধ্যে জনেক স্থলে পুন্ধরিণী খনন, রান্তা নির্মাণ, বস্ক-বিভালয় স্থাপন, প্রভৃতি জ্ঞান গ্রাম্থারণের হিতকর কার্য্যের জমুষ্ঠান করাছে, ইংরাজ রাজা তাঁহার প্রতিষ্ঠান হইয়া, তাঁহাকে বংশ প্রস্পায় (Hereditary) রাম্ব উপাধি প্রদান করিয়াছিলেন।

ভদবধি তাঁহার বংশ পরস্পরায় রায় উপাধি চলিতেছে। রাষ প্রিয়নাথ পিতার যথেষ্ট সঞ্চিত অর্থ প্রাপ্ত ইয়াছিলেন, ঐ সকল অথের বারায় নিজের বিষয় সম্পত্তি অনায়াসেই বৃদ্ধি করিতে পারিতেন, কিছ তাহা না করিয়া মৃক্ত হল্তে ঐ সকল অর্থ দরিন্ত প্রজাগণের ও নিঃশ্ব প্রতিবেশীগণের নানাপ্রকার উপকারার্থে বায় করিয়াছিলেন। মতাপি তাঁহার এটেটের কোন কর্মহারা, কিখা কোনও আয়ায়স্থজন ঐ প্রকারে অক্তম্ম অর্থ বায় করার পক্ষে নিষ্যে করিতেন, তিনি তাহাতে এই উত্তর করিতেন, লোকে সঙ্গে করিয়া কিছু আনে নাই এবং সঙ্গে

করিয়া কিছুই লইয়া যাইবে না, স্বতরাং তুট পাচ দশ দিনের জ্ঞা আমার আমার করিয়া বিশেষ কি ফল ফলিবে।" অতাব্ধি লোকে জাহার প্রসঙ্গ উপস্থিত ইইলে এই সকল কথা বলিয়া থাকে। বঙ্গের ভুগামী-গণের যেরূপ বাবহার বর্ত্তমান সময়ে চলিতেছে, হহার সহিত রায় প্রিয় নাথের কাষ্যকলাপ, আচার-বাবহার তুলনা করিলে ওঁছোকে দেবত। জ্ঞান করা উচিত। রায় প্রিয়নাথ তাহার জীবনে কোন পতেকের নিকট হইতে হুণ গ্রহণ করেন নাই, অথবা কোন থাতকের নামে নালিদ করিয়া ভাষাকে সক্ষরার করেন নাই। পাতকপ্রপের অবস্থার বিপর্যায়ে অনেক ঢাকা তিনি ত্যাগ বা বেহাত কবিতেন। প্রভাবংসল রাঘ প্রিয়-ালাথ ক্ষমত কোন প্রজার নামে ব্যক্তি করেব নালিসের দ্বারায় ডিকী शांतिन कविया डाशांद नामान जनम्मिख श्हेट डेएइन कर्तन नार्ड, অথবা মাল ক্রোক খাাবে উহার অন্তাবর সম্পত্তি লয়েন নাই। রায প্রিয়নাথ বিপুল সম্পত্তি সাধারণের উপকারার্থে উৎসর্গ করিয়াভিলেন এবং ভিনি প্রতি মুহুটে নাধারণের কায়োর জন্ম দক্ষদাই প্রস্তুত থাকিতেন। বলা বাছন্য যে, দ্বিজ্পনের ঘর দর্জা প্রস্তুত বা মেরাম্ভ, দ্বিজ্পণের চিকিৎদার জন্ম ঐন্দেশ সূল্য ও পথ্যাদির মূল্য, শীতক্লিট সরিদ্রগণকে बीक्वक मान, श्रीत्रिय वह मान, म्रिक्ट्रियानीश्रीविक मर्या श्रीहारनेव ্উনুরায়ের সংস্থান ভিল্না, ডিনি ঐ স্কল সংখাদ উপ্যাচক ইইং। গ্রহণান্তর নিজ এটেট হটুতে জ্মী জ্মা প্রদান করত: ঐ স্কল লোকের অন্তের সংখ্যান প্রভৃতি কার্যা বাম প্রিয়নাথ সাম কর্ত্তরাজ্ঞানে সম্পাদন করিভেন। দেশত অথব। বিদেশত্ব কোন লোক কোন প্রকারের বিপদগ্রন্ত হুইয়া হুউক, আর কোন প্রকারের অভাবগ্রন্ত হুইয়াই হউক, একবার রাঘ প্রিয়নাথের সমুখীন হইলে, ভাহার আর কোন চিম্বার কারণ থাকিত না, রায় প্রিম্বনাথ কুতদ্বন হইয়া ভাহার প্রতী



৬ রায় হবিচরণ চৌধুরী বাহাত্র

কারের বাবস্থা করিতেন। প্রিরনাথ অল্ল বয়দে (৩৮ বংসর বয়দে)
মানবলীলা সংবরণ করেন। তাঁহার ছই কল্পা ও একমাত্র পূত্র রায়
হরিচরণ। প্রিয়নাথের ছই ভার্য্যা প্রথমা ভার্য্য নিভারিণা দেখা
চৌধুরাণী। ইনি অপুত্রক ছিলেন, এবং কনিষ্ঠা ভার্য্যা শ্রীমভী ব্রহ্মমন্ত্রী
দেবা চৌধুরাণী। ইহার গর্ভজাত ছই কন্যা ও একমাত্র নাবালক পূত্র।
বাস প্রিয়নাথ হরিচরণকে শোকসাগরে নিমন্ন করিয়া, দান দরিত্র
দেশব্যানগণকে কালাইয়া ইহলোক পরিত্যাগ কবিয়া, শানিষ্ঠামে গ্রম
করিয়াছিলেন।

ায় হরিচরণ এক বংশর বয়পে পিতৃহান হন, ভাহার কিছুকাল পরে তাঁহার স্বেহমন্ন জননী ব্রহ্মনা পিবিটাধুরাণা, অপ্রাপ্ত বয়স্ক (নাবালক) হবিচরণের মান্তা মন্তা পবিত্যাগ করিয়া, পতির অভ্যান করিয়া ছিলেন। অগতা। হরিচরণ পিতৃমাতৃহান হইয়া পাড়লেন। বায় হবিচরণের এলমাত্র বিমাতা নিজাবালী দেনা ব্যানাত নিকট আল্লায় আব বড় কেন রহিল না। রায় হরিচরণ সন্তান্তবংশে জন্মগ্রহণ করিয়া বেণ ধনাত্য ব্যক্তির স্থান ইইয়াল, বাল্যাবাদ এক মূহর্ত্তের জন্ম তাঁহারণ কোমল ও সরল অভাবের পরিবর্ত্তন করেন নাই। বিন্তা নিজারিণা দেবী তাঁহাকে যথেষ্ট স্বেহাও যত্ন করিজেন, তিনিও বিমাতার উপদেশ ও আদেশ গ্রহণ না করিয়া কোন কার্যা কবিতেন না এবং ঐ স্থানি বেন স্বর্ত্তন সাম্বর্ত্তিন করিয়া কেন কার্যা কবিতেন না এবং ঐ স্থানি কেন স্বর্ত্তিন সাম্বর্ত্তিন না করিয়া কোন কার্যা কবিতেন না এবং ঐ স্থানি কেন স্বর্ত্তিন সাম্বর্তিন না করিয়া কোন কার্যা কবিতেন না এবং ঐ স্থানি করিতেন না। নিজারিণী দেবাকে স্থান্দ বিমাতা বলা বাইতে পারে।

রাঘ হরিচরণের পিতামহ শুর্সীয় হরপ্রদাদ রায় চৌধুরী পছন্দ করিয়া, তাঁহার একমাত্র প্রাণাধিক পুত্র রাঘ প্রিয়নাথের বিবাহ দিয়া নিশুরিণী দেবীকে নকীপুর শ্বমীদার ভবনে আনয়ন করিয়া-

ছিলেন। যৎকালে নিভারিণী বিবাহিতা হইয়াছিলেন, ঐ সময়ে ভিনি নবমবর্ষীয়া বালিকামাত্র। এতদ্বেশে এইকণ পর্যান্ত লোকে এই কৰা বলিয়া পাকে যে, ঘলবধি নিভারিণী নকীপুরের বাড়ীতে আসিয়া-ছিলেন, ডদব্দি নকীপুরের বাবুদের কোন অবনতি বা অমঙ্গল হয় নাই, পকান্তবে তাঁহাদের উন্নতি হইগাছে। নিভাবিণী গরিব ব্রাহ্মণের কল্তা হট্যা রাজপ্রাদাদে আদিয়া রাজরাণা হট্যাছিলেন সভা, কিন্তু ক্রণকালের জন্ত তাঁহার কোনত্রপ গরিমা লোকের নিকট প্রকাশ পায় নাই। দেবার্চনা, আদ্ধা দেবা, অভিথি সংকার প্রভৃতি কার্য্য তাঁহার জীবনের একমাত্ত ব্রত ছিল। তিনি নিজের বেশ-ভ্ৰার জন্ম অথবা আহারাদির পারিপাটোর জন্ম কোন সময়ে ব্যস্ত ধাকিতেন না। নকীপুরের জমিদার নাটীতে প্রত্যহ অভিথি অভ্যাগত পর্বসমেত তিন শত লোক পান ভোজন করিয়া থাকে বলিলেও অত্যক্তি হয় না। ঐ দকল কার্যা সম্পাদনের জন্ম বহু পাচক-পাচিকা ও লাগ-বাদী নিধোক্তি আছে ; কিন্তু উহাদের উপর নির্ভর করিবা নিশ্চিম্ভ না শাকিমা, প্রতিদিন ভোবে ৫ ঘটকার সময়ে নিস্তারিণী দেবী ঐ সংল স্থানে নিজে উপত্তি থাকিয়। আহাবাদির তবির করিতেন এবং ইতর ভদ্র, অতিথি অভ্যাগত, দাস্দাসী, স্কল লোকের আহারাদি সুপ্র হইয়াছে জানিয়া তিনি নিজে আহার করিতে বসিতেন। এইরণে দিবাভাগ সভিবাহিত করিয়া সম্বারে পর হইতে রাত্রি একটা পর্যায় ঐ সকল কার্যেঃর 'अवायधान लहेर्डन। इंडब्र, जल, फ्लिब्र, देवस्थ्य, नवाानी, स्माहास, আহুত, অবাহুত কোন প্রকারের লোক নফীপুরের বাটী হইতে কোন पिन अञ्चल अवस्था विषाय **अ**श्न करत नारे। अधिकह (४ याहा গাইতে ইচ্ছা করিত অর্থাৎ ভাত লুচি, ফটি, ফলমূলাদি ভাহার জন্ত ডাহাই প্রস্তত হইত। অবস্থা নির্বিশেষে কিংবা জাতি নির্বিশেকে নিন্তারিনীর নিকট চোজা ত্রব্যের পার্থকা ছিল না, অর্থাৎ বে দিন ভাল থাবার প্রস্তুত হইত, সেদিন বাটীর মেথর লইতে প্রাণাধিক হরিচরণ পর্যান্ত একই প্রধানীতে একই ত্রব্য পান আহার করিত। আর ইদানীং এই বল্পদেশের কোন কোন ক্রমীনার মহিলা বিভল বিভলম্বিত স্বর্মা বাসগৃহে বেশভ্যান্ন সজ্জিত হইয়া পাচকপাচিকা দাসদাসী পরিবেটিভা হইনা কর্ত্রব্য জ্ঞানে শৈখিলা প্রদর্শন করিয়া খাকেন। ইহাদের তুলনাম নিন্তারিণীকে অন্নপূর্ণা বলা ঘাইতে পারে। রান্থ হরিচরণ বাল্যার্থি এই দেবীক্ষরপাণা বিমাতার তত্ত্বাব- ভানে লাল্ভিপালিত হইনাছিলেন।

রায় হরিচরণ অধর্মপরায়ণ, স্থানেশান্ত্রাণী ও স্বছাতিপ্রিয় ছিলেন। উটার বন্ধসের সঙ্গে সংস্থা দেশে নানাপ্রকার হিতকর কার্যোর অনুষ্ঠান হইতে আরম্ভ হট্ল। রায় হরিচরণ বাব পর নাই বিনয়ী ছিলেন। বিবাৰ বিসম্বাদকে তিনি বিশেষ ভয় করিতেন। ইতর শ্রেণার ও দরিদ্র শ্রেণার লোকের উপর ক্ষনও তিনি কোনরূপ উপেক। বা ঘুণা প্রদর্শন করিতেন না। রায় হরিচরণ সমকক্ষ বাজ্জিগণ অপেক্ষা দরিজ্বপূর্ণের সংস্থা ভাল বাসিতেন। বিলাসিতা, অমিতবায় প্রভৃতিকে তিনি মাজরিক ঘুণা করিতেন। বলাসিতা, অমিতবায় প্রভৃতিকে তিনি মাজরিক ঘুণা করিতেন। অপচ বেশের উপকারের জন্ত অক্স অর্থবায় করিতে কৃতিত চইতেন না। দরিস্থানের অভাব অভিযোগ শ্রণ করা এবং সাধ্যমত ঐ সকলের প্রতিকার করা তাহার চবিজের শ্রেষ্ঠ গণ ছিল। তিনি ক্ষমা গুণের আধার ছিলেন। ক্রোধের বশ্বতী ইইয়া ক্ষম কাহারও কোন অনিষ্ঠ বা অহিতাচরণ ক্রেন নাই।

রায় ছবিচরণের নাধালক অবস্থায় উপযুগিপরি কয়েক বংসর ক্ষণৰ না হওয়ায় ছভিক্ষ হয়। দ্বিস্ত প্রজাবর্গের ও দেশবাসীর সংরক্ষণ হেতু এপ্রেটের সঞ্চিত ধনধাক্ত প্রচুর পরিমাণে ব্যবিত হওয়ায়, মফুত তহবিশ এককালান নিংশেষ হইয়াছিল, কারণ তাঁহার পরমরাধ্যা বিমাতৃ-দেবী দেশবাদা জনসাধারণের জন্ত্রকান্ত প্রত্যক্ষ করিতে না পারিষা মুক্ত হল্তে ধনাগারের যাবভাষ অর্থ ব্যয় করিয়াছিলেন। রায় ছরিচরণ ২২ বংসর ব্যাসে উপনাত হইলে তাঁহার বিমাতৃদেবী জাঁহাকে জামদারীর কার্য্যের ভার অর্পুণ করেন।

রাষ হরিচরণ স্থান্ধ জ্মীদারীর কার্য্যের ভার হত্তে লইয়া লাংনতে পারিলেন যে, এক কিন্তী বাজৰ প্রদানোপযোগী অর্থ মালখানায় মজুত নাই। করেক বংশর যাবং ফলল না হওয়ার তুর্ভিক্ষের জন্ত এটেট হটতে যে বিশুল অর্থ বাছম করা হইয়াছে ঐ সকল অর্থ আদায় হওয়ার কোন সম্ভাবনা নাই। ঐ সকল অর্থ আদায় করিতে হুইলে, দ্মিস প্রস্থাবর্গকে ও দক্রি দেশবাসাগণকে বিশেষরূপ বিপদ্গ্রন্থ করিতে হুইবে, এমন কি অনেককেই সম্ব্রান্থ ও ভিটাচ্যুত হুইতে হুইবে, এই বিবেচনায় তিনি ঐ কার্য্যে হন্তক্ষেপ করেন নাই। কিছু দিনের মধ্যেই তাহার নিজের বৃদ্ধির প্রভাবে এটেটের অর্থের অসচ্ছলতা দ্র করিয়া নিজের বিষয় সম্পাত্ত যুগেইরূপে বৃদ্ধি করিয়া চলেন। তিঃন ধনসম্পত্তির উন্নতি সাধন করিয়াছিলেন; এই হেতু কোন দিন কানসম্পত্তির উন্নতি সাধন করিয়াছিলেন; এই হেতু কোন দিন কোন ব্যক্তিকে মন্ত্রান্তিক বেলনা দেন নাই; অথবা কোন অধ্বের কার্য্য করেন নাই—ইহাই তাহার দেশবাণী স্ব্যাতির মূল।

বর্তমান সময়ে ইংরাক্স শিক্ষায় শিক্ষিত না হইলে, অথাৎ কলিকাতা বিশ্ববিভালয়ের বি, এ এম্ এ, উপাধিধারী না হইলে লোকে তাহাকে পত্তিত বলে না, কিছা সমাজের দশ জনের মধ্যে তিনি গণ্যমাল হইতে পারেন না। কিন্তু আমাদের দেশের চক্রস্বরূপ রায় হরিচরণ ইংরাজী ভাষায় স্থপতিত না হইলেও আমরা তাঁহাকে জ্ঞানী ও ধর্মাজ্যা বলিতে পারি। তিনি ধর্মপরায়ণ, স্বদেশাসুরাগী ও স্কাতি বংসল ছিলেন, এই সকল সদ্ধণের পরিচয় শ্বতঃই তাঁহার শ্বণকীর্ত্তন করিতেছে।

বায় হরিচরণ ক্ষিদারীর কার্যান্ডার গ্রহণ করিয়া দেখিলেন যে,
নবণাক্ত জল প্লাবনের জন্ত, দেশে ফসল উৎপন্ন না হওয়ান, দেশ উৎসন্ন
যাওয়ার পথে উঠিয়াছে। দেশস্থ ইতার ভক্ত যাবভীয় লোকের দিন দিন
অবস্থা বিপর্বায়ে দেশের স্ক্রেই হাহাকার হব ন হইতেছে। তিনি নিজে
ক্রিকান্তিক যত্ত ও চেটা সহকারে ও বহু অর্থনায়ে বাধবন্দির স্কৃষ্টি করেন।
ক্রিণা বন্দির ঘারায় ধান্ত ক্ষেত্র সমূহ লোণা জল হইতে রক্ষা পাওয়ায়
দেশের স্ক্রিয়ানে স্থচাক্তরপে ফদল উৎপন্ন হইতে থাকায় দেশেব ত্রবন্ধা
দ্রীভৃত হইয়াছে।

বার হরিচরণ দেখিলেন যে, দেশের দরিন্ত বালকগণের বিদেশে ঘাইয়া বার সঞ্জনান করিয়া বিজ্ঞানিকা। হরাব অন্থ্রিপ। প্রযুক্ত অধিকাংশ বালক লেখাপড়া ভাগে করিছেছে, কারণ এইছেশে যে সকল বহু বিজ্ঞালয় ও মর্বাইংরাজা বিজ্ঞালয় ছিল, উতার পাঠ সমাপন করিছা, খনেক বালকের আর উচ্চেশিকা লাভ করা ঘটিত না। একজ্ঞ তিনি নিজে ঘাইছে সহকারে বহু আন বার স্বাকারে উক্ত ইংরাজা বিজ্ঞালয় প্রতিষ্ঠি করিয়া নিরন্ত না হইয়া থিলেশস্থ দ্বিত্র বালকগণের স্থ্রিধার জ্ঞানিক্রায়ে একটা ফ্রি বোজিং স্থাপিত কার্যা দেন। উহাতে বিদেশস্থিত দারিল বালকগণ ও শিক্ষকগণ বিনাব্যায়ে যাহাতে স্বচ্ছন্দে থাকিতে পারেন তংপক্ষে স্কল্প বাৰ্যা করিয়া গিয়াছেন।

দেশের মধ্যে দাতব্য চিকিৎদালয় স্থাপন করিয়া দ্রদেশ হইতে উপযুক্ত ভাক্তার কৰিরাজ আনম্বন করত: বোগীদিগের চিকিৎদার স্বন্দোবত্তের মারায় এতদেশবাসী ভত্তাভক্ত সর্ব্ব শ্রেণীর লোকের মহা উপকার সাধন করিয়াছেন। ঐ সকল দাতব্য চিকিৎসালয়ে ঔবধের মুল্য প্রভৃতি ঘাবভীয় ব্যহভার নিজ এটেট্ হইতে সঙ্কান করার ব্যবস্থা করিছা গিয়াছেন। ইহা ব্যভীত খুলনা জেলার উভ্করণ হাসপাতালে দরিফ্র রোগীদিগের চিকিৎসার স্থবিধার জ্ঞ এককালীন বহু অর্থ দান করিছাভিলেন।

স্থাপনাষণ রাম হরিচরণ, হিন্দুদ্যান্তে নানাপ্রকার বিশৃন্ধলার মড়োস পাইটা এবং সমাজন্তি জনসাধারণের ধর্ম প্রবৃত্তিব উত্তরোজ্তর হ্রাস হইতেছে জানিয়া এবং দেশের কোনস্থানে ধর্ম চর্চার শহা না থাকায় ও দেশবাদী ছাত্রবুন্দের দেশের কোনস্থানে সংস্কৃত ভাষা শিক্ষা করার উপায় না থাকায়, নকীপুরে একটা চতুলাটা ধাপন করিয়া উহাতে স্থোগ্য অধ্যাপক নিয়েজিত করেন এবং ঐ শংক্ষ সঙ্গে একটা ছাত্রনিবাস স্থাপিত করিয়া, উহার যবতীয় বায়ভার এটেট হইছে প্রদান করার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। উক্ত চতুলাটাতে দেশ বিশেশের বছ ছাত্রবৃন্দ সংস্কৃত অধ্যয়ন করিতেছে। প্রশাধানে ধর্মের স্থাপনা করিয়া শিব প্রতিষ্ঠা করিলে যে কললাভ হইতে পারে ধার হরিচরণের এই মহদক্ষানে ভদপেক। অধিকত্বর ফল লাভ হইয়াছে বলা যাইতে পারে।

স্থানৰ উন্নতি হয়, ভক্ষায় তাহার জাবনে বছ অর্থ ব্যয় ও বছ প্রমাধ পাইয়াছেন। কলিকাতা প্রদর্শনী মেলাতে (Exhibition) দেশীয় কৃষি ও বিশ্বের উৎসাই বর্জন জন্ম একালীন বছ মর্থ দান ক্রিয়াছিলেন।

দর্বদাধারণের পমনাপনের স্থবিধার জন্ত দেশের মধ্যে আনেকস্থলে বাস্থা নির্মাণ করিয়াছিলেন। দেশের লোকের পানীয় জলের জন্ত কুলার ক্ষেব দীর্ষিক। ও পুন্ধরিণী ধনন করেন, উহাতে কুলার ও স্থারহ ইউক্নিমিত ঘট প্রায়ত করিয়া লোকের জন ব্যবহার করার স্থবিধা ক্ষিণা সিগাছেন, নিজ হটতে বছ অর্থ বাবে এদেশে ভড়িতবার্ড। (টেলিগ্রাফ) আনম্বন করিয়াছেন। অস্থাবধি ঐ টেলিগ্রাফের ব্যবহার ধারায় উহার বাংসরিক সম্পূর্ণ বায় সঙ্গান না হওয়ায় নকীপুর এটেট হইতে টেলিগ্রাফের অবশিষ্ট বায় দেওয়া হইয়া থাকে।

পুৰনা জেলার সাতক্ষির। গবডিভিগনে ১০০২।৩ সাল ব্যাপী বে ভয়া-নক তুর্ভিক হইয়াছিল, উহাতে দেশের লোকের অভান্ত তুরাবন্ধা হইমা-ভিল। ইংবাজ রাজা ঐ জন্ম নিকিক বসাইখাছিলেন। রায় হরিচরণ বিলিক ফাণ্ড বরিজ্বদিগের দাহায়োর জন্ত অর্থদান করিয়া নিশ্চিম্ভ ছিলেন ন। তিনি দরিত প্রজাবর্গের নিকট এক বংসর **ধাল্ল। লয়েন নাই,** দ্যাভাত এক বংসর প্রান্ত প্রতিদিন নকীপুর বাটীতে শত শত দরিজ-গণ অতি দ্যাদ্বের সহিত ভোজন করিত, ইহাতে তিনি এক্দিনের উল্লভ কোনৱপ কার্পিনা প্রকাশ করেন নাই; অধিকত্ত কালালী ভোজন ন্মযে প্রতিদিন বেলা ১২টা হইতে চারিটা প**র্যন্ত স্ব**য়ং উপস্থিত অংকিয়া এই সকল কার্ষ্যের ভ্রোবধান করিভেন। এই ব্যাপার দেশিবার জন্ম অনেক দর্শক প্রতিদিন নকীপুর বাটীতে উপস্থিত হইতেন। থুলনা ছেলাব তংকালের প্রধান রাজপুরুষ ( District Magistrate) ভিন্দেত সংহেব বাহাতুর এবং সাভিক্ষিরার স্ব্ভিভিস্নাল আংফিসার শীষুত গ**িকুফ নিধোগী মহাশ্য প্রভৃতি অভাত রাজ কর্মচারী**গণ খনেক সময়ে আগমনপর্মক অতি আনক্ষের স্থিত ঐ দৈনিক কালালী-ट्यांक्रन मर्नन कविट्यन । वना वाङ्ना, वाघ दविश्व cbोधुवौ महान्द्यव এই দদস্ঠান ও সত্ত্বদয়ভার কার্যা ভিন্দেট সাংহ্ব বেদল গভর্বরের নিকট জানাইয়াছিলেন।

মহামান্ত বেঙ্গল গভর্গমেণ্ট রায় হ্রিচরশের এতাদৃশ অসাধারণ ও অসৌকিক সন্ত্রণের প্রিচয় প্রাপ্ত হইয়া অঘাচিতভাবে তাঁহাকে বাষ বাহাত্ব" উপাধি প্রদান কবিষাছিলেন, বেলভেডিয়ার বাজপ্রাদাদে বজের সিংহাসনে উপবিষ্ট হইয়া বজেপর মহামতি সার জন্ উভ বর্ণ সাহেব বাহাত্ব, উপাধি-বিতরণ দরবারসভায় সমগ্র বক্রেশর ভ্রামারকের সম্মুখে বলেন, রাষ হবিচরণ দরিজ প্রজাবর্গে বেষ্টিত ওইয়া, রাজধানী কলিকাতা নগরীকে তৃচ্ছ জ্ঞান করিয়া, খীয় প্রমিদারীতে অফকণ বাস কবেন, (Residential Zeminder) এবং উহারর নাজের দেশে জন সাধারণের হিতকর কার্যাস্টানের দ্বায় দেশের লোকের স্ববিধ অভাব অভিযোগ দ্বীকরণ করিয়া থাকেন।" লাট বাহাত্র এই সকল গুণকীর্ত্তণ করিয়া রায় গরিচরণকে বজের (Model Zeminder) একজন আদর্শ প্রনিদার এই বাক্রের দ্বায়া বক্তৃতা শেষ করিয়াভিলেন।

দেশের সাধারণ ভদ্রভন্ত লোক রায় হবিচরণের গুণে মোহিত হইয়াভিলেন। তাঁহার প্রতি ভাহাদের এরণ ভক্তি প্রদা ও ভালবাসা ছিল বে,
রায় হরিচরণ, "রায় বাহাত্র" উপাধি প্রাপ্ত হইয়া, রাজধানী হইতে দেশে
প্রভাগিত হইলে, দেশবাসী যাবতীয় লোক ইহাতে উংফুল হইয়া এক
বিবাট সভার অধিবেশন করেন এবং ঐ সভায় তাঁহাকে আহ্বান্
করেয়া, তাঁহার উপস্থিতসভে, সকলে এক বাকো প্রমানন্দে বলিয়াভিলেন যে লাট সাহেত ভাহাকে ভিল'য় সন্ত্রণের প্রস্থাব স্থরন "রায়
বাহাত্র" উপাবি প্রদান করিয়াছেন, আর আমরা নিঃম্ব ও নিরক্ষর
দেশবাদীগণ আছ হইতে তাঁহাকে "কালালের ঠাকুর" উপাধি প্রদান
বাহাত আর আমাদের এমন কিছু নাই, যদ্ধারা তাঁহার এবস্থি সংকার্থের প্রস্থার দেওয়া যাইতে পারে।

রায় ছরিচরণ চৌধুরী রায় বাহাত্বর মহাশ্যের ত্ইটী পূত্র, জোষ্ঠ রায় সভীক্রনাথ ও কনিষ্ঠ রায় যভীক্রন'থ। সন ১৩২১ সালের

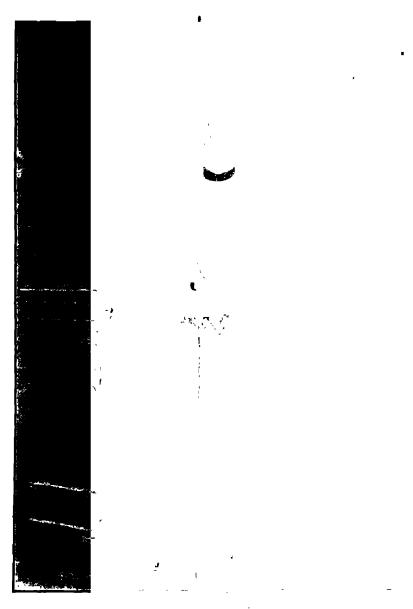

রায় সতাক্রনাথ চৌধুরী



ংই চৈত্র তারিখে পরিবারবর্গকে অক্ল শোক দিরুতে নিময় করিয়া, অর্থ দামর্থা বিরহিত দেশবাদাকে ইছকালের মত ছোর অক্কারে ভাগে করিয়া, তাহাফের ত্র্ভাগ্যবশতঃ ৪৭ বংদর ব্যদে রায় হরিচরণ চৌধুরা বাহাত্র ক্র্গারোহণ করিয়াছেন।

রায় সভীক্ত নাথ ও রায় ষ্ভান্ত নাথ প্রায়বন্ধ । পিছবিয়োগের পর তাঁহারা এবং উভয় ভাতা এওেটের কার্যানে প্রনাক্তেনা করি:১ ছেন এবং পুরুপুক্রগণের কীর্তিকলাপ বন্ধায় রাখিভেছেন।

## ৺প্রেমচন্দ্র তর্কবাগীশ মহাশয়

## বংশ পরিচয়, জন্ম ও শিক্ষা।

বর্দ্ধমান জেলার অন্তর্গত রায়না ধানার অধিনে শাকনংড়া নামে একটা অতি প্রাচীন গ্রাম আছে, ইহা দামোদের নদীর পশ্চিমপারে অবস্থিত। একসময়ে এই গ্রামধানি অভিশয় সমৃদ্ধিশালী বলিনা ব্যাত ছিল, কিন্তু একণে ইহা একটা কৃত্র গ্রাম ব্যতীত আর কিছুই নহে: এই শাকনাডা গ্রামই ৺প্রেমচন্দ্র তর্কবাগীশ মহাশ্যের জন্মভান:

কথিত আছে রাজ। আদিশ্র আপন রাজ্যের সপ্থতি রাল্লপদিগের প্রতি বিরক্ত হইয়া, কাণ্যকুজ হইতে যে পাঁচজন বেদপারগ রাক্ষণ আনাইয়া পাঁচজনকে পাঁচখানি গ্রাম প্রদান করিয়াছিলেন তাঁহাদের মধ্যে কঞ্চপকুশ-সন্থত দক্ষ ভর্কবাগীশ বংশের আদি পুক্ষ। দক্ষের ঘোড়শ সন্তান, তাঁহার। ভিন্ন ভিন্ন গ্রামে বাদ করেন। দক্ষের জ্যেষ্ঠ পুত্র স্থলোচন চট্টগ্রামে বাদ করায় তাঁহার সন্থতিগণ "চট্টোপাধ্যায়" উপাধি প্রাপ্ত হন।

দক্ষের অধঃস্থান ষষ্ঠ পুক্ষ গাংগী। ইহার জ্যেষ্ঠ পুত্র সর্ক্ষের ভট্টা-চাষ্টা তিনি বিভা, ক্রিয়াকলাপ ওঅভিশয় দানপরাহণভার জ্ঞাবক্দেশের সংধ্যে যণস্বা হইরা পড়িয়াছিলেন।

সংক্ষের প্রথমে ঢাকার অস্তর্গত বিক্রমপুরে অবস্থিতি করিছে থাকেন।



সগীয় হারেকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়

কিছ দে অঞ্চলে মুগলমানদিগের সমাগম হইলে তিনি রাচ্দেশে আসিয়া বাদ করেন। রাচ়ে আসিয়া তিনি 'অবস্থ' পালন পূর্বক এরপ বৃহৎ এক যজের অনুষ্ঠান করেন যে, দেরপ বৃহৎ যক্ষ কেই কথন করেন নাই। দেই হইতেই তাঁহাকে 'অবস্থী' আখ্যা প্রদান করা হয়। সর্বেশর দেকে কা যায় না। সর্বেশরের অঞ্চান করিয়াছিলেন তাহা এখন নিণ্ম করা যায় না। সর্বেশরের অথংজন বংশধরগণের মধ্যে অনেকে বর্মান জেলার অন্তর্গত 'রামবাটী' গ্রামে গিয়া বাদ করেন। এই রামবাটী গ্রাম উপরোক্ত শাকনাডা হইতে এক কোশ উত্তরপশ্চিমে অব্দ্বিত। স্বেশরের বংশীঘেরা রামবাটী হইতে আবার ক্রমে ক্রমে পায়তা, শাক্ষাড়া পাক্ষকিটা প্রভৃতি বিভিন্ন গ্রামে ছড়াইয়া পড়েন।

সংক্ষেরের অধঃন্তন বংশীয়দের মধ্যে অনেক প্রাসিদ পঞ্জিত জন্মগ্রহণ করেয়াছিলেন, ইহাদের মধ্যে রামচরণ তর্কবাগীশ, মুনিরাম বিভাবাগাশ ও রামনাথ বিভাবার মহাশয়ের নামই বিশেষ উল্লেখযোগ্য। রামচরণ তর্কবাগীশ মহাশয় ১৬২৩ শকে জন্ম গ্রহণ করেন। সাহিভ্যদর্শনে টাক্য রচনা করায় তাঁহার নাম আর কাহার ও নিকটে অবিদিত নাই।

ম্নিরাম বিভাবাগীশ ১৬০২ শকে, নমাট আরংজেবের রাজত্কালের শেষভাগে জন্মগ্রহণ করেন। ইনি তর্কবাগীশ মহাশ্যের বৃদ্ধপ্রতিষ্ঠ। হনি নশনশাস্ত্রে একজন অধিতায় পণ্ডিত বলিয়া প্যাক্ত ছিলেন এবং একসময়ে বঙ্গদেশে অধিতীয় শার্তি বালয়াও প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছিলেন।

ম্নিরাম শাকনাড়ায় একটা চতুপাঠা থুলিয়া অধ্যাপনা আরম্ভ করেন। ক্রমে তাঁহার পাঠশালার বিলক্ষণ উন্নতি লাভ হওয়ায় তাঁহার পাতিভার গোটার সমধিকরপে বৃদ্ধশোল বিভ্ত হই ক্ষাপড়ে। নংবীপের রাজা তাঁহাকে একবার আহ্বান করিয়া বহু পণ্ডিভগণের সম্মূবে তাঁহাকে সম্মূর্মনা করেন। এই সময় বৃদ্ধানের স্থবাদার মুনিরানের উপর প্রসান্ধ হুইয়া তাঁহাকে

দরবারে আদিতে আদেশ করেন। মুনিরাম কয়েকদিন দরবারে ঘাতায়াত করিলে, একদিন স্বাদার সাহেব, দববার শেষ করিয়া মুনিরামকে দাঁড়া-ইতে বলিয়া ভোজন গৃহে প্রবেশ করেন, এবং ভোজন করিতে করিতেই একথানি লালরংগুর কাগজে সর্গ করিয়া ভাষা মুনিরামকে প্রদান করিছে আদেশ করেন। একজন ভূতা কাগজগানি লইয়া মুনিরামকে জানায় য়ে, স্বাদাব সাহেব ঠায়ার উপর প্রসন্ধ হইয়া এই কাগজে দানপত্র লিখিয়া তাঁয়ার বৃত্তির ত্রন্থ "শাকনাড়া" ও "লালগঞ্জ" নামক গ্রাম তৃইখানি প্রদান করিয়াছেন। উচ্ছিট হল্পে দানপত্রে স্বাদার তই করাতে, মুনিবাম ভাষা গ্রহণ না করিয়া দিবিলা আসিলেন: এই করাতে, মুনিবাম ভাষা গ্রহণ না করিয়া দিবিলা আসিলেন: এই করাতে, মুনিবাম ভাষা গ্রহণ না করিয়া দিবিলা আসিলেন: এই করাতে, মুনিবাম ভাষা গ্রহণ না করিয়া দিবিলা আসিলেন: এই করাতে, মুনিবাম ভাষা গ্রহণ না করিয়া দিবিলা আসিলেন: এই করাতে, মুনিবাম ভাষা গ্রহণ না করিয়া দিবিলা করিয়াছিল। নবছাপের পণ্ডিভেবা পাণ্ডিভেরে পরীকার জন্ম অনেক কৌলন উদ্বাবন করিয়াছিলেন। কিন্তু কোন কৌশলই তাঁয়ার নিকট খাটেনাই।

মুনিরাম কতকওঁল ভারপ্রত্ব রচনা করিয়াছিলেন, কিন্তু তৃংশের বিষয় একথানিও আম্বা পাই নাই। সমন্তই দামোদরের বভায় নই ইইয়া বায়। ৮৬ বংশর বয়সে ঠাহার মৃত্যু হয়। তাঁহার স্থা আমীর স্তিত সহম্ভা হন। যে পুছরিণীর পাড়ে তাঁহাদের দাহ করা হয় এখনও লোকে তাহাকে "শতীর পুকুর" বলিয়া থাকে। মৃত্যুর সময় তাঁহার ভিন পুত্র বস্তান ছিলেন। শস্ত্রাম জোই, মধাম রামহান্ত ও লন্ধা লাভ কনিই। ইহারা কেইই পণ্ডিত বলিয়া খ্যাতিলাভ করিতে পারেন নাই। বধাম রামকান্তের তৃই পুত্র—রামস্থার ও নৃদিংই! রামস্থার নানাশান্তে বৃৎপন্ন হইলেও পণ্ডিত বলিয়া খ্যাতিলাভ করিতে পারেন নাই। সে বিষয়ে নৃদিংই খ্যাতিলাভ করিয়া "ভর্ক প্রানন" উপাধি লাভ করিয়া-ছিলেন।

নুসিংহ প্রথমতঃ নিজ গ্রামেই বিদ্যালাভ করিয়াছিলেন, পরে ৺কাশীধামে গিয়া বেদান্ত, সাংখ্য প্রভৃতি অধ্যয়ন করেন। তিনি একজন উৎকৃষ্ট
জ্যোতির্কিদ বলিয়া খ্যাত ছিলেন। তাঁহার জ্যেষ্ঠ আন্তা রামহন্দর অল্ল
বন্ধসেই তিন পুত্র রাবিধা প্রাণত্যাগ করেন। তর্মধ্যে রামনারায়ণ
জ্যেষ্ঠ—ইনিই প্রেমচন্দ্রের পিতা। তাঁহার মধ্যম আতা রামসদম্ অভিশয়
শক্তিশালী ছিলেন। তৎকালে তাঁহার স্থায় শক্তিশালী পুক্ষ রাচ্চেশের
মধ্যে ছিল না। ক্ষিত আছে,—একবার ভাকাতেরা তাঁহাদের গ্রামে
আসিলে তিনি ভাহাদের লগুড় হত্তে উত্তম মধ্যম প্রহার দিয়াছিলেন।
সেই হইতে ভাকাতেরা তাঁগাকে অভ্যন্ত ভয় করিয়া চলিত।

শৈশবে পিতৃবিয়োগ হওয়াতে রামনারায়ণ সেরপ লেখা পড়া শিখিতে পাবেন নাই। কিছু তাদৃশ লেখাপড়া না শিখিলেও তাঁহার ন্যায় পরত্ঃখন্টরে, উদার, দানশীল ব্যক্তি দেখিতে পাওয়া যায় না। অতিথিসেবাই তাঁহার জীবনের একমাত্র কার্য্য ছিল। এমন দিন ছিল না যে, তাঁহার বাটী অভিথি শৃত্য থাকিত। এমনও হইয়াছে যে, হঠাৎ মধ্যরাত্রিতে ৬০।৬৫ জন অতিথি আসিয়া উপস্থিত। তিনি তখনই তাঁহাদের সাদরে আহ্বান করিয়াছেন। তাঁহার অরপুর্ণ। স্বর্জপিণী সহধর্ষিণী নিজ হত্তে তাঁহাদের আহারের ব্যবহা করিয়া দিয়াছেন। ইহা কি কম সৌরবের কথা। বজ্পদেশর এমন কোন গ্রাম ছিল না যে, ঘেখানে তাঁহাকে কেহ জানিত না। সভানিষ্ঠা ও অলাকত কার্য্যের অহ্বানই ধর্ম, এবং প্রতিজ্ঞান্তসই পাপ বলিয়া তিনি নিয়ত নির্দেশ করিতেন। তিনি প্রাণান্তেও স্বীয় অলীকার কথনও ভঙ্গ করেন নাই। এই সব কারণে তিনি পার্যবর্ত্তী গ্রামনকলের ছোট বড় লোকের একণ বিশাসভাজন হইয়াছিলেন যে, তাহারা গভীর রাত্রিকালে কোন প্রকার বিপদের আশ্বা করিয়া বছ্মুল্য প্রব্যানাগ্রী গ্রোপনে তাঁহার নিকটে গছিত রাথিয়া ঘাইত, দেখাপড়া বা সাক্ষীলাবুক্

থাকিত না। তাঁহার তুইবার বিবাহ হয়। প্রথমা পদ্দীর প্রথম সন্তান প্রসবের সময় প্রাণবিষোগ হইলে তিনি বিত্তীয় বার বিবাহ করেন। তাঁহার বিতার পদ্দীই প্রেমচন্দ্রের গর্তধারিণী জননী। কোন কারণে রামনারারণের সহিত তাঁহার ধ্রতাত নূনিংহের কলছ হয়, তাহার ফলে উভয় পরিবারের মধ্যে বছদিন বাক্যালাপ পর্যান্ত ছিল না। থেদিন প্রেমচন্দ্র জন্মগ্রহণ করেন সেই দিন নূসিংহ নিজ বাটীতে বসিয়া শিশুনীর ভাগ্য গণনা করিয়া দেখিভেছিলেন। প্রেমচন্দ্রের অসাধারণ ভাগ্যকল দেখিয়া তিনি এতদ্র আনন্দিত হইয়াছিলেন যে, পূর্বে শক্রতা ভূলিয়া গিয়া তিনি রামনারায়ণের বাটী সমন করেন এবং বলেন—আমাদের বংশে একটী উজ্জ্বরত্ব লাভ হইল, এই বালক করিবে।

সেই দিন হইতে এই ছই পরিবারের মধ্যে পূর্ব্ব মিত্রতা ফিরিয়া আসিল। নৃসিংহ যত দিন জীবিত ছিলেন ততদিন আর উভয় পরিবারের মধ্যে কোন বিরোধ উপস্থিত হয় নাই। কিন্তু তাঁহার মৃত্যুর পরে তাঁহার পূত্র নমনচন্দ্র অভ্যন্ত অভ্যাচারী হইলে উভয় পরিবারের মধ্যে সংগ্রতা পুনর্বার বিলুপ্ত হয়। ১৭২৭ অব্দের বৈশাধের বিতীয় দিবসে শনিবার পূর্ণিমা রাজিতে প্রেমচক্রের জন্ম হয়। নৃসিংহ তাঁহার জন্মদল গণনা করিয়া বলিয়াছিলেন য়ে, এরপ প্রাত্তাসম্পন্ন ব্যক্তি অভ্যন্ত বিরল। এই বালক বড় হইলে একজন বিদ্বান ও ভাগ্যবান বলিয়া খ্যাত হইবে। নুসিংহের এই ভবিয়ংবাণী সম্পন হইয়াছিল। বস্ততঃ প্রেমচক্রের মড় প্রতিভামত্তিত পুক্রম বঙ্গদেশে অভি অরই জন্মগ্রহণ করিয়াছেন।

নুসিংহ এই বালককে অভিশয় ভালবাসিতেন এবং তাঁহার শিক্ষাবিষয়ে প্রথমাবধি সাভিশয় বন্ধবান ছিলেন। ইহাতে প্রেমচন্দ্রের অনেকটা মুক্তন ঘটিয়াছিল। পাঠশালার শিক্ষাপ্রশালার অস্থুসারে বর্ণজানাদি জ্বানিদে নুসিংহ প্রেমচন্দ্রকে সংস্কৃত শিধাইবার অভিপ্রায়ে সংক্ষিপ্তসার ঝাকরণ পড়াইতে আরম্ভ করেন। উপনয়ন হইলে তাঁহাকে বিধিপুর্বাক গায়ত্রী শিক্ষা করাইতে লাগিলেন। এই সময়ে এই ঝালকের বুদ্ধিমন্তা দেখিয়া ডিনি প্রচুর আনন্দ লাভ করিয়াছিলেন। কিন্তু তুঃবের বিষয় প্রেমচন্দ্রের ব্যাকরণ পাঠ শেষ হইতে না হইতেই নুসিংহের মৃত্যু হয়।

নুসিংহের মৃত্যুর পর প্রেমচন্ত্র রঘুবাটীতে তাঁহার মাতুলালয়ে থাকিয়া তৎকালীন প্রসিদ্ধ পণ্ডিত ৺সীভারাম স্থায়বাগীল মহাশয়ের টোলে ব্যাকরণ পড়িতে লাগিলেন। কিন্তু মাতুলালয়ে তাঁহাকে বেশী দিন থাকিতে হইল না, কোন কারণে মাতুলদিগের সহিত কলহ করিয়া বাটী ফিরিয়া আদিলেন। ব্যাকরণ পাঠ সমাপ্ত করিয়া তিনি কাব্য ও অলহার পাঠ করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। কিন্তু তৎকালে রাচ্দেশে এই তুই লাল্লের কোন ভাল অধ্যাপক না থাকায় তিনি কিছুকাল বাটতে বিদয়া থাকিলেন। এই সময় তাঁহার বয়স ১০৷১৪ বৎসর। এই ১০ ১৪ বংসরের সময়েই তাঁহার হালয়ের সহজভাবের মধূর গীতিময় উচ্ছাস ফুরিত এবং কবিত্ব কুমুমের কোরক বিক্সিত হইতে আরম্ভ হয়। তিনি বালালা ভাষায় কবিতা লিখিতে আরম্ভ করেন। তৎকালে বঙ্গদেশের প্রায় সকল গ্রামেই তর্জ্জা গাওনার দল ছিল—আমরা যে সময়ের কথা বলিতেছি তথন তর্জ্জার বড় সমানর ছিল। তুই দলের কবিওয়ালারা আসরে বসিয়া গান করিত। প্রেমচন্ত্র গান বাঁধিতে আরম্ভ করিলেন। এইরপে বাল্য বয়নেই প্রেমচন্ত্রের রচনাশক্তির বিকাশ হয়।

কিছুদিন পরে প্রেমচন্দ্রের পিডা তাঁহাকে ছ্যা গ্রামের জয়গোপাল তর্কভ্যণের টোলে পাঠাইরা দিলেন। ছ্যা গ্রাম শাকনাড়া হইতে পাঁচ ক্রোশ দক্ষিণপশ্চিম। তৎকালে জরুপোপাল তর্কভ্যণ মহাশয় কাব্য, ব্যাকরণ, অলস্বার আদি শাল্লে রাচ্দেশের মধ্যে অধিতীয় পণ্ডিত ছিলেন। তাঁহার টোলে ছাত্রদংখ্যা এত অধিক চিল যে, প্রেমচক্রকে আর একট্টা ব্রাহ্মণের বাটীতে আহার করিয়া টোলে আসিয়া অধ্যয়ন করিছে হইত। ব্রাহ্মণের বাটীতে আহারের বিনিময়ে ব্রাহ্মণের ভূইটা অল্পরয়স্থ পূত্রকে তিনি ব্যাক্রণ পাঠ করাইতেন। প্রেমচক্র অচিরেই তর্কভূবণ মহাশয়ের অতি প্রিয়ছাত্র হইয়া উঠিয়াছিলেন। তর্কভূষণ মহাশয় বালাগা ভাষায় কবিতা বলিয়া তাঁহাকে সংস্কৃত ভাষায় অমুবাদ করিতে বলিতেন। এই-রূপে গল্পরচনায় প্রেমচক্র কিঞ্চিৎ পরিপক্তা লাভ করিলে, তর্কভূবণ মহাশয় তাঁহাকে মূথে মুখেই কবিতা রচনা করিতে শিখাইতেন। তিনি অধ্যাপকের অভ্যন্ত প্রিয় হওয়ায় অমুগাল ছাত্রেরা তাঁহার হিংসা করিতে এবং সময়ে সময়ে তাঁহাকে অভান্ত ক্রেশ ভোগ করিতে হইত। সন্থীত-রচনার আমোদ প্রেমচক্রের বাল্যাবদানেও বিরত হয় নাই। তি'ন কলিক্রারায় যখন অধ্যাপনা করিতেন, তথনও প্রথম গ্রেম্বর সঙ্গের সঙ্গে কবিত্রালাদের লড়াহ দেখিতে যাইতেন।

সঞ্চীত রচনা ব্যতীত ছিপে করিয়া মাছ ধরা প্রেমচন্দ্রের আর একটী বাল্যকালের আমোদ ছিল। তিনি ৭-৮ বংসর জ্বংগোপাল তর্কভ্রণের চতুস্পাঠীতে থাকিয়া সংক্ষিপ্রসার ব্যাকরণের মূল ও টীকা বিশেষরূপে পাঠ করিয়াছিলেন এবং কাব্য ও অলহার শাস্ত্রেও বিশেষ জ্ঞানলাভ করিয়া-ছিলেন।

এই সময় ১৮:১৯ বংসর বয়:ক্রমকালে প্রেমচন্দ্রের বিবাহ হয়।
অতঃপর তিনি ইংরাজী ১৮২৬ খুটাম্বে দর্শন আদি শাস্ত্র পাঠ করিবেন
বলিয়া সংস্কৃত কলেজে প্রবিষ্ট হয়েন। সেধানে তাঁহার প্রতিভা ও রচনায়
আসজি দেখিয়া উদারচারত অধ্যাপক উইল্সন সাহেব চমৎকৃত হইয়াছিলেন এবং তদবধি প্রেমচন্দ্রকে সম্পেহনয়নে দেখিতে লাগিলেন। তথ্ন
সংস্কৃতকলেজে নিমাইটাদ শিরোমণি, শভুনাথ বাচম্পত্তি, নাথুরাম শাস্ত্রী,

জয়গোপাল তর্কালকার প্রভৃতি খাতিনামা পণ্ডিতগণ অধ্যাপনা করিতেন। তাঁহাদের থত্নে ও স্বায় অনক্রসাধারণ মেধা ও চেষ্টার বলে প্রেমচন্দ্র শাস্ত্রই উন্ধৃতির উচ্চ হইতে উচ্চতর সোপানে উঠিতে লাগিলেন। প্রেমচন্দ্র ১৮০১ সাল পর্যায় সংস্কৃত কলেছে থাকিয়া সাহিত্য, কাব্য, অলকার ও ভাষশাল্প বিশেষভাবে পাঠ করেন। পরে ১৮০১ খৃষ্টান্দে নাথ্রাম শাস্ত্রী মহাশ্ম কিছুদিনের জন্ম কাব্য হইতে অবকাশ কইলে উইল্সন্ সাহেব তাঁহাকে অধ্যাপনার ভার দেন। পর বৎসর নাথ্রামের মৃত্যু হইলে তাঁহাকে অধ্যাপনাকার্য্যে স্থানীরপে নিযুক্ত করেন।

## **কর্ম্মজী**বন

১৮২২ খুটান্দে প্রেমচন্দ্র যখন সংস্কৃত কলেজের অলভারের অধ্যাপক-পদে স্থানীরূপে নিযুক্ত ইইলেন তথন কয়েক বাক্তি ঈর্ধাপরায়ণ ইইয়া উইলসন্ সাহেবকে বলেন যে প্রেমচন্দ্র রাচ্দেশীয় শূরুষাজ্ব আব্দাণ, তাঁহার নিকটে ভাল ভাল স্কাভীর্বাসী আত্মণেরা পাঠ খাঁকরে করিবেন না। ইহাতে সাহেব বিরক্ত ইয়া বলিয়াছিলেন যে, আমি ত আরে প্রেম-চল্রকে কন্তা দান করিভেছিনা, তাঁহার গুণের পুরস্কার করিয়াছি, ঈর্ধাকুল করেক জন অধ্যয়ন না করিজেও বিভালয়ের কোন গাতি হইবেনা।

শ্বলমারের অধ্যাপক হইবার পরেও প্রেমচক্র অধ্যয়ন ভ্যাগ করেন নাই। সে সময় তিনি স্থায়ণান্ত্র পাঠে মনোনিবেশ করিয়াছিলেন। এই ক্রস্তু কলেজের অধ্যাপকেরা প্রথমে তাঁহাকে "ক্রায়রত্ব" বলিয়া ডাকিডেন। কিন্তু পরে এডুকেশন কমিটী হইতে "তর্কবাগীশ" এই উপাধি প্রাপ্ত হন। সেই হইতেই তিনি "তর্কবাগীশ" নামে সকলের নিক্ট পরিচিত।

এই সময় "তর্কবারীশ" মহাশয় তাঁহার মধ্যম ভ্রাতা শ্রীরাম ও তৃতীয় প্রাতা সীতারাথকে অধ্যয়ন করাইবার জন্ম কলিকাতায় অনেলেন। তাঁহার ইচ্ছা ছিল যে, শ্রীরামকে ইংরাজী শিক্ষা দেন এবং সীতারামকে স্তায়শান্তে ব্যুৎপন্ন করেন। তাঁহার পিতা রামনারায়ণ প্রথমে ইংরাজী শিক্ষায় আপত্তি করিয়াছিলেন, কিন্তু "তর্কবাগীশের" একান্ত ইচ্ছা দেখিয়া অমুমতি দেন। প্রেমচন্দ্র শ্রীরামকে হেয়ার সাহেবের স্থলে প্রবিষ্ট করান। শ্রীরাম সেখানে পাঠ শেষ করিয়া পাইকপাড়া এটেটের ভাবী উত্তরাধিকারী পপ্রতাপচন্দ্র সিংহ ও প্রশারচন্দ্র সিংহের সৃহ্শিক্ষক নিযুক্ত হয়েন। এই সমন্ব তিনি অমিলারীর কার্য্য সম্ভেরও তথাবাধানক নিযুক্ত হন। তাঁহার অসাধারণ যত্ম ও বুদ্ধিকৌশলে পাইকপাড়া এটেটের অনেক উন্নতি হইয়াছিল। কিন্তু অকালে তাঁহার মৃত্যু হয়। সীভারামও কলিকাভায় অধান্তন সময়েই বিস্কৃচিক। বোগে মারা যান।

অমুপম রূপগুণসম্পন্ন সংগদেরের অকালমৃত্যুতে প্রেমচন্দ্র সাতিশয় মর্থাহত হইয়াছিলেন এবং অপর সংগদেরদিপের বিভাশিক। বিষয়ে এক-প্রকার বীতরাগ হইয়া পাছিলেন। তাঁহার চতুর্থ প্রাভা রামময় পরী-প্রামেই থাকিয়া টোলে অধ্যয়ন করিতে লাগিলেন। কনিট প্রাভাকে কলিকাভায় আনিবেন কি না ভাবিয়া য়খন প্রেমচন্দ্র ইতন্ত করিতে-ছিলেন তখন একদিন রামাক্ষয় নিজেই কলিকাভায় আদিয়া উপস্থিত হইলেন। তিনি তাঁহাকে সংস্কৃত কলেকেই ভর্তি করিয়া দিলেন। রামাক্ষয় ওতাঁহার অপর প্রাভাদিগের মত বৃদ্ধিমান ও প্রতিভাবান থাকায় শীঘ্রই তাঁহার শেষ্ঠভার পরিচয় দিতে সক্ষম ইইয়াছিলেন।

প্রেমচন্দ্র যথন সংস্কৃত কলেজে পাঠ করিছেন তথন হইতেই ১৯শর
চন্দ্র গুপের সহিত তাঁহার বন্ধুত্ব হয়। পরে এই বন্ধুত্ব আরও গভীর হয়।
১৮০০ খুটান্দে বাবু যোগেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সাহায়ে যথন ইশর গুপ্ত
"সংবাদ প্রভাকর" নামে সমাচারপত্র বাহির করেন, তথন প্রেমচন্দ্র
ভাহার শীবর্দ্ধনে প্রাণপণে চেটা করিয়াছিলেন। "প্রভাকর" কারজ্ব
ক্রিয়া দ্বীব্রচন্দ্রের সঙ্গে প্রেমচন্দ্রের বেশ প্রণয় ক্রেয়। তাঁহারা এক-

সক্ষে কৰিওয়ালাদের পান গুনিতে যাইছেন। কিন্তু এই সময়ে কলি-কাভার বন্ধ বন্ধ লোকদের দলে পড়িয়া দীবার গুপ্ত নিজের অমূল্য চরিত্ত্ব-টিকে কলুবিত করিলেন। সেই হইছে প্রেমচক্র জাঁহার সহিত আর প্রের মত মাথামাধি করিতেন না। কিন্তু দীবার চক্রের প্রতি জাঁহার ক্রম অমূরাগ হাস হয় নাই।

এই সময় হইতে তিনি বন্ধভাষায় লেখা পরিত্যাগ করিয়া সংস্কৃত রচনায় মনোনিবেশ করিলেন। তাঁহার লিখিত নিম্লিখিত রচনাসমূহের নিদর্শন আমরা দেখিতে পাই।

- ১। তৎকালে কালিদাসের রঘুবংশের কোন টীকা না থাকায় উইলসন সাহেব নাথ্রাম শাস্ত্রী মহাশয়কে টীকা করিতে বলেন। নাথ্রাম কয়েক স্বর্গ টীকা করিয়াই মৃত ২ইলে অবশিষ্ট কয়েক সর্গ প্রেমচন্দ্র সমাপ্ত করেন। সংস্কৃত রচনায় ইহাই তাঁহার প্রথম লেখা।
- ২। তৎপরে তিনি নৈষধ ও রাঘব প্রবীর মহাকাব্যব্যের টাক: রচনা করেন। ১৮৫৪ অব্দে এসিয়াটিক সোসাইটা হইতে তাঁহার টাকা মুক্তিত হয়। তাঁহার টাকার অভ্যস্ত সমাদর হয়।
- ৩। কালিদাসের কুমারণস্তবের ছট্টম সর্গ পর্যাপ্ত টীকা করিছা মুক্রিত করেন।
- ৪। এই সম্বে সংস্কৃত নাটক গুলি স্থিত না হওয়ায় সাধারণের পাঠে বড় অন্থবিধা হইছে। এই অন্থবিধা দ্ব করিবার জন্ত ১৭৬১ শকে কালিদাসের "শকুন্তলা" নাটক বজান্দরে মৃদ্রিত করেন। পরে ১৭৮১ শকে সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ কাউএল সাহেব মহোল্যের আদেশে গৌড় প্রচলিত এবং দেশাস্তবে মৃদ্রিত ক্যেক্থানি আদর্শ অবলম্বন করিয়া ভর্কবাদীশ সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা সহিত অভিজ্ঞান শকুন্তলের বিভীন্ন সংক্রণ প্রচারিত ক্রেন।

- ১৭৮২ শকে মুরারি মিশ্র বিরচিত অনর্ধরাঘ্য নাটক্থানি ঐক্নপ ব্যাখ্যার সহিত মুক্তিত এবং প্রচারিত করেন।
- ৬। ১৭৮০ শকে তর্কবাগীশ গোড়দেশ-প্রচলিত ভবভূতির উত্তররাম-চরিত নাটকখানি বারাণসা ও অন্ধ্রদেশ ইইতে সমানীত আদ**র্শ পুতকের** সহিত মিলন ও সংশোধন করিয়া ব্যাধ্যার সহিত মুদ্রিত করেন।
- ৭। মহাকবি দণ্ডি প্রণীত কাব্যবর্শন নামক প্রসিদ্ধ অলকার গ্রন্থখানি এদেশে লুপ্তপায় হইয়াছিল। কাউএল সাহেবের সাহায্যে ১৭৮৫ সালে তিনি বহু পরিপ্রমে পুস্তক্থানির জীর্ণোদ্ধার করেন এবং টীকা করিয়া মুক্তিত করেন।

৮। ইহা ছাড়া তিনি পুক্ষেত্তম-রাজাবলীর এর্না উপলকে বিজ্ঞা-দিত্য ও শালাবাহনের চবিত ও নানার্থসংগ্রহ নামক এক্থানি অভিধান রচনা করিতেছিলেন। কিন্তু তাহা সম্পূর্ণ শেষ করিতে পারেন নাই।

কলেকে অধ্যপনা সময়ে সংস্কৃত মিশ্র পালি প্রস্কৃত ভাষায় পোলিত ভাষাদান, প্রস্কৃতক প্রভৃতির স্বস্বত পাঠ করা প্রেম্চন্তের একটা কার্য্য ছিল। এই জন্ত ভাষ্যলাক এদিয়াটীক সোদাইটার প্রেসিডেট জেমস্ প্রিস্পেশ্ সাহেব মহোলয়ের নিকটে বিশেষ প্রভিষ্ঠালাভ করিয়াছিলেন। তাহার সাহায্যে প্রিস্পেশ্ সাহেব মগধ্, প্রাবন্ধ, কলিক প্রভৃতি দেশ হইতে আনতি ভাষ্যট প্রস্কৃত্ব ক্ষক স্কল্ স্মক্রপে পাঠ করিতে স্মূর্ব ইয়াছিলেন।

এই অধ্যপনা কার্যোর সময় ইংরাজী ১৮৫১ সালে প্রেমচজ্রের মাতার অত্যন্ত পীড়া হয়। প্রেমচজ্র তাঁহার রীতিমত চিকিৎসা করাইবার জগু মাতাকে কলিকাতায় আন্ধন করেন। কিন্তু চিকিৎসায় কোন ফল হইল না; ঐ বংসর ৫ পৌষ সন্তারে সময় নিম্তলার স্থা-গর্ভে তাঁহার মাতার মৃত্যু হয়। সে সময়ে প্রেমচজ্রের পিডা রামনার বণ শাকনাড়ার ছিলেন। পত্নীর মৃত্যু সংবাদ তাঁহাকে দিবার ছই দিবস
পূর্ব্বেট তিনি অপে দেখিয়া সকলকে বলিয়াছিলেন ধে, তাঁহার পত্নীর
মৃত্যু হইয়াছে। পত্নীর মৃত্যুর পর বৃদ্ধ রামনারায়ণ মাত্র তিন বংসর
নাচিয়াছিলেন। ইংরাজী ১৮৫২ সালে তিনি পকাঘাত রোগাক্রান্ত
হইয়া শ্যাশায়া হইলেন, এবং এক বংসর রোগ ভোগ করিয়া ১৮৫৩
খ্রীষ্টাব্বে কার্ত্তিক মাসে ৮০ বংসর ব্যাক্রমকালে কলিকাতায় তাঁহার
মৃত্যু ইয়।

পিতার মৃত্যুর পর প্রায় দশ বংসর পরে প্রেমচন্দ্র পেন্সনের জন্ত আবেদন করিলেন। তথন তাঁহার বয়স ৫৭ বংসর হইয়াছিল। তিনি প্রথম ছয় মাসের অবকাশ লইয়া গয়া, কাশা, প্রয়াগ প্রভৃতি তীর্থে ভ্রমণ করিয়া কলিকাতায় প্রত্যাগমন কবিলেন এবং ১৮৬৪ সালে পেনসন প্রাপ্ত হইলেন। ইদানীং তিনি সংসাবের উপর বিরাগ প্রকাশ করেন এবং শেষজীবনে ৺কাশীধামে গিয়া অব্ভিতি করিতে লাগিলেন।

## শেষ**ক্ষ**ীবন

শেষজীবনে তিনি সংসার হইতে নির্নিপ্তভাবে পাকিতে ইচ্ছ। করি-মাই ৺কাশীধামে গমন করেন। এখানে আসিয়া তিনি মাত্র চারি বৎসর বাঁচিয়াছিলেন। প্রত্যাহ গলামান করিয়া তিনি পথে দাঁড়াইয়া থাকিতেন, উবহুক্ত পাত্র দেখিয়া দান করিয়া, তবে গৃহে কিরিভেন।

কাশীতে অবস্থানকালে এক দিবস তিনি তথাকার সংশ্বত কলেজের অধ্যক্ষ গ্রিফিখ্ সাহেবের সহিত সাক্ষাৎ করিতে যান। তাঁহার পরিধানে ধৃতি, উড়ানী ও পায়ে মাজ চটিছুতা ছিল। কলেজের কোন্ ঘরে সাহেব আছেন তাহা অহুসন্ধান করিতেছেন, এমন সময় অভয়নাথ ভট্টা-চার্যা নামক জনৈক ভদ্রলোক তাঁহার সন্মুধে পড়েন। সাহেবের সহিত সাক্ষাৎপ্রার্থী শুনিয়া এবং তাঁহার চটিছুতা দেখিয়া অভয়নাথ

ইত:খত: করিতে থাকেন। তথন প্রেমচন্দ্র বলেন যে বোধ হয় কলিকাতা হইতে কাউয়েল সাহেব, তাঁহার আগমন সংবাদ গ্রিফিথ্কে লিখিয়াছেন। ইহা শুনিয়া অভয়নাথ তাঁহাকে চিনিতে পারেন এবং গ্রিফিদ্
সাহেবের নিকট লইয়া যান ও সাহেব অভি স্মাদরে তাঁহার অভ্যর্থনা
করেন।

পর দিবদ হইতে অভয়নাথ তাঁহার ছাত্র হইলেন এবং দেখিতে দেখিতে প্রায় ৫০।৬০ জন ছাত্র জুটিয়া পেল। কোথায় শেবজীবনে শাস্তিতে কাটাইবেন বলিয়া ৺কাশীবাদ করিয়াছিলেন, কিছু আবার তাঁহাকে অধ্যাপনা করিতে হইল। এ জন্ম তিনি অভয়নাথকে প্রায়ই বলিতেন, "অভয় তুমিই যত গোলমাল বাধাইলে।"

্কাশীতে বাদ সময়ে তাঁছাকে দেখিলে দেবতুলা বলিয়া জ্ঞান হইত।
সকল কার্য্যেই সরলতা, সাধুতা ও উদারতা দৃষ্ট হইত। ভয়, কোধ বা বিরক্তির কোন চিহ্ন দেখা যাইত না। সর্কাদাই তাঁহার মূখ হাম্মাতিত ছিল, কিন্তু তাহাতে একটা বিরাট গান্তীয়া ছিল।

ভিনি প্রভাহ রাত্রি ৩।৪ টার সময় উঠিতেন, পরে অপের ঘরে প্রবেশ করিতেন, এই সময় ভাঁচার নিকট একজন সাধু আসিতেন। ভাঁহারা উভয়েই যোগ অভ্যাস করিভেন। প্রাভে গঙ্গালান করিয়া দান করা ভাঁহার'নিভ্যকর্ম ছিল।

তিনে কথনও কাহারও থোসামোদ করেন নাই। সকল বিষয়েই তাহার মত তিনি নিভাঁকভাবে প্রকাশ করিতেন। যে স্ময়ে বিভাসাগর মহাশয় বিধবা বিবাহ প্রচলিত করিতে ষত্বান হন, তথন তর্কবাসীশ মহাশয় বলিয়াছিলেন "ঈবর! বিধবা বিবাহের অহুষ্ঠান হইতেছে বলিয়া প্রবল জনরব। কতদ্ব সত্য জানি না। একণে জিল্পান্ত এই বে, দেশের বিশ্ব ও পণ্ডিতমণ্ডলীকে স্বমতে আনিতে কৃতকার্য হইয়াছ

কি ? যদি না হইয়া থাক, অপরিণামদর্শী নবাদলের করেকজন মাত্র লোক লইয়াই এরপ গুক্তর কার্ব্যে ডাড়াভাড়ি হতকেপ করিও না— বিবেচনা করিয়া দেখিবে।" বিজ্ঞাসাগর মহাশয় জাঁহার ছাত্র ছিলেন।

তিনি ধে কেবল বাহিরে থাকিয়াই দানধ্যান করিয়াছিলেন, তাহা নহে। তিনি নিক্ষ গ্রাম শাকনাড়ারও অনেক উরতি করিয়া গিয়াছিলেন। গ্রামের লোকের জলকট্ট নিবারপের জন্ম গ্রামে এক বৃহৎ পূক্ষরিণা কাটাইয়া দিয়াছেন। এখনও সেই পূক্ষরিণী বর্ত্তমান থাকিয়া শত শত পিপাসিত লোকের ভ্রুমা নিবারণ করিতেছে।

ইংরাজী ১৮৬৭ থাঃ আ: ২৫শে এপ্রেল তারিখে বিস্চিক। রোগে তকাশীধামে তাঁহার প্রাণবিহাপে হয়। সে সময় তাঁহার পত্নী বাতাত আর কেহই তাঁহার নিকটে ছিলেন না। সে সময় তরাধাকান্ত দেব বাহাত্ব কাশীতে ছিলেন, তাঁহার মৃত্যুসংবাদ তিনি কলিকাতায় তাবে খবর দেন। ১০ই চৈত্র (১২৭০ সাল) সন্ধার সময়ে মণিকণিকাশ প্রামম শ্রশানক্ষেত্র তাঁহার পুরাদেহ পঞ্জুতে মিশিয়া যায়।

মৃত্যুর সময় তাঁহার চারি পুত্র ও ভিন কলা বর্ত্তমান ছিল। ৬১ বংসর বিহসের সময় তাঁহার মৃত্যু হয়। তাঁহার মৃত্যুতে সমগ্র বঙ্গদেশ—
তথু বঙ্গদেশ কেন সমগ্র ভারতবর্ষ একটা উচ্ছান রম্ম হারাইল ,
ভারতবর্ষের যে কত ক্ষতি হইল, তাহা শ্বরণ করিতে ভারতবর্ষের কত
যুগ কাটিয়া যাইতেতে বলা যায় না।

প্রেমচক্রের প্রেগণ ও বংশধরের। সকলেই উচ্চশিক্ষিত চট্যা বংশের মর্ব্যাদা প্রবাহ্তকেনে অক্ল রাখিয়া আসিতেছেন। বর্ত্তমানকালে জ্ঞান বৃদ্ধি, বিষ্ণা, অর্থসমন্থিত একপ বৃহৎ নির্মানচরিত্র প্রাম্থণবংশ বঙ্গদেশে বড়ই বিরল। তাঁহার আভূসপের মধ্যে মধ্যম রামবাব্ ইংরাজীভাষার বিশেষ বৃহপত্তিলাভ করিয়া পাইকপাড়া রাজ এটেটের দেওয়ানের পদে

ম্বিটিভ হইয়া যুগের সহিত উক্ত কার্য্য সম্পাদন পূর্বক লোকাক্তরিত হইয়াছেন। তাঁহার কার্যাকুশলভার গুণে উক্ত এষ্টেটের বিশেষ উন্নতি-লাভ হওয়ায় তিনি ঐ রাজবংশীয়গণের নিকট উপঢৌকনম্বর্রপ কর্মেক-খানি ভালুক পাইয়াছিলেন। তাঁহার চতুর্থ দহোদর রামমন্ন ভর্করত্ব মহাশয় দ স্কৃত ভাষায় বংশগত পারদর্শিতালাভ করিয়া বত্কাল সংস্কৃত কলেজে অণ্যাপকত। করিয়াছিলেন এবং সর্ব্ব কনিষ্ঠ রামাক্ষরবাব ডেপুটি ম্যাজিষ্টেটের পদপ্রাপ্ত হইয়া বিশেষ খ্যাতিলাভ করিয়া অবসর গ্রহণাস্তে গবর্ণমেণ্ট কর্ত্ত্ব "রাথ বাহাত্বৰ" উপাধিতে বিভূষিত হইয়াছিলেন। প্রেমচন্দ্রের পুত্রগণের মধ্যে তিন জন এখনও জীবিত আছেন। তাঁহারা সকলেই গ্রব্থেন্টের অধানে দায়িত্বপূর্ণ কার্যোনিযুক্ত ছিলেন। কেবল-মাত্র কনিষ্ঠ শ্রীকৃষ্ণবার উড়িয়ার ওকালতি করিতেছেন। প্রেমচক্রের তৃতীয় পুত্ৰ হরেক্ষফবাবু এম, এ, বি, এল আঘরত্ব উপাধিতে মণ্ডিত ২১খা এসিষ্টাণ্ট দেসন জ্বের পদ্প্রাপ্ত হইয়া প্রভুত যশ অজ্বন পূর্বক অকালে পক্ষণাত রোগে প্রাণত্যাগ করেন। এহরেকুঞ্চবাব্র পুত্রগণ সকলেই কৃতী, শিক্ষিত ও দধা দাক্ষিণাদিওণে মণ্ডিত হইষা একণে ১০১ নং ভালতগা লেনে "ঘকষ কুটীর" নামক ভবনে বাদ করিতেছেন।

এই পৰিত্র বংশের মধ্যে সকলেই চরিত্রবান ও সঞ্চিপন্ন এবং অনেকেই সবজন, মৃন্দেক, ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট, উকিল, ডাক্তার, ইঞ্চিয়ার,
সধ্যাপক প্রভৃতি পদে এখনও নিষ্ক্ত আছেন। প্রেমচন্দ্রের ভাতৃপ্রগণের মধ্যে ভবদেববাব্ একজন বিখ্যাত ইঞ্জিনিয়ার ও কণ্ট্রাক্টর। তাঁহার
ভাষে কর্মবীর বঙ্গদেশে প্রায় দেখা যায় না। তিনি উক্ত ব্যবদারে প্রভৃত
কর্ম সঞ্চ করিয়াছেন।

শ্রীপতিবার সংস্কৃত ও ইংরাজী ভাষায় বিশেষ পারদর্শিতালাভ করিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের শ্রেষ্ঠ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া বছকাল যদের সহিত সব আজের কার্য করিয়া একণে অবসর প্রাপ্ত ইইয়া ভবানীপুরে বাস করিতেছেন এবং তাঁহার সংহাদর রমাণভিবাব আইন পরীক্ষায় সংক্রিচ্চ স্থান অধিকার করিয়া বর্ত্তমানে ভেপুটি ম্যাজিটেটের পদে নিষ্ক্ত আছেন। শ্রীপতিবাব্র পুত্রেগণও প্রায় সকলেই বিশ্ববিভালবের রত্ত্বস্কুপ।

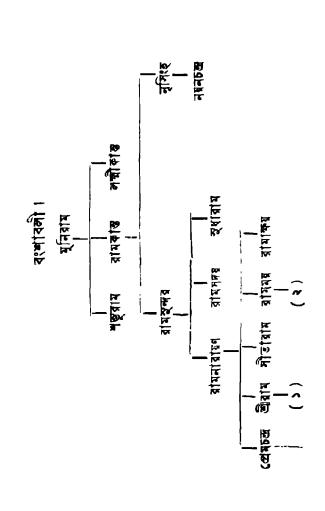

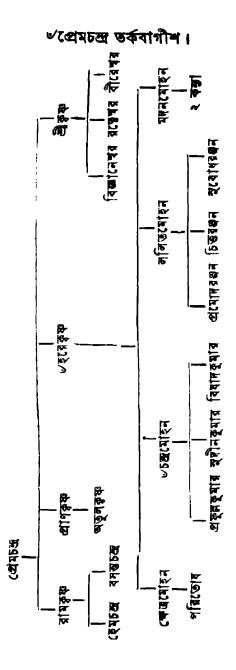



## বাগাঁচড়ার বস্থ বংশ।

শান্তিপুর থানার এলাকাধীন বাসাচড়। গ্রাম পূর্ব্বকালে বিশেষ সমৃত্বিশালা জনপদ ছিল। গ্রান্যদেবতা ৺ বাজেবী দেবা আপ্রিত বাগান্তার গ্রাম ( যাহার অপ্রথশ কালে বাস মাশ্র। বা বাগাচড়ার পরিণত হুইথাছে ) তৎকালে বিদ্যাবিন্যাদি গুণ্যুক্ত বহু ব্রাহ্মণ কার্ছের বাস্থান ছিল। বাজেবী নদা বা বাজেবীর বিল গ্রামটীর উত্তর সামার প্রবাহিত হুইথা বাজেবী দেবা মন্দ্রিরের পাদদেশ বিধ্যেত করিয়া কালনার ক্রিকটে জাক্রবীর সহিত মিলিত হুইয়াছিল।

ব্রাহ্মণ কাষ্ট্র ব্যতাত অন্তান্ত প্রায় সকল জাতিরই লোক এই প্রায়ে তবন বাদ করিতেন। প্রাগ্রামের স্বৰ-সমৃদ্ধি-দম্পন্ন এই প্রায়টী নানা সানন্দে পারপূর্ণ থাকিত। এই প্রায়ের বস্থবংশ বিশেষ প্রাচীন ও সমৃদ্ধিশালী এবং হিন্দুদমাজে বিশেষ বিধাত। ইহারা মাইনগরের বস্থানী ও মুধ্যকূলীন নারায়ণ বস্থার দ্যান। ইহাদের ভাব মধ্যাংশ বিভাগ পো (মধ্যমাংশ বিভাগ পুত্র)। পূর্বেইহাদের নিবাদ ছিল বর্দ্ধান জেলার পাঁচড়া গ্রামে।

কথিত আছে, বস্থবংশেব পূর্বতম পুরুষ ৮ যাগবেন্দ্র বস্থার পুত্র ভূগুরাম বস্থ বার্গীচাড়ার দত্তপরিবারে বিবাচ করিয়াছিলেন। উক্ত দত্তবংশের কেহ এখন বার্গীচাড়ায় বাস করেন না।

বিবাহেব পর ভ্গুরাম বহু বাগাঁচড়ায় বাস কবেন। ইনি নদায়ার ব্যান্ত্রকারে উচ্চ কর্মচারী ছিলেন। তাঁহার কার্য্য-কুশলতার গুণে তিনি বাজ্পর কার হটতে এবং নিজের উপার্জ্জন হইতে অনেক ভূসভাত্তি লাভ করেন। তদৰ্ধি তাঁহার বংশধর্ষণ এখানে পুরুষাফুক্জমে বাদ করিতে- চেন। পুত্র পৌজাদি ক্রমে বংশবৃদ্ধি হওমায় বর্তমানে বস্বংশ বলগোঞ্জীসমন্তিত। অনেকেই কৃতবিদ্যা, প্রথিত্যশা, ধনশালী ও দ্যা-দাক্ষিণাদি
নানাগুণ-শোভিত। এই ব্রুল বস্থপরিবার একারবর্তী না চইলেও
বিশেষ আত্মীয়ভাবাপর ও সদাচারী। একটা বিশেষ উল্লেখযোগ্য
বিষয় এই যে ৺ ভৃগুরাম বস্তুর সময় হইতে এই বস্থ-পরিবারের উপর
৺ক্ষপদম্বার বিশেশ কুপা দেখা যায়। এই বংশে নবমপুক্ষর ধরিয়া হিন্দুর
ক্রিয়াকলাপগুলি অব্যাহভভাবে চলিয়া আদিভেছে। ৺ চুর্গাপ্তমা
কালা পূজা, জগজারী পূজা, কার্ত্তিক পূজা, সরম্বতী পূজা, রক্ষাকালা পূজা,
শীতলা পূজা, এবং ভিন পূজ্য হইতে ৺ গঙ্গাপ্তমা অক্রভাবে এই
বংশে হইয়া আদিভেছে। এ সৌভাগ্য অভি অর বংশেই দেখিতে
পাওয়া বায়। প্রায় ভিন শত বংসরকাল ইহাদের দেবীমক্ষণে দেবীর
আবাহন, অধিষ্ঠান ও পূজার্চনা হইয়া আদিভেছে। ইহা একটা পবিত্র
পীঠিয়ান।

রামচন্দ্র বস্থর পুত্র ৺ বিশ্বনাথ বস্থা কৃষ্ণনগরাবিপতি মহারান্ধ কৃষ্ণ-চন্দ্রের সভার উচ্চকশ্চারী ছিলেন। কবিবর ভারতচন্দ্রের অরদামসলে মহারাল কৃষ্ণচন্দ্রের সভা বর্ণনায় ইহার নামোলেখ দেখিতে পাওয়া ধায়।

"দেওয়ানের পেশকার বহু বিধনাখ"—এই বিশ্বনাথ বহুর সময় হইতে বহু বংশের ম্য্যাদা সম্থিক বর্দ্ধিত হয়।

ইনি পরম ধাশিক ও দাতা ছিলেন। কথিত আছে যে ইহার জীবদশায় জ্ঞাতিবর্গ বা গ্রামন্থ কাহারও কোনও আভাব থাকিবার উপায় ছিল না। এমন মুক্তহন্ত হ্রম্যান কর্মবীর জগতে আভীব বিরুদ।

ইঁহার কমকুশগতায় মৃশ্ধ হইয়া গুণগ্রাহী মহারাজ ক্ষচন্দ্র বাগাঁচড়ার বস্থ বংশে একটা বিশেষ সম্মানস্চক কুলমর্গ্যাধার প্রতিষ্ঠা করিয়া দিয়াছেন। নবীয়া জিলা আম্মণ প্রধান ও আম্মণ শাসিত। মহারাজ ক্ষচন্দ্র পরম নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ ছিলেন। স্থতরাং তাঁহার প্রবর্তিত কুলমর্ব্যাদ। আজিও এ বংশে অন্ধুর রহিয়াছে। ব্রাহ্মণের বা কার্যন্ত্রের কোনও বিংাহ অরপ্রাশনাদি ভঙকার্ব্যে মাল্যচন্দ্রন দানের বিধান আছে। সামাজিক ও কৌলিক নির্মাহ্নসারে ব্রাহ্মণের সভায় ব্রাহ্মণের এবং কার্যন্ত্রের সভায় কুলপ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণের এবং কার্যন্ত্রের সামাজিক রীতি পরিমাণাহ্নসারে বা বংশাহ্যায়ী মাল্যচন্দ্রন দান হইয়া থাকে। মহার্যাজ ক্ষ্মচন্দ্র বার্গাচড়ার বস্থবংশের মর্যাদা ও সন্মান বৃদ্ধি মানসে বিধান কর্মাছিলেন যে ব্রাহ্মণ বাটীতে এবং ব্রাহ্মণ সভায় বার্গাচড়ার বস্থবংশের হিলার বাহ্মণের হৈন্ত মাল্যচন্দ্রন পাইবেন। সমন্ত নদীয়া জিলায় এ সন্মান বার্গাচড়ার বস্থ বংশের পার্সাদা পাহ্যা আৰ্!সভেছেন।

কথিত আছে, প্ৰাসী যুদ্ধের পর ক্লাইব মহারাজ ক্ষতন্ত্রের নিকট একজন প্যোগ্য কম্মচারী কালিমবাজারের রেশমের কুঠার ভক্ত প্রার্থনা কারলে মহারাজ বিশ্বনাথ বস্তুকে উক্ত পদের জক্ত মনোনাত করেন। িশ্বনাথ বস্তু অতি যোগ্যভার সহিত উক্ত কার্যা নিকাহ করিয়াছিলেন।

িখনাথ বস্থা বিমাতার সহমৃতা ইউবার কথা শুনা যায়। যথন বিত্র মৃত্যুসংবাদ বাগাঁচড়ায় পৌছে তথন তিনি তুলসী ও গাঁদা কলের গাছে জলীদক্ষন করিতেছিলেন। এ নিদারণ সংবাদ শুনিয়া তান মুচ্ছিত। ইইয়া পড়েন। সংজ্ঞালাভ করিয়া তিনি স্বামার সহিত সংমৃত্যু ইইবা: দংকল করেন এবং বস্থ বংশে কেই গাঁদা বা তুলসা বৃদ্ধ রোপণ না করেন এমত অমুজ্ঞা প্রকাশ করিয়া যান। এখনও প্রায় বহু বাটাতে কেই গাঁদা বা তুলসী বৃদ্ধ রোপণ করেন না।

विचनारथत्र दः ए च नोलायत्र वस्त्रव नाम। विरम्ब छारव छर नवस्थाना ।

ভিনি ধর্মপিপাক্স ছিলেন ও সাধুর নিকট দীক্ষিত হইয়াছিলেন। এবং অনেক সাধুর সাক্ষাৎ পাইয়াছিলেন। ধর্ম প্রাণক্ষ বারা লোকের মনে ধর্মভাব উদ্দীপিত করিবার তাঁহার ঘথেট শক্তি ছিল।

শস্ত্নাথের বংশে কমললোচন ইংরাজের আদি আমলে নিমক মহলের দেওয়ান ছিলেন এবং বিশেষ অর্থশালী হইয়াছিলেন। ইনি নানা সদ্ওণে ভূষিত ছিলেন। শস্ত্নাথের পৌত্র পুলিনবিহারী বহরমপুরে বাস করিয়াছিলেন।

উমাকাজের দৌহিত্তী তৈলোক্যমোহিনীর সন্তানগণ যথা চন্দ্রভূবণ বিভূতি ভূষণ ও প্রভাসচন্দ্র মিত্র আজিও বস্থ বংশের সহিত অভিন্নভাবে বসাঁচড়ায় নাস করিওেছেন।

জার্চ শাখার গৌবহরির পুত্র প্রথমিকার নের দৌহিত প্রীযুক্তচন্দ্রভূষণ
চৌধুরী কলিকাতা হাইকোর্টের রিদিভার আফিদের অধ্যক্ষ। ইহার
ক্রোন্ত পূত্র শ্রীযুক্ত কহান্দ্র চৌধুরী দ্রার পিংহটারের আভনেতাম্বরপ
বিশেষ ক্রতিত দেখাইতেছেন ও জনসাধারণের নিকট স্থপরিচিত
হইয়াছেন। ঐ শাখার শ্রীযুক্ত স্বরেজনাথ বস্থ কলিকাতা পুলিশ
কোর্টের অন্তক্তম উকিল।

নীলকঠের বংশে জানকীনাথ বস্থ কলিকাভার মহারাক কমলক্ষ্ণ দেব বাহাত্বের স্থোপ্য দেওয়ান ছিলেন। ইনি বিশেষ মনাধাসপাল, বৃদ্ধিনান ও তেজোশালী লোক ছিলেন। ইহার একমাত্র পুত্র রামগোণাল বস্থ রাণাঘাটের লক্ষপ্রতিষ্ঠ উকিল ছিলেন। ইহার জ্বকাল মৃত্যুতে বস্থবংশ বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছেন। এই শাখার হরিদাস বস্থ একনে বাড়ীতে থাকিয়া বাৎস্বিক পুজাদির ভত্বাবধান ক্রিভেছেন। এই শাখার রাধা নাথ বস্থা নাম স্থিকিত। দ্যিজনেবা ভাঁহার জীবনের জ্বস্তম উদ্বেশ্য ছিল। অপুত্রক হইলেমডিনি জাতা ও জাতৃপুত্রগণের প্রতি পুত্র নির্কিশেষ ব্যবহার করিতেন।

রাধানাথের বিতীয় জাতা অভয় চরণ সাহসী ও বলবান্ ব্যক্তি ছিলেন। বিপদ্ধকে উদ্ধার করিতে তিনি পশ্চাংপদ ইইতেন না; এক সময়ে ব্যাদ্রের মূব হইতে একটা গোবংস রক্ষা করেন। আজীবন গো-দেবা করিয়া সাধুর লায় সম্পাতীরে দেহত্যাগ করেন। তাঁহার এক-মাত্র প্রীযুক্ত ক্ষ্মিরাম বস্থ। শ্রীযুক্ত ক্ষ্মিরাম বস্থ হলেবক এবং বার্গাচড়ার বস্থ বংশের নানা সদস্তবে শোভিত। ইহার ভাগিনেয় শ্রীযুক্ত অরবিন্দ প্রকাশ ঘোষ এম এ, মহং প্রকৃতির লোক। উচ্চ আদর্শ ও অবেন্দা ভাব প্রচার করে ইতি নিজ আবিক আর্থ বিস্কৃত্যাগা প্রক্ষ সহিত সংগ্রাম করিয়া অক্লান্ত পরিশ্রম করিত্তেনে। এরূপ ভ্যাগা পুরুষ বিরল।

রাধানাথের কনিষ্ঠ কেলারনাথ বস্থ ডাক্টাব ভিলেন। তাঁহার জােষ্ঠ-পুত্র রায় সাহেব প্রীযুক্ত যতান্দ্র নাথ বস্থ এল, সি, ই, রেলওয়ে একজি-কিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার। রেলওয়ে ইঞ্জিনিয়ারীতে ইনি বিশেষ পারদশী। শিলং ১ইতে গৌহাটি রেলওয়ে লাইন ইনি ক্রীপ করিয়াছেন। ইনি এবন ইন্দার রাজের অধীনে উচ্চ পদবীতে অধিষ্ঠিত হইয়াছেন। মধ্যবিত্ত গৃহস্থের অবস্থা হইতে স্বীয় অধ্যবসায় বলে ইনি এখন সর্ব্বপ্রকারে উন্নত অবস্থায় আরচ। ইহার মধ্যম পুত্র বিলাভে ইঞ্জিনিয়ারিং পড়িতেচেন। ইহার মধ্যমন্ত্রাভা শ্রীযুত্ত উপেন্দ্র নাথ বস্থ এল, এম, এস, আাসিষ্টান্ট সার্জ্জনের কার্য্যে অধিষ্ঠিত হুগ্যা শান্তিপুরে আছেন, কার্যনে উন্নতির লোভ সংবরণ করিয়া বংশ-মর্যাদা অস্ক্র রাধিবার জন্ত বন্ধপরিকর হইয়া ইনি শান্তিপুর ভাগেক করেন নাই। অনেকেই বিদেশবাসী, ইনিই স্বদেশে থাকিয়া বংশের

ক্রিয়াকলাপ অক্র রাথিয়াছেন। এই বংশের বিপ্তর বস্থ কাশীবাস করিয়াছিলেন :

রামপ্রাসালের বংশ বার্গীচড়ার আরু নাই। ইহারা এলাহাবালে দারাগঞ্জ মহলায় বাস করিতেছেন।

রামকানাইথের বংশে বিভাসাগর কলেজের অধ্যক্ষ বিধ্যাত গণিতবিশারদ ৺ বৈজ্ঞনাথ বস্থাৰ জন্ম হয়। ইহার পূর্ব্ব পুরুষের মধ্যে অনেকেই
আরবী ও পারসী ভাষায় স্থাপিতিত ছিলেন: তন্মধ্যে ভ্রামন্দ বস্থার
নাম বিশেষভাবে উল্লেখ যোগ্য। সেকালে নদীয়া ও পার্শ্ববরী জিলাসমূহে
তাঁহার ভূলা আরবী ও পারশী ভাষাবিশারদ মৌলবী মুসলমানের মধ্যে ও
কেহ ছিল না। লোকে তাঁহাকে মৌলানা ভবানন্দ বলিত। দর্শনশাস্ত্রেও ভিনি স্থাপিতিত ছিলেন; অতাধিক জটিল দর্শনশাস্ত্র পাঠের
ফলে তাঁহার মতিবিজ্লম ঘটিয়াছিল। শুনা যায়, তাঁহাকে তাঁহার
মৌলবী আরবা ভাষায় কোনও তুরহ দর্শন-গ্রন্থ পাঠ করিছে নিষেধ
করিয়াছিলেন। ভিনি নিষেধ না মানিয়া বিশেষ যত্মের সহিত দে পুশুক
পাঠ করিতে প্রবৃত্ত হয়েন। কোনও জটিল সমস্যার সমাধান করিছে
করিতে ভিনি বলিয়া উঠেন "হিঁথা কাঁহা গিয়া" ভদবধি তাঁহার মন্তিজবিক্তিত ঘটে। ভিনি কোনও কাজই করিতে পারিভেন না, গন্তা:ভাবে
বিদ্যা চিন্তায় নিমন্ন হইছেন। মধ্যে মধ্যে বলিতেন "হিঁথা কাঁহা

শিবানন্দের পুত্র নবীনচক্র বাল্যকালেই সন্মাস গ্রহণ করিয়া গৃহত্যাগ করেন।

বৈজ্ঞনাথের পিতা গোৰিন্দচন্দ্র পরম সান্ধিক প্রকৃতির লোক ছিলেন। তিনি দীর্ঘকায় ও বিশেষ বলবান লোক ছিলেন। তাঁহার অসাধারণ বলের অনেক গল্পনা বায়। একবার ডিমি পদত্রকে আসিবার কালীন

পাপুষার নিকট ভাকাত কর্ত্ত আক্রায় হয়েন। ভিনি একাকী ও নিরাপ্রয়। ভাকাতেরা চতুর্দিকে বেষ্টন করিলে তিনি বিপলে মৃত্যান না হইয়া তাঁংার আক্রমণকারী অপুরত্তী ভাকাতের মুধে একটা ভীম পদাঘাক কৰেন। ডাকাতটী মুচ্ছিত চইয়া পঞ্জিয়া যায়। তাঁহার অমিততেজ দেখিয়া অন্ত ভাকাতগণ প্রধান করে। তিনিও তৎক্ষণাৎ স্থান পরিত্যাগ কবেন। বার বংসর প্রে ডিনি ও বালক বৈজনাথ কুমিল্লার পথে নদাতীরে একটী দোকানে অস্বযোগাদি করিছেছেন সেই সমা একটা ভিক্ক ভিকার জন্ম আসিলে ভাহাকে তিনি চিনিতে পাবেন ৷ ভাগাব তুর প্রাক্ত দায় ও মুপের নিমের অংশ মনেকটা নাই। উল গোবিন্দের পদাঘাতের ফল। বৈভানাথের জনারুভাগ বড়ই রহজপুর্ব। বেশবয়সে গোবিন্দচন্দ্র ভাগলপুর জিলায় কাহলগাঁও ষ্টেশনের বিল্লিকটে ৺বামনাথ ঘোষালের জমিলারীতে নাধেবের কার্য। কাণতেন I जरकारन (वनेश्वर किन मा। शाक्तवाकारनव छ (नशारनव मार्व স্ব্যাসীরা বংসরায়ে পূর্ববঙ্গ আসাম প্রভৃতি ও বিশেষতঃ চন্ত্রনাথ ভার্প প্রাটনমূরে ঐ পথে গমন করিভেন। অনেকে দেবক ও ধার্ষিক গোবিন্দ চক্রের আছিল্য গ্রহণ করিতেন। গোবিন্দচন্দ্র তাঁচাদিগকে সেবাম তুট করিতেন। একবার একটা বুদ্ধ শাধু াহটাপর পীড়াগ্রন্ত ভইরা সোণিন্দ চল্লের দেবার মারোগ্যকান্ত करवन। शादिक्कहरकार भूख मुखान इस नाई। मार्थ शाया कुहे इनेगा (भारक हक्करक वर्ष धार्यमा करिएक बरलन। धर्ममिक रभारिक हक्क বলেন ঠাং।র কোনও অভাব নাই। সাধু তথন তাঁহার পার্বিক উনারেব জন্ম পুত্রের কথা বলিলে তিনি নিরুত্তর হয়েন। কথিত আছে. সাধু দেওঘৰে সিহা শাক্তাজুসাৱে যজ কৰিয়া প্ৰদাৰ দিয়া বলিয়া যান তাঁহার একমাত্র পুত্র হুইবে, তাহার শিবভুল্য রূপ 🔞 শিবভুল্য চরিত্র

হইবে এবং অছজা করেন যেন পুত্রের নাম বৈশ্বনাথ রাথা হয়। পর বংসর
১৮৪৬ খ্রীষ্টাব্দে ১ই আগষ্ট বৈশ্বনাথের জন্ম হয় এবং সাধুর আদেশাস্থারী
নামকরণ হয়। প্রকৃতই বৈশ্বনাথ বস্থকে বাঁহারা দেখিয়াছেন এবং
জানিতেন তাঁহারা সাধুর উজ্জির সত্য অহস্তেব করিয়াছেন। চতুর্দিশ বংসর
বয়:ক্রমকালে তাঁহার পিতৃবিয়োগ হয়। তিনি তথন কুমিলা জিলাস্থলে
বিতীয় শ্রেণীতে পাঠ করিতেন।

অধাৰসাধ ও কট্ৰসহিষ্ণুতা উত্তর জীবনে বাহ। তাঁহার উন্নতির বিশেষ সহায়তা করিয়াছিল, ভাহার পরিচয় এই আল বয়সেই তাঁহাতে দেখিতে পাওয়া গিয়াছে, পিতৃত্বাদ্ধ করিবার মানগে চতুর্দশবর্ষ বয়স্ক বালক দেশে আসিতেছেন। কুমিলার ষ্টীমার ঘাটে আসিয়া দেখিলেন ষ্টীমার অনতি-পুর্বেছ ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছে। তথনকার দিন সপ্তাতে একবার ষ্ট্রীমার পাওয়া ঘাইত ৷ খ্রীমারের জন্ম আবার এক সপ্তাহ বসিয়া না থাকিয়া বালক বৈজনাথ পদব্ৰছে কুমিল্ল। হইতে বাৰ্গাচ্ড। (৩০০ মাইলের অধিক) আসিয়াছিলেন। আসিয়া দেখেন তাঁহার স্বেহ্মটা মাতাও আর ইহ-জগতে নাই। কথিত আছে,ভাঁহার মতেঠিকেরাণী তার। স্থলবাঁও অপুকা कुमती, विरम्ध वनवडी এवः वृद्धिमडी त्रभनी हिल्लन । प्रधा मार्क्षनापि अन 2বছানাথ মাতার নিকট হইতে বিশেতভাবে পার্য্যাছলেন। স্থামীর মৃত্যুর পর অনশনে দিবারাতি স্থামীচিতায় নিময় থাকিয়া স্থাকী একাদশ দিবসে প্রাণত্যাগ করেন। প্রান্ধান্তে বৈদ্যানাথ দেখিলেন পৃথেবীতে তিনি নিভান্তই একাকী, তাহার স্বোটা দুই ভগিনী বাল্কালেই মৃত্যুদ্ধ পতিত হইয়াছিলেন। আয় তুই বংদর কাল বৈজনাথ নিদ্র্ম হইয়া দেশে বাদ করেন। পরে এই লকাহীন জীবন তাঁহার অসম হট্যা উঠে। একদিন শেষরাত্তে অপথের অঞ্চাত্রণারে যোড়শব্রীয় বালক গৃহতাপে করেন। নানা বাধা বিশ্ব অভিক্রম করিয়া তিনি কুমিলার পমন করেন।

দেখানে প্রথমে তিনি একটা পাঠশালা স্থাপিত করিয়া বালকবালিকাদিগকে শিক্ষা দিতেন এবং তদক্ষিত সামান্ত অর্থে নিজের প্রাসাচ্ছাদন
নির্বাহ করিতেন। জ্বমে তিনি কোর্টে নকলনবীশ ও অত্যাদক
প্রভৃতি নানা পদে কার্য্য করেন। ১৮৬৫ খ্রীঃ তিনি অস্থায়ীরূপে কুমিলার
পোট মান্টারা করেন। দেই সময় কিছুদিন পোট আফিস সমূহের অস্থায়ী
কীনস্পেন্টর কইয়াছিলেন। তাঁহার কার্য্যকলাপে সম্ভূত্ত ক্র্যা তাঁহার
উপবিস্থ ক্মান্তারার, তাঁহাকে "চতুর বালক" আখ্যা প্রদান করেন।
কেন্দিন প্রভৃতির স্মিলা পোটাফিসে বৈস্থানা ভাকের প্রতীক্ষায়
বাস্থা থাকিবার সময় তাঁহার উচ্চ শিক্ষার কথা মনে কইল। তিনি
কিন মান্সের ছুটা লইয়া ঢাকায় সিয়া এন্ট্রান্স পরীক্ষা দেন। পরীক্ষায়
পশে কইয়া উচ্চস্থান আধ্বার করেন ও ব্রিক্রাভ করেন। তবন উচ্চ
শিক্ষার আশা তাঁহার বলবতা হয়।

রক্ষনগর কলেকে ভর্তি হইবার জন্ম রক্ষনগরে আগিলে দীনবন্ধু নিজের সহিত তাঁহার পরিচয় হয়। যে মহাপুক্ষ এমনই অবস্থায় পরিচয় হয়। যে মহাপুক্ষ এমনই অবস্থায় পরিচয় হয়। যে মহাপুক্ষ অবস্থায় করিয়াভিলেন দেই মহাপুক্ষ প্রথম দর্শনেই বালক বৈভানাথকে চিনিতে পারেয়াভিলেন। পুর্দের শিক্ষা ও চরিত্র গঠনের ভার দিয়া তিনি বৈভানাথকে নিজ গৃহে রাখিলেন।

সম্বানের সহিত বৈভনাথ এল-এ পাশ করিয়া পুনকার বৃত্তিলাভ করিলেন। যখন তিনি বি, এ, ক্লাদে পড়িতেছেন তখন দীনবন্ধু বাবু কলিকাভায় বদলী হইলেন। কথিত আছে, বৈভনাথ তাঁহার নিকট একটী চকেরীর প্রার্থনা করিলে দীনবন্ধু তাঁহাকে নিরম্ভ করেন। যথাক্রমে তিনি ১৮১১ সালে বি,এ, ও ১৮৭২ খ্রীঃ এম্,এ, অনার সহ পাশ করেন। এম্-এ পরীকা দিবার অন্ধ বৈদ্যনাথ কলিকাভায় আদিয়া দীনবন্ধ মিত্রের বাটীতে অবস্থান করিয়াছিলেন, ঐ সময়ে বিভাসাগর মহাশ্যের সহিত বৈজনাথের পরিচয় হয়। ১৮৭২ সালের ১৯শে ফেব্রুয়ারী বিদ্যাদাগর মহাশ্য তাঁহাকে নিজন্তুলে ইংবাজী ব্যাকরণের শিক্ষক নিযুক্ত করেন। পর বংসর বিভাসাগর মহাশয় বৈভানাথকে জিজ্ঞাসা করেন যে, নিছক দেশী শিক্ষক হারা কলেজ পরিচালন সম্ভব কি না। সে কংলে গভর্ণমেন্ট ও মিসনারী কলেজ ব্যতীত ভারতবর্ধে অন্ত কলেজ ছিল ন!! বৈদানাথ পূর্ব সাহস দেওয়ায় বিস্থাসাগর মহাশয় affiliation এর দরখান্ত করেন। বিশাতা শিক্ষক না রাখিলে affiliate **ুট্রেনা এইরণ ভুকুম হওয়ায় সে বংসর আবি কলেও স্থাপিত ১**ইল না। পর বংসর ১৮৭৩ দালে ভদানীস্থন লেফট্রাণ্ট গবর্ণি সার এস্লি ইছেনের সহায়তায় বিভাসাগর তুই বৎসরের জ্ঞা বিভাগাগর College affiliation এর ভুকুম পান। ১৮৭০ থঃ জাতুয়ামী মানে ভারতের দেশীয় শিক্ষকের তত্ত্বাবধানে প্রথম কলেছ Metropolitar Institution ভাপিত ২য়। বৈভানার ও নবীনচন্দ্র বিভারত তুইজন অধ্যাপক নিযুক্ত হইলেন। সংস্কৃত বাতীত আরু সমন্ত বিষয়ে বৈজ-নাথ অধ্যাপনা করিতেন। ১৭জন ছাত্র লইয়া এই কলেজ স্থাপিত হয়। প্রথম বংসর ১৭ জনের মধ্যে ১৬ জন এফ, এ, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হটয়া ছিল। তাহার মধ্যে একজন গণিতে প্রথম স্থান অধিকার করিয়' Duff Scholarship পান ও বিশ্ববিভালয়ে তৃতীয় স্থান অধিকাৰ করিয়া বুত্তি লাভ করেন। ইহা বাতীত আর ডিনছন উচ্চ স্থান অধিকার করিয়া বৃত্তিলাভ করেন। বৈশ্বনাথ বস্থ ঐ সময়ে সেকালের টোলের অধ্যাপকের ক্যায় চাত্রগণকে প্রাতে ও সন্ধায় নিজ বাটিতে শিকা দিডেন। বিগুণ উৎসাহে বৈষ্ণনাথ অধ্যাপনা করিতে লাগিলেন। ক্ৰমশ: বি, এ, এম, এ, বি. এল, ক্লাদ খোলা হইল। বৈখনাথের

অধ্যাপনার ফলে মেটোপেলিটান হইতে কয়েক জন গণিত শাস্ত্রে এম, এ পাশ করেন। তন্মধ্যে প্রফেদার ক্ষেত্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বৈজনাথ বস্তুর বিশেষ প্রিয় ছাত্র ছিলেন। আজ কাল দেশী কলেজ ও দেশা প্রফেদরে ভারতবর্ষ পরিপূর্ণ, ভাষার পথপ্রদর্শক বৈক্ষনাথ বস্থ। মেটোপলিটান ক্ষেপ্রের সাফল্য দেশে ইংরাজা শিক্ষার বিস্তারের প্রধান কারণ।

১৮৯১ খু: বিভাসগেরের পরলোক প্রাপ্তি হয়। তৎপুত্র নার্ডির বাবুর সভিত তাঁহার বনিষ্ণাও হয় না। তাহার কারণ নির্দেশ পরিবার এখানে প্রয়েজন নাহ। সরল উদার বৈজ্ঞাখ নাচভার ও কপট গর সভিত ঘ্রিতে পারিলেন না। আত্মস্মান জ্ঞান বৈজ্ঞনাথ বস্তুর চাওত্রের বিশেষত্র ছিল। ঐ সময়ে বৈজ্ঞনাথ মেটোপালটানের Principal ও Senior Professor of Mathematics ছিলেন। ৩০শে অক্টোবর ১৮৯২ সালে বৈজ্ঞনাথ মেটোপলিটানের সম্পর্ক ভাগ্রিকর

Sir Charles Tuwney C.I.E. ঐ সময়ে Director of Public Instruction ভিলেন। তিনি পর দিবস বৈজনাথকে ক্ষেন্সর ক্ষেত্রের অধ্যাপক নিযুক্ত করিয়া ক্ষনসংর পাঠাইয়া দেন।

কুঞ্চনগরে যাইয়া তাঁচার স্বাস্থ্য ভঙ্গ হয়। Dr. Alex. Martin বৈভানাথের অন্যাপক ছিলেন। কলেজ পরিদ্রণন করিছে গিয়া তিনি প্রিয় ছাত্তের অবস্থা দেখিয়া তাঁহাকে অন্য স্থানে ষাইবার ক্ষন্ত বলেন। তাঁহাকে প্রথমে Ravenshaw Collegeএর Professor বা পাটনায় একটা মুসলমান বালকের গৃহ-শিক্ষক হইয়া যাইবার জন্ম বলা হয়। কটকে প্রশা নাই বলিয়াও পাটনায় বালকের মোসাহেবী করা

আভিপ্রেত না হওয়ায় তাঁহাকে মু**লের জেলা সুলের** হেড মাটার ক্রিয়া পাঠান হয়।

তিনি মেটোপলিটান চাড়িবার পর নারায়ণ বাব্ তাঁছাকে ফিরিবার জন্ম অনেক অন্থরোধ করেন। কিন্তু বৈচ্চনাথের প্রকৃতি অন্যরুপ, তিনি আর অসিলেন না।

ই সময়ে Metropolitan এর পরিচালনার বিশেষ বিশৃদ্ধলা ষ্টায় হয় জন লোক আজাবন Trustee হয়। Matropolitan Institution কৈ দাবারণের সম্পত্তি বলিয়া ঘোষণা করিবার জন্ম কলিকাতা High Courts একটা মোকদ্দমা করেন। বৈদ্যমাথ একজন উহার Life trustee ছিলেন, তাঁহাকে সাক্ষ্য দিতে হয়, তাঁহারই সাক্ষ্যের বলে Metropolitan সাধারণ সম্পত্তি বলিয়া পরিগণিত হয়। Justice Trevelyan সাহেবের অন্তগ্রহে নরায়ণ চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বিভাগাগর মহাশ্বের পুত্র বলিয়া মাসিক ১০০, বুজি পান। কলেন্দ্রের সহিত তাঁহার মার কোনও সংস্থার থাকে না। একটা কমিটার হল্পে মেট্রেপলিটান ইন্টিটেসনের পরিচালনার ভার ক্সন্ত হয় এবং নাম পারেন্টিত হইয়া বিদ্যাপাগ্য কলেন্দ্র নাম হয়। বৈদ্যনাথের সময় মেট্রোপলিটানের উন্নতি কন্দ্র হইয়াছিল ভাহা নিম্নলিখিও ঘটনা হইতে জ্যান্তে পারা যায়।

Sir Roper Lethbridge M.P. বহুপূর্ব্বে ক্রফনগর কলেজের professor হর্যা আসেন। বৈদ্যনাথ তাঁহার প্রিয় ছাত্র ছিলেন। তিনি বৈদ্যনাথকে বিশেষ ক্লেহ করিতেন। ১৮৯২ খৃ: Sir Roper Lethbridge কলিকা হায় আসিয়াছিলেন। তথন বৈদ্যনাথ মেটো-পালটানের অধাক্ষ ও গণিতের অধাপক ছিলেন। তিনি বৈদ্যনাথকে নিম্লিখিত পত্রখান লিখিয়াছিলেন।

32 Chowringhee February 3rd, 1892.

My dear Baidyanath,

I have observed with much pleasure your successful career as an old pupil of Krishnagar and it will give me great pleasure both to see you here and visit the great institution over which you preside. Would it suit you to call here about 9 o'clock on Thursday morning I shall then be at home and glad to see you.

Yours Sincerely, Sd. Roper Lethbridge.

কলেন্দ্র ও স্থল পরিদর্শন করিয়া তিনি বিশেষ প্রীত হয়েন এবং সমবেত ছাত্র ও শিক্ষকগণের সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন। সেই সময় তিনি পৃথিবীর অক্সান্ত বিদ্যালয় সমূহের সহিত ছাত্র সংখ্যা তুলনা করিয়া বিলয়াভিলেন যে ঐ দিন মেটোপলিটান ইনষ্টিটিউসন ছাত্রসংখ্যা হিসাবে জগতের মধ্যে সর্বাশ্রেষ্ঠ।

১৮৯৩ সালে আগষ্ট মাসে বৈদ্যনাথ মৃঙ্গেরে আইসেন। জিলা স্থলের অবস্থা তথন অতীব শোচনীয়, গবর্ণমেণ্ট দায়িত্ব ত্যাগ করায় স্থলের ভার একটা জয়েণ্ট কমিটীর হত্তে লগুছ ছিল। অল্লানের মণোই বৈদ্য-নাথের বিচক্ষণভা ও অধ্যবসায় গুণে মৃঙ্গের জিলা স্থল বিহার প্রদেশে প্রথম স্থান অধিকার করে।

মেটোপলিটানে থাকিতে বৈদ্যনাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষক ছিলেন। প্রধান শিক্ষক হুহয়া আদিলে তাঁহার জন্ত নিমুম পরিবর্ত্তিত করিয়া তাঁহাকে পূর্বোক্ত পরীক্ষক পদে বাহাল রাখা হয়। মাত্র সংস্কৃত ওআরব্য প্রভৃতি ব্যত্তীত অন্ত বিষয়ে দেশীলোককে সুন্দপরীক্ষক নির্বাচিত করা হৃতত না। বৈদ্যনাথ বাবু ও অন্ত কয়েকজন সর্বপ্রথমে গণিত প্রভৃতি বিষয়ের পরীক্ষক নির্বাচিত হইয়। যোগ্যতার সহিত পরীক্ষণ করেন। ক্রমণ: অন্তান্ত দেশীয় অধ্যাপককেও পরীক্ষক নিযুক্ত করা হয়।

১৮৯৭ এটাবে মহারাণী ভিক্টোরিয়ার হীরক জুবিলি উপলক্ষে মৃক্ষেরের স্থানীয় ভিনটী এটাকা স্থল একত্রিত করিয়া বৈদ্যানাথ বাবুর উন্দাহে ভায়মণ্ড জুবিলি কলেজ স্থাপিত হয়।

১৮৯৮ সালে জুন মাসে মুক্ষের কলেজ প্রভিত্তিত হয়। আকর্ষ্য এই যে মুক্ষের কলেজও ১৭টী ছাত্র লইয়া ধোলা হইয়াছিল। এই কলেজে বিশেষ যোগ্যভার সহিত বৈদ্যনাথ ১৮৯৭ হইতে ১৯১৮ সাল পর্যন্ত প্রিলিপাল ও জঙ্ক শাস্তের অধ্যাপক ছিলেন। ১৯০৫ সাল প্রান্ত কলেজ ও জুল একত্রে ছিল এবং বৈদ্যনাথ বহু উভয়ের অধ্যক্ষ ছিলেন; ঐ সালে স্কুল ও কলেজ পুথক হইলে বৈদ্যনাথ পূর্বভাবে কলেজেই রহিয়া বান।

তিনি ও বংগর কাল বিশ্ববিদ্যালয়ের গণিতের পরীক্ষক ছিলেন এবং বিংশতি বংগরাধিক কাল Hony. Magistrate ছিলেন। সন্ধিচা-রক বংলয়া তাঁহার বিশেষ প্যাতি ছিল। ইহা ব্যতাত সাধারণের সর্ব-কাষ্যেই তাঁহার সহাস্তৃতি ও উত্যোগ ছিল।

১৯১১ সালে তিনি আদম শ্বমারীর স্পারিণ্টেডেন্ট ইইয়া অতি যোগ্যভার সহিত সে কাষ্য সমাধ্য করেন। কশ্বস্ত্রে জন্মভূমি ত্যাগ করিলেও বৈদ্যনাথ করনও দেশের কথা ভূলেন নাই। আজীবন তাঁহার পল্লীভূমির উপর বিশেষ অস্বরাগ দেখিতে পাওয়া যাইত। তাঁহার চেটায় তাঁহার গ্রাংম স্কুল ও ভাক্তর স্থাপিত হয় এবং অদ্যাপিও বর্তমান আছে। নিজ্গামের উল্লিড তাঁহার জীবনের ব্রভ ছিল।

তিনি দাকৌ পতিব্রতা রমণীর স্বামী ছিলেন। তাঁহার মৃত্যুর <sup>3 বংসর</sup> পূক্ষে তাঁহার স্ত্রীর মৃত্যু হয়। তদব্ধি ভিনি সংসারে বিশেষ অন্তোসক্ত হইয়া পড়েন।

তিনি ১৯২০ সালের ১৪ই আগষ্ট ৭৫ বংগর ৬ দিন বয়:ক্রমকালে একমাত্র পূত্র শ্রীপুক্ত গেমচন্দ্র বহু ও পৌত্র পৌত্রা ও দৌহিত্রীর পূত্র রাধিয়া মারা ধান।

বৈদ্যনাথ বহু অথায়িক সরল, উদার বিভাক্রাগী ও বিভাচচ্চাপরায়ণ ছিলেন। সে কালের আহ্মণ পণ্ডিতের ভায় অকপট সদানক ও
নিরহন্ধারী লোক ছিলেন। তিনি চরিতাবান্ ও ধ্যাব্যাসী হিন্দু
ভিলেন।

শিক্ষক হিসাবে তিনি আদর্শ ছিলেন। বর্ত্তমান যুগের শিক্ষিত অনেক গণ্যমান্ত থাকালা এবং অনেক বিহারী ভাত্তরূপে তাঁহার নংস্রবে আসিয়াছিলেন এবং তাঁহার বহু গুণের পরিচয় পাইয়াছিলেন। তিনি দয়া দাক্ষিণ্যাদি নানাগুণে ভূষিত ভিলেন। তিনি মিই ভাষী ছিলেন এবং তাঁহার গল্প করিবার বিশেষ ক্ষমতা ছিল। তাঁহার গল্প তানিতে আরম্ভ করিলে আর উঠিবার উপায় ছিল না। তিনি অর্থদাহায্য দারা কতে প্রাধীর যে অভাব মোচন করিতেন তাহার ইয়ন্তা ছিল না।

তিনি নিটাবনে হিন্দু ছিলেন । মৃত্যুর প্রায় ৩৫ বংশর প্রের তিনি

ক মহা পুক্ষের দাক্ষাৎ পান। তাঁহার নিকট উপদেশ গ্রহণ করেন।

টাহার পয়াম্বায়ী দাধনমার্গে তিনি বিশেষ অগ্রদর হইয়াছিলেন।

মৃত্যুর কয়েকদিন পূর্বে হইতে তিনি প্রায়ই বোগ-ক্রিয়ায় রভ থাকিছেন।

বছদিন পূর্বে হইতেই ভিনি নিজ মৃত্যুর দম্য অবগ্র ছিলেন। মৃত্যুর

দিন প্রাতে তিনি প্রকাশ করেন দেইদিন ভিনি যাইবেন। ঐ দিনের

পূর্ব্বে একষাদ মনমাদ চিল ও শেবে কৃষ্ণপক্ষ পাইয়াছিল। তাই ভীত্মের স্থায় ডিনি শুক্ন প্রতিপদে মুখ্য চন্দ্রোগরে প্রাণড্যাগ করেন।

মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্বে বোগাদনে বদিয়া কর জ্বপ করিতে করিতে প্রাণ্ড্যাগ করেন। দে দৃশ্য বাহার। দেখিয়াছিলেন উহোরা "যোগেনাস্কে ভম্নত্যজেং" কথাটার সার্থক্তা উপলব্ধি করিয়াছিলেন।

সরকার বাহাত্র তাঁহাকে খেতাব দিবার কথা তুলিলে ডিনি ডাহা প্রত্যাধ্যান করেন।

বৈভানাথ বস্থর একমাত্র সস্থান শ্রীযুত ছেমচন্দ্র বন্ধ, এম্ এ, বি- এল, এম, আর, এ, এল ( লওন ) মূলেরে ওকালতী করেন।

হেমচন্দ্র কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উজ্জ্বল ছাত্র। তিনি B, A, ও M, A, পরীক্ষার দর্শনশাল্রে প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছিলেন। সাংসাথিক জীবনেও তিনি অপূর্ব্ব উন্নতি লাভ করিয়াছেন। মুলেবের স্প্রাস্থ্য উক্ষালগণের মধ্যে তিনি অগ্যতম খ্যাতনামা উকাল ও প্রভৃত অর্থ উপার্জ্জন কথিয়া ভাষা সংকার্যে। বাহ্য করেন। তিনি উপযুক্ত পিতার উপযুক্ত পুত্র ইয়া বলিলেই তাঁহার পরিচয় দেওয়া হয়। পিতার সমস্ত গুণরালি তাঁহাতে বর্ত্তমান। ইংরাজীতে উচ্চশিক্ষা লাভ করিয়াও তিনি পিতার গ্রাহ্য হিন্দু ধর্মে সম্পূর্ণ আশ্বাবান এবং হিন্দু আদর্শ অফ্রন্থতই বিরল; তিনি পিতামাতাকে প্রভাক্ত দেবতা জ্ঞানে পূজ্য করিতেন এবং তাঁহারে পদ্যপূলিই তাঁহার অক্ষম করচ ও সর্ব্বপ্রকার উন্নতির মূল। বন্ধ বংশের মর্যাদা রক্ষা করিতে তিনি সর্ব্বলাই ঘূল্লীল। সৌভাগোর উচ্চ শিধরে আসীন হইলেও তিনি ধনী নিধ্ন সকলেই পর্বন আত্মীয়। তাঁহার ক্যান কর্মপূর্ব লোকও সহসা পাওয়া যার না। ক্ষুত্র ইইতে বৃহৎ যে কোন কার্য্যে তাঁহার সম্বান যত্ন ও

অধাবদায় এবং পরিশ্রমণক্তি অত্লনার। তাঁহার সংগঠন শক্তিপ্রশংসনায়। তাঁহার আদর্শনির প্রত্যক্তেরই অত্করণার। তিনি বর্ত্তমানে,বাগাঁচভার বস্থ বংশের মেরুদও পরণ। কেবল বিখ্যাত উকিল ও ধনশালী বলিলেই হেম্চন্দের পরিচ্ছ দেওয়া হয় না—িভান ক্রিজন উৎকৃষ্ট সাহিত্যিক। শিক্ষার ফল—বিনয় তাঁহাতে প্রকৃত্তরূপে বর্ত্তমান। তাঁগার সহধ্যিণী রূপে-গুণে আদর্শ-লানীয়া, তাঁহোরা উভয়েই কনখলের প্রশিক্ষ তাল্পিক সাধু মহাত্ম। পুরুষানন্দ স্বামীর নিকট দীক্ষিত।

রামশঙ্করের তিন পুত্র হইয়াছিল। শিবনাবায়ণের পুত্র রুফ্ফান্তের এক মাত্র বংশধর বর্ত্তমান।

দৌহিত্রসম্ভান শ্রীযুক্ত পূর্ণচক্র দত্ত কালনার প্রাদিশ্ধ উকিল। কালনার অন্তর্গন্ত অকালপৌষ গ্রাম ইহার পিতৃভূমি।

শাসাচরণ পূজানি উপলক্ষে অনেক অবব্যয় করিয়াছিলেন ও উৎসাহ-শীল কোক ছিলেন। তাঁহার দৌহিত্র শ্রীযুক্ত চাকচন্দ্র সিংহ এম, এ, বি, এল, হাওড়ার গবর্ণমেন্ট প্রীডার এবং অনামধন্ন উকীল। ইনি হাবড়া মিউনিসিপালিটীর বে-সরকারী চেয়ারম্যান। ইনি হাবড়া রামঞ্চপুরে বাস করেন। চাকদহের অস্তর্গত গোঁড়পাড়ার সিংহবংশে ইঁহার জনা।

রাইচরণের পুত্রারনিকলাল দেকালের পুলিদের ইন্স্পেক্টার ছিলেন ) গোয়েন্দা ইন্স্পেক্টররূপে ইনি বিশেষ পায়দর্শিত। প্রদর্শন করেন।

রামনারায়ণের বংশে দেবাবরের জন্ম হয়। ইনি দেকাগের মৃল্যেফ ছিলেন। সন্ধিচারক বলিয়া ইহার বিশেষ খ্যাতি ছিল।

ঐ বংশে সোবদ্ধন বস্থ শোভাবাজার রাজবাটীর গঞ্চামন্তল জ্মিদা-বীর নাথেব ভিলেন। ইনি দেবছিজে বিশেষ ভিজিমান ভিজেন এবং অভার শবল প্রকৃতির লোক ছিলেন। বস্থ বংশের উন্নতি ও বংশ মধ্যাদা রক্ষা করিবলে জন্ত ইনি স্বভাবে ধনবাল করিতেন এবং স্কলকেই সেংহরচক্ষে দেখিতেন। বস্থ বংশের অনেক উন্নতি ই হার সময়ে হইয়াছিল। পদ্মা মেঘনা নদার উপর দিয়া নৌকাষোগে ই হাকে কর্মস্থানে ষাইতে হইত। সেইজন্ম ইহার সময়ে বাংসরিক দশ্ররার দিবস যোড়শোপচারে ভগস্পাপ্জার প্রবর্তন করা হয়। তদবধি বস্তবংশে গঙ্গাপুলা বাংসরিক ক্যোন্ত হইয়াডে।

ইহার একমাত্র পুত্র শ্রীযুক্ত হরিপ্রসাদ বস্থু এম এ, বি এল, মহাশ্য বারভ্য জিলার অন্তর্গত বোলপুরের প্রধান উকিল। ইনিট বর্তমানে বস্থু বংশের নেতা ও চরিত্রাদি গুণে শার্ষস্থানীয়। ইহার মত সান্তিক প্রকৃতির ধর্মপ্রধাণ নিষ্ঠাবান শান্তরিজ্ঞাস্থ হিন্দু আজকাল অল্লই দেখা বায়। ইনি অমায়িক ও নিরহমারী, সংলারী হইরাও নিতান্ত নির্নিপ্ত ভাবে জীবন যাপন করেন। বার্গাচড়ার বস্থু বংশ শাক্তমতাবললী। মাত্র হরিপ্রসাদ বস্থ বৈক্ষব মত অস্তুপরণ করিয়াছেন। ইহার তৃইটি প্র—প্রথমটী বিশ্বাবিভালরে প্রবেশিকা পরীক্ষায় বিভীয় স্থান অধিকার করিয়া ও পরে বিশেষ সম্মানের সহিত বি-এ পাশ করিয়া ও ছিতীয়টী বি-এস্নি পাশ করিয়া সন্থান অবলম্বন করিয়াছেন। তাঁহারা রামকৃষ্ণ মিশন ভূক্ত। বিশ্বস্তর বিশ্বরূপের পিতৃসৌভাগ্য সাধারণ লোকের ভাগ্যে বটে না। বস্থ বংশের পূর্ণ মর্য্যাদা ও বংশগরিমা ইহার ছারা অক্রয় রহিলছে। সাহিত্যের প্রতি ইহার অস্বর্যাগ আছে এবং "গীভার আভাগ" বলিয়া একথানি ক্স পৃত্তকেরও ইনি রচ্যিতা। ইহারা স্থামী শ্রীতে হরিয়ারের মহাজ্যা স্থামী ভোলানন্দগিরির পদাশ্রিত শিষ্য।

রামশঙ্করের কনিষ্ঠ পুত্র হরিনারায়ণ চাওুলীতে বাদ করিভেছেন।

## জিলা নদীয়া শান্তিপুর অধীন বাগাঁচড়া ৰস্থ বংশের বংশ তালিকা।











# স্থলের পাকড়াশী জমিদার বংশ

পাবনা জেলার অন্থংপাতী ষম্না নদীর পশ্চিম উপক্লে "স্থল"
এইটা প্রদিদ্ধ গণ্ডগ্রাম। বহু শক্ষিত ও সমাস্ত ভল্ত সন্তানের আবাদ
ভূমি এই স্থান বাঢ়ীয় ব্রাহ্মণ সমাজের একটা প্রধান কেন্দ্র। বারেন্দ্র
পরিবেষ্টিত এই প্রদেশে রাঢ়ীয় সমাজের উপনিবেশ স্থাপনের ঐতিহাসিক
তথ্যের মূলে কেবলমাত্র এক বাক্তির পারিবারিক কাহিনী নিহিত আছে।
এই ব্যক্তির সন্থান সন্ততি হইতে কালক্রমে এ স্থানে এক বৃহৎ সমাজ
গাড়িয়া উঠে এবং তাঁহারই এক ভাগ্যবান বংশদরের ধারার স্থপ্রসিদ্ধ
পাকভাশী ক্রামনার বংশের অভ্যুদ্ধ ঘটে। কালক্রমে পাকড়াশী বংশের
উত্তর প্রবাণের সর্বভাম্বী প্রতিভা প্রভাবে হল-সমাজ সম্প্র বংশ
প্রতিষ্ঠা লাভ করে এবং স্থল্যাম বলের একটা আদর্শ পলীরূপে পরিণত হয়
প্রতিষ্ঠানত হিনাবে পাবনা জেলায় এই জ্মিদার বংশ অভি উচ্চাসন

সাবী করিতে পারে। মহারা**ল আদিশুর কান্তত্ত্ত হইতে ই**তিহাস-

কান্য**কুলাগত সগন্ধ।** বন্ধ ও পাকড়ানী উপাধির উৎপত্তি। প্রসিদ্ধ যে পাঁচজন আন্ধণ আনিষাছিলেন তর্মান্য কাশ্চপানো মহান্মা দক্ষ অক্সতম। দক্ষের পুত্র বনমানী দেবশর্মা বাচু দেশে প্রকী বাপাকড় গ্রামে বাস স্থাপন হেতু

পাকড়ালী গাঁই আখ্যা প্রাপ্ত হন। বনমালী দেবলর্মা স্বীয় গাঁই অমুযায়ী পাকড়ালী উপাধি ধাবন করিয়াছিলেন। কিন্তু তৎকালীন বর্ণাপ্রম ধর্মের প্রভাব বশতঃ পশুসুগন অনেকেই ভট্টাচার্য্য নামে অভিহিত হইতেন। বিশেষতঃ এই বংশে অনেক পশুতের উত্তব চইয়াছিল বলিয়া বনমালী পাকড়ালীর বংশধরগন পাকড়ালী অপেকা ভট্টাচার্য্য নামেই অধিক পরিচিত হইতে থাকেন। রাজা বলাল সেনের সময় ইহারা সিদ্ধ প্রোজীয় রূপে গণ্য হইলেন।

বন্যালা প্রক্রাণার বংশধনগণ দীর্ঘ হাজবাপী বাস্থানের বিভিন্ন
অঞ্চল ব্যাটন হবেন্ন ব্যালন যশোহর জেলাবে সভূপতি ব্যার্ডনা প্রাচে
উপান্ধণে প্রালন করেন। কোন্দ্র প্রতি কংশের পূর্বপুরুষ্থন শোরজনা বিদ্যাণীয়।

শোরজনা বিদ্যাণীয়।

করা কঠিন। ভবে খুষ্টীয় সপ্তর্গণ শভান্ধীর শোরজনা বিদ্যাণীয়।

করা কঠিন। ভবে খুষ্টীয় সপ্তর্গণ শভান্ধীর শোরজনা প্রাচে স্থোভিষ্যশাস্ত্র ও সংস্কৃত চর্চার একটা বিখ্যাত বিদ্যাণীয় ছিল। উত্তরকালে এই বংশের এক শাস্ত্রজের ধারা ইইতে স্থলের পাক্ষ্যশৌ বংশ এবং এক সাধ্যকর ধারা ইইতে ক্রিলা কেলার মেহাণের স্ম্রবিদ্যা বংশের উদ্ভব ইয়াছে। এই শাস্ত্রজ্ঞ মহাপুরুষের বংশধর পঞ্জিত সৌরাদাস তর্কালক্ষার শোরজনা প্রামে বাস করিলেন এবং পঞ্জিত সমাজে বিশেষ স্মান্ধুত ছিলেন।

গৌরীদাশ তর্কালকার মহাশয়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র প্রিভ হরিদেবা ভট্টাচার্যা সংস্কৃত ভাষায় এবং জ্যোণিষ-শাস্ত্রে বিশেষ বৃহপত্তি লাভ করিয়া তলেন। দেকালে ভট্টাচার্য্য পাওছেগণ বৃত্তি বা বার্ষিক মর্জন উদ্রেশ্য প্রতিত্র হারদেব এই-রূপ গত্র প্রথমের দেশ প্রাটন কার্তেন। একরা পঞ্জিত হারদেব এই-রূপ গত্র প্রাটন প্রশাসন ভালানীপ্রন রাজধানী মূর্শিনাবাদে উপন্থিত হন। এই স্থায় (১৭০০ পৃষ্টাব্রেণ নাটোরের মহারাকা রামজাবনের লোকাস্তর প্রাপিত্র পর বাজা বাজার কর্মানার পর তর্পার বাজার বাজার কর্মানার পর তর্পার বাজার বাজার কর্মানার ক্রিলালে জগত্র বিপ্রতান্ত হইয়া নবালের ভূতির্যাদন জল মূর্শিনাবাদে জগত্র শেঠেত ক্রেলার অবস্থান কর্মানার বিশ্ব প্রাটার বাজার বিশ্ব প্রতান ক্রিলাল প্রায় উপন্থিত হইয়া মহাশতের প্রাটার বাজাতা বিশ্ব প্রাটার বাজার বিশ্ব ভূতির বাজার বাজার বিশ্ব ভূতির বাজার বিশ্ব ভূতির বাজার বাজার বিশ্ব ভূতির বাজার বিশ্ব ভূতার বাজার বিশ্ব ভূতার বাজার বিশ্ব ভূতার বাজার বিশ্ব ভূতার বিশ্ব ভূতার বিশ্ব ভূতার বাজার বিশ্ব ভূতার প্রভাব বিশ্ব ভূতার বিশ্ব বিশ্ব ভূতার বিশ্ব বিশ্ব ভূতার বিশ্ব বিশ্

বাজা রাজপদে পুন: এতিষ্ঠিত চইনেন এই ফল বাজ করিলে চিছুদিন মুন্দিনবাদে অবস্থান করিছ: শান্তে হুন্তায়নাদি নৈবক্রিয়া অফুষ্ঠান জন্ত মহারাজ পণ্ডিত মহাশহতে অফুরোধ করেন এবং গণনা সভা ইইলে তাহনকে দ্বিশেষ পুরস্কৃত করিবেন এরপ প্রতিশ্রুতি প্রধান করেন।

এই ঘটনার অনভিবিলম্বে নবাব দরবারে জগং শেঠের কুতকাথ্যে নিরপরাধ রাজা রামকান্ত পূর্ববং স্থীয় অধিকারে স্বপ্রতিষ্ঠিত হইলেন।

পণ্ডিত হরিদেবের সম্পত্তি লাভ ও পাবনা জেলার আগমন। মহারাজ মৃশিবাবাদ হইতে নাটোর পৌছিয়া ভট্টাচার্যা মহাশমকে স্থল প্রভৃতি আদশ্টী মৌজা অভি সামাক্ত মাত্র বাহিক জমা ধার্য্য করিয়া মৌরসী ভালক স্বরুপ প্রদান

করিলেন। নাটোর হইতে পদাতিক সত ভট্টাচার্যা মহাশ্য বর্ত্তমান পাবনা জেলার অন্তর্গত ষমুনা নদীর পশ্চিম তীরবন্তী স্বায় তালুকে পৌছিয়া স্থলপ্রামে অবস্থান করেন। তথায় অন্তর্কাল মধ্যেই তিনি প্রজাদেগের এত ভক্তিও প্রভা আকর্ষণ করিলেন যে তাহারা স্থায়ত হলা স্থল মৌজায় তাঁহার স্বৃহ্ম ভন্তাসন প্রস্তুত করিয়া শোরভানা হইতে ভট্টাচায়া মহাশ্যের পরিবারবর্গকে স্থলগ্রামে আনম্বন করে। এইরতা বারেক্ত রিবেষ্টিত স্থানে রাটীয় রাক্ষণ বন্ধ্য এক ভারা স্থাত্তর মূল রোপিত হয়।

হরিদের ভট্টাচার্য মহাশ্য অভিশয় নিষ্ঠাবান্ ও সদাচারী আশ্বন চিলেন: প্রাপ্ত ভালুক হহডেই তাঁহার সংসাত্তিক অবস্থার বিশেষ উন্ধতি হইমাছিল। এই সময় তাঁহার নিজ গার্হখালীবন। বাটীতে করাধাক্ষভ নামে দাত্ময় মুগলমৃষ্টি এবং শিব, সংশোধ নারায়ণ মুর্তি প্রতিষ্ঠিত হয়। আজ প্রয়ন্ত তাহার বংশধরগণ এই বিগ্রহের নিয়মিত দেবা করিভেছেন। ভট্টাচার্য মহাশয় বার মাদে তের পাঝেণে, অরপ্রাশনে উপনয়নে বিবাহ ও আছাদি কার্য্য উপলক্ষোন্যত নিজ ভবনে ভোজ দিতেন। আভিখ্যে ও সৌজন্য তিনি অদেশছানীয় ছিলেন। এইরূপ শাস্তিতে সংসার্থাতা নির্মাহ করিয়া ভাগাবান হরিদের পাঁচপুত্র রাখিয়া মানবলীলা সংবরণ করেন।

শিত্বিয়োগের কয়েক বংসর পরেই পঞ্চ লাতা পৃথকার হইয়া স্বতম্ব স্বতম্ব ভন্তাসনে অট্টালিকাদি নির্মাণ পৃথকিক গ্রামে নানা শ্রেণীর অধিবাসী স্থাপন করিয়া স্বলগ্রামটীকে সমুদ্ধিশপার করিয়া-

ভাষিদ হলপান। ছিলেন। এই পঞ্চ ছাতার মধ্যে ছিতীয় রাজারামের পৌত্র রামরতন ও কনিষ্ঠ তারাটাদের পুত্র শোভারাম সমধিক
বিষান, বৃদ্ধিমান ও কার্য্যকৃষল ছিলেন। রামরতন ভট্টাচার্য্য মহাশয়
নাটোর রাজধানীতে কার্য্যকবিতেন এবং স্বোপার্চ্ছিত অর্থে সম্পত্তি লাভ
করিয়া তাঁহার অক্সান্ত ভাতৃপণের সহিত বিষয় ভোগ করিতে থাকেন।
হরিনেবের ছিতীয় পুত্র রাজারামের এই বংশধরগণ বর্ত্তমান হল
নওহাটার ভট্টাচাধ্য জমিনার বংশের পূর্বেপুক্ষ। উত্তরকালে হরিদেবের
এই শাধায় রামরতনের পৌত্র তারক চক্র ভট্টাচার্য্য নিজ্ঞ কার্যাদক্ষতায়
ও প্রবল প্রতাপে জমিদারীর বিশেষ উন্নতি সাধন করিয়াছিলেন।

ভারাটাদের পুত্র শোভারাম ভট্টাচার্য্য মহাশয় প্রসিদ্ধ জগৎ শেঠেক আতা কলিকাতা নিবাসী কৃষ্ণমোহন শেঠের আগংয় কার্য্য করিয়া

শীয় কর্মনৈপুণ্যে শেঠ পরিবারের দেওয়ান
শাতারাম ভটাগের্য হইয়াছিলেন। এই মহাআই স্থাের পাকশংলা পাকড়ালী ড়াশী জমিদার বংশের অভাূদ্ধের কারণ।
বংশের অভ্যূারর। দীর্ঘ কর্যের আহ্ প্রায় ৬৫ বংসর বয়সে
তিনি প্রভূত পারিভাবিক পাইয়া অবদর গ্রহণ করেন। এই সময়
শীয় উপার্জিত অর্থবারা নিজ জ্যেষ্ঠ পুজের উদ্যোগে তিনি বিপুল বিষয়

সম্পত্তির মালিক হইয়া পড়েন এবং দেশের মধ্যে একজ্বন জনামধ্য জিমিলার বলিয়া থাতে হন। এই সময় ভট্টাচার্যা নামে বিষয় সম্পত্তি পরিচালন অস্থ্রবিধা বোধে শোভারামের পুত্রষ্য পিতার পরামর্শ মূলে স্বীয় সাঁই অম্বায়ী পাকড়াশী উপাধি পুন: প্রচলন করেন। তদবধি হরিলেব বংশের শোভারাম শাখা পাকড়াশী নামে পরিচিত হয় এবং অক্তান্ত জ্ঞাভিবর্গ ভট্টাচার্যা নামেই পরিচিত থাকেন। শোভারাম এই সময়ে নিজ ভবনে ৺গোধিন্দদেব বিগ্রহ স্থাপন করিয়াছিলেন। পাকড়াশী বংশধরগণ এই বিগ্রহের সেবাইত। তাঁহারা পুরুষামূক্তমে এই বিগ্রহের রীতিমত সেবা করিয়া আগিতেছেন। এই বিগ্রহের ভোগাদি হার। অতিথি সংকারের ব্যবস্থা আছে।

শোভারামের ছই পুত্র। জােঠ ব্রজ্ফুল্বর কনিঠ রামক্মল অপেকা প্রায় বিংশতি বংশর অধিকবয়স্ক ছিলেন। এই জ্ঞা পিতার নৃত্ন সম্পত্তি দখল ও শাসন সংরক্ষণের কার্য্যভার তাঁথার ভগরে নান্ত হয়। এই সকল কার্য্যে তিনি নিজ যোগাতার যথেষ্ট পরিচয় দিয়াছিলেন। এই সময় স্থানাস্তরে যাভায়াতের স্থােগ স্থািধা কিছুমাত্র ছিল না। শোভারামের নৃত্ন সম্পত্তি নানা স্থানে বিক্ষিপ্তভাবে অবস্থিত ছিল। তন্মধ্যে পাবনা জেলায় ছিহি সরাতৈল এবং বগুড়া জেলায় ছিহি আনগোলা এই ছুইটা প্রধান সম্পত্তি নিজ বসত গ্রাম হইতে বহুদ্র বাবধান। এই সম্পত্তি-ছয় দখল করিতে ব্রজ্ফুল্বরের ভুইটা শক্তিধর প্রতিষ্থাীর বিক্লছে অভি-যান করিতে ইইয়াছিল। পাবনা জেলার সলপের সান্যাল বংশ এবং বগুড়া জেলার কল্পীকোলার কাজাবংশ ঐ সম্পত্তি দথলে বিশেব বাধা জন্মাইয়াছিলেন। স্বায় সাহস ও বৃদ্ধ চাতুর্য্যে ব্রজ্ফুল্বর অচিরে প্রতিক্লাচারী পরিষারম্বরকে স্বশে আনয়ন করিয়া পাকড়াশী জমিদারের অবত্ত প্রকাপ প্রতিষ্ঠা করেন। যে সময়ের কথা ইইতেছে তথন এত-দেশে যথেষ্ট নীলেব চাষ আবাদ ইইট। অক্সুন্দর নিদ্ধ এলাকা মধ্যে চারিটা নালকুটা স্থাপন করিছা অনুর্যাভিদ্নামক একজন স্থো-ক্ষে ম্যানেজার নিষ্ক্ত করিছাছিলেন। এই সমস্থ কুঠার ধ্বংসাবশেষ এখনও দেখিতে পাওয়া যায়।

শোভারাম জীবিত থাকিতেই ব্রক্তস্থার ও রামকমল পৈতৃক বিষয় সম্পত্তি বিভাগ করিয়া লইয়াভিলেন। বিষয় সম্পত্তি সমন্তই জ্যেষ্ঠ পুত্র ব্রক্তস্থারের অক্লান্ত পরিস্থাম ও চেটায্যু

নল স্থানী ও সাত সানী বিশ্বিত হইয়াছিল। এইজন্ত শোভারাম জ্যেষ্ঠ তরকের উৎপত্তি। পূত্রকে তুই আনা অধিক সম্পত্তি প্রদান করেন। এবং কনিষ্ঠ রামক্মল নিরাপত্তিতে অবশিষ্ট

। এ॰ আনা আংশ গ্রহণ করেন। এই সময় হইতেই পাকড়াশী অমিশার বংশের প্রধান জুইটা ভরক নয় আনী ও সাত আনী নামে পারচিত।

আতঃপর প্রজাস্থার ও রামক্যল উভয় প্রাভাই নিজ নিজ নামে সম্পত্তি বৃদ্ধি করিয়। পারিবারিক অবস্থার সম্ধিক উন্নতিসাধন করেন। প্রজাস্থার ও রামক্ষল পিতার অভিপ্রায় অস্থারী তাঁহাদের পিতৃব্য শোভারামের স্বোচনা প্রাচার্যার ও কনিচনাতা শোভারাম ভট্টাচার্যার মহাশহ্ত্বাতা শোভারাম ভট্টাচার্যার মহাশহ্ত্বাতা শোভারাম ভট্টাচার্যার মহাশহ্ত্বাতা শোভারাম ভট্টাচার্যার মহাশহ্ত্বাতা শোভারামের তালুকসম্পত্তি দান করেন। শোভারামের এই প্রভ্রমের সংশ্বরপণ বর্ত্তমান স্থল গ্রামের তালুকদার্দিগের বড় ছর মানী ও ভোট ছয় সানী তরকের মালিক।

পিতৃ বিযোগ হইলে উভয় ভ্রাত। মহাসমারোহে পিতৃ খাদ্ধ স্থপদ্ধ করেন। এই উপলক্ষে তাঁহারা প্রচীন রীতি অনুসারে বিলক্ষণা বিলক্ষণী

(সালধার দম্পতি) প্রদান করিয়াছিলেন। ব্র**জস্ক**রও রামক্ষল উভয় ভ্রাতা পৃথক *হইলেও* পরপের বেশেষ সন্তাব রক্ষা করিয়া চলিতেন।

ব্রভ্রন্থরের পত্নী ৺দ্যাম্যীদেবী প্রকৃতই দ্যাম্যী ছিলেন। সলপের
শাঞালদিগের বিক্ষা ব্রজ্ঞার ও রামক্মল প্রায় চুইলক্ষ টাকার
দাবীতে জিক্রী পাইয়াছিলেন। এই গুকুতর দায় হইতে রক্ষা পাছবার
ব্রক্ত্যালার প্রকৃত্যালার বংশের তৎকালীন নায়ক
ন্যাম্যাদেবী। ৺গোপীনাথ সান্যাল মহাশ্য স্থল গ্রামে উপস্থিত
হইয়া ধর্মশীলা দ্যার প্রস্তব্য-স্কর্মণিণী দ্যাম্যীদেবীর শ্রণাপন্ন হন।
দ্যান্ত্র্যাধ্য দ্যাম্যীদেবীর অন্ত্রোধে ব্রক্ত্যার ও রামক্মল সাজালদিগের পূর্ব প্রতিক্লাচরণ বিশ্বতিগতে বিদক্ষন দিয়া অয়ানবদনে
লক্ষাধিক টাকার দাবী পরিত্যাগ করেন এবং কুলোচিত উদারতার
প্রকৃষ্ট পরিচয় দেনা

বৃদ্ধনের অভাবের পর রামকমলের শেষ জীবনে অসুমান ১২৪০।

১২ দনে বৃদ্ধান বাতি-পরিবর্তন হয় এবং ভাহার ফলে প্রাচীন যমুনা
নদী প্রবল মৃত্তিভে পাবনা জেলার অনেক সমৃদ্ধিশালী জনপদ ধ্বংদ
করিয়া পদ্মা নদীর সহিত মিলিক হইয়া পড়ে। যমুনা নদী
পশ্চিম উপকৃলে যে সমৃদ্ধিশপার পরীতে হরিদেবের বংশধরগণ
অধিবাদ স্থাপন করিয়াছিলেন ভাহাও এই সময় যমুনা গর্ভে বিলীন
হইয়া যায়। অভংপর পাকড়াশী বংশধরগণ আহও পশ্চিমে ৪ মাইল
অভ্যন্তরে বর্তমান স্থলগ্রামে আগমন করেন।
আদিম হল প্রামের বিলোপ ও
বর্তমান স্থলগ্রামে আগমন করেন।
এই স্থলগ্রামে এবং তৎপার্থবর্তী গ্রামান্তরে
বৃদ্ধি স্থাপন করিয়া সমাজ্বন্ধন অক্টা রাপিয়াছিলেন। মূল বাদস্থানের

শ্বতি ও পরিচয়রকার্থে তাঁহারা এই নৃতন বাসন্থানটাও স্থলনামে পরিচিড করেন। যাঁহারা পার্যবন্ধী গ্রামে আতায় লইয়াছিলেন উক্ত পল্লার নামে 'স্থল' শব্দ সংযোগ করিয়া তাঁহারা ঐ গ্রামের স্থলনওচাট: নামকংণ করিলেন।

#### নয় আনী ভরফ।

শোভারামের জ্যেষ্ঠপুত্র ব্রন্ধকর ইইভেই পাকড়াশী বংশের নয় আনী শাধার উৎপত্তি। ব্রন্ধকরের ত্ইপুত্র, জ্যেষ্ঠ ঈশানচক্র অত্যধিক বলবান ছিলেন। তাহার অলৌকিক শারীরিক শক্তির কৌত্কপূর্ণ কাহিনী অনেক কনা যায়। তিনি পরম ধার্মিক ছিলেন এবং শ্রণান চক্র পাকড়ানী। প্রতি বংসর তর্পণের সময় নিক্র অমিদারী বক্তড়া জেলার করভোয়া নদীতটে দৈনিক পার্মণ-প্রাক্ত সময় করিতেন। ১২৬১ সনে মাত্র ৪৬ বংসর বয়সে তিনি পরলোক গমন করেন।

ভীহার কনিষ্ঠ ভাতা হরচন্দ্র বৈষ্যিক কাজকর্মে অন্তুত নৈপুণা অর্জ্জন করিয়া পারনা জেলায় বিশেষ প্রতিপত্তি প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। এইসময় ত্রুতক্র পাক্টানী। নীলকরগ্রের অন্ত্যাচার আরক্ত হওয়ায় তিনি নিজেদের নীলকুঠীগুলি বন্ধ করিয়া উৎপীড়ণকারী নীলকরদিগের বিক্ষানাক্ষ শক্তি প্রয়োগ করিয়াছিলেন।

শক্ষা বিষয়ে হরচন্দ্রের প্রগাঢ় অত্রাস ছিল। তিনি পারদী ভাষার এরপ বৃংপাত লাভ করিয়াছিলেন যে মুসলমানগণ পর্যন্ত তাঁহার নিকট শাস্ত্র প্রামাজক বিষয় মামাংসার জন্ম উপস্থিত হইত। তিনি এই সময় সারক আতৃগণের সহায়ভায় স্বন্ধামে একটা মোক্তাব স্থাপন করিয়াছিলেন। তথন গ্রামে পণ্ডিতগণের তুইটা টোলও ছিল। হরচন্দ্র পণ্ডিতবর্গের সহাদয় পৃঠপোবক ছিলেন।

মাতৃভক্তির নিদর্শন স্বরূপ শেষ জাবনে তিনি জ্যেষ্ঠা ভাতৃজায়ার সহযোগিতায়। ১০ আনা তর্মের ভন্তাসনে নিজ জননী দ্বাময়ী দেবীর নামে প্রস্তর ময়ী কালীমূর্ত্তি স্থাপনে উদ্যোগী হইয়াছিলেন। প্রশন্ত প্রাক্ষণ সহ বৃহৎ অট্রালিকা-মন্দির নির্মিত হইলে তিনি দিইছাট হইতে মহামায়ার মৃত্তি আনমনের ব্যবস্থা করেন। কিন্তু কালীমূর্ত্তি পৌছিবার প্রেই তিনি সহস্য রোগাক্রান্ত হইয়া ১২৬০ সালে গলাভীরে মানবলীলা সংবরণ করেন। পর বংসর জ্যৈষ্ঠ পুর্ণিমা তিথিতে হরচক্রের ভাতৃস্ত্র ও নাবালক পুত্র কালীমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করেন। তদব্বিধা ৮০ আনী তর্মের বংশধরগণ ভাষামন্ত্রী কালীমাতার ভোগ্রাণাদি নিভাসেরা চালাইয়া আসিতেছেন।

দশান চন্দ্র ও হরচন্দ্র উভয় ভাতা স্থল গ্রামের জনবল বৃদ্ধি ও
দামাজিক ভিত্তি স্থান্ট করিবার উদ্দেশ্যে অনেক স্বংশীয় কুলীন ও
ভৌত্তীয় রাহ্মণ সন্তানদিগকে বাসস্থান ও ভূসপাত্তি সহ নিজগ্রামে
অগিটিত করিয়াছিলেন। ঠাহাদের তুই ভারি, গোলকমনি দেবী ও
ক্রাম্পান দেবী। প্রথমা ভগ্নীর ফুলিয়া মেলের
ক্রাম্পান ও আজীর পালন।
বিষ্ণু ঠাকুরের সন্তান তগোরী প্রসাদ মুগোলায়ের সহিত এবং বিভীয়া ভগ্নির কুলিয়া মেলের রাম্পানবের সন্তান
ত শ্রীনাথ বন্দোপাধ্যাদের সহিত বিবাহ হয়। তদবিধি এই স্থংশীয়
কুলান পরিবারব্য স্থল গ্রামেই বস্বাস করিতেছেন। গৌরী প্রসাদ
ও শ্রীনাথ উভয়েই ভাপস শ্রেণীর লোক ছিলেন। ঈশান চন্দ্র ও হর
চন্দ্র নিজ মাতুলদিগকেও স্বাপ্রামে অধিটিত করেন।

ইশান চন্দ্র ও হরচন্দ্র পৃথকায় হওয়ার সময়। ১০ আনী সম্পত্তির বোল আন অংশর একখানা জ্যেষ্ঠোত্তর সহ ইশানচন্দ্র ॥১০ আনা অংশ প্রাপ্ত • হইন
ন্ম আনী শ্রকের ছুইটা প্রশাধা
তেন্দ্র এইরূপে নয় আনী তর্ফ হইতে
॥১০ খানি ও।১০ আনী ছুইটা পৃথক বাড়ী সৃষ্টি হইল।

## ভরফ সাড়ে আট আনী

ক্রণান চন্দ্র ইংহেই ।> আনী তর্দের উংপত্তি। তাঁহার তিনপুত্র কেলার নাথ, ত্র্গানাথ ও রাজকুমার। কেলার নাথের অসীম শারীরিক শক্তিও সাহস ছিল। পূর্ববঙ্গের প্রীমমূহে অধিকাংশই হিংল্রজ্জ্ব বছল, বাসের অফুগবোগা ছিল। কেলার নাথ শিকারপ্রিয় ছিলেন এবং তিনি ঐরপ অনেক প্রামে শিকর করিতে ঘাইতেন। তিনি নিজ জীবন বিপদাণের করিয়াও হিংল্রজ্জ্বর সহিত লড়াই করিতে প্রবৃত্ত ইইতেন। তিনি আতি সৌধিন োক ছিলেন; নৌকা বাইচ, লাঠিখেলা, মু:তর সংকার প্রভৃতি সথ ও সংশাংসের কংগ্রে তাঁহার বিশেষ উৎসাহ ছিল। তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার পত্না আমীর সমাধি স্থানে শ্রীপ্রীকেদারেশ্বর নামে শিবলিক স্থাপন করিয়া দেবােরর সম্পত্তিঘারা সেবার ব্যবস্থা করিয়া দিয়াতেন।

এই তিন জাভার মধ্যে মধ্যম তুর্গানাথ সংকাশেকা রুতী ছিলেন।
১২৫২ সনে ভাতাখাসে তিনি জন্মগ্রংগ করেন। বাল্যকাল হইতেই
তাহার জ্ঞান পিপাসার পরিচম পাওয়া যায়।
৬ছর্গানার পাকড়ানী।
১৮৬০ খুটাকো বোয়ালীয়া (রাজসাহী)
ইইতে কলিকাতা বিশ্ববিভালয়ের প্রবেশিক। পরীক্ষায় ক্বতকার্য্য ইইয়া



প্ৰগীয় **ত্**ৰ্গানাথ পাকড়:শী

পৈতৃত বিষয় সম্পত্তি রক্ষণাবেল পাসুরোধে তুর্গানাথ নিজ্ঞানেই থাকিতে বাব্য হন। স্বীয় কর্মনৈপুত্ত ও নগাধান্দ্রভাবে তিনি বিষয় সম্পত্তি ও পারিকারিক গ্রন্থার সম্পত্তি উন্নতি শাধন করিয়া সমাজ সেবায় মনো-নিবেশ করেন।

স্বাসমাজের গৌরব ও যণং প্রতিষ্ঠার অগ্রদ্ত এই মহাত্মা ১০৮৩
সনে নিজ প্রাতৃপ্রের শুভ বিবাহ উপলক্ষে নমগ্র বস্বদেশের ঘটক কুলীন
বৃন্ধ নিমন্ত্র করিয়া মহাসমারোহে উন্নাহ ক্রিয়া সম্পন্ন করেন। এই
সম্ম হইতেই স্থানের পাকড়াশা বংশের সামাজিক সৌক্ষন্ত ও আভিথাের
যশা সৌরভ দেশম্য বিস্তৃত হইয়া পড়ে। নিজ জননীর অভাবের পর
১২০৮ সনে বার্বিক আদ্ধ তিথিতে ছ্র্গানাথ অপর আত্ম্যের
সহযোগিতা। ১৬টা রৌপা ব্যাড়ণ ও স্থাসন প্রভৃতি ধারা বিরাট
দানসাগ্র প্রাদ্ধ সম্পন্ধ করিয়াছিলেন।

ক্রিবাকাপ। . . ই উপলক্ষে গ্রা, কাশী, মিথিলা, নব্বীপ ভট্টপল্লী প্রভৃতি প্রসিদ্ধ দানের আক্ষণ পণ্ডিভদিসকে নিমন্ত্রণ করিয়া যথোপষ্ক্র বিদায় হারা পরিভৃত্তি করা হইয়াছিল। অভাত দানের মধ্যে এই দ্যায় একটা হন্তঃও দান করা হইয়াছিল। এই সকল কার্য্যে ভাহার যথেত্ব মৌলিকতা ও উচ্চাস্থাকরণের পরিচয় পাওয়া যায়।

১৮৮৭ খ্রীষ্টান্তে তিনি সরিক ভাতৃবর্গের সহযোগিতায় আমে স্থলপাক্তাশী ইন্ষ্টিউশন নামে মধ্য ইংরাজা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন এবং
প্রাইমানী পরীক্ষার কেন্দ্রন্থাপন করেন এবং
প্রাক্ষা নীদিপের বাস্থান কোহাতের বার
ব্যবস্থানি স্থানার ছবা তর্ক হইতে পর্যার্ক্তামে বহন করিবার প্রথা
তিনি প্রবর্তন করিবাহিসেন। তাঁহার শেষ ব্যব্দে ১৯০২ স্থাকে স্থান্ত্রামে (Young Men's Association) নামে একটা সামতি গঠিত

চন্দ্র বিষ্ণা ব্রক্তিগের সত্তে উৎপাহ বর্দ্ধন জন্ম তিনি এই দ্যাতির একটা বৃহৎ ক্ষর গৃহ নির্মাণ করাইয়া দিয়াছিলেন। তালারত মহাস্ভবতার অনুপ্রেরণায় জনহিতকর সংসাহ্তিক কাম্যের উৎপাহ প্রদান জন্ম এই সমিতি হইতে নির্মিতভাবে ক্ষর্ণ পদক প্রস্তার দিবার ব্যবস্থা হইয়াছিল এবং তদক্ষায়ী অনেক যোগা বাজিকে ঐ পদক প্রদান করা হইয়াছে। তাঁহার অন্প্রেরণায় ও অর্থ সাহাত্যে হরিদেব নামক ক্লের পাকড়াশী পরিবার ও তৎসংখ্রিট সম্বয় ক্লান সন্তানদিপের একথানি বংশ পরিচর প্রক্র মুজিত হইয়াছে।

তার্থপর্যাটন ও ধর্মামুগানে তাঁগার অভীব আনন্দ ছিল। তিংন ভোবণ বুষোৎসর্গ, দশমহাবিদ্যাপুজা,নবরাত্তি প্রভৃতি কঠোর ব্রত পালন

করিয়াছিলেন। তিনি নিরতিশয় বিবেকবৃদ্ধি

থশ্বাস্টান। পরিচাণিত ব্যক্তি ছিলেন। স্নাতন

হিন্দুধর্মের অঞ্চানগুলির সঙ্গে কতকগুলি জনশ্রত সংস্থার প্রবেশ করিয়া বন্ধমূল হইয়াছিল। অথচ ঐ সমন্ত সংস্থারের

কোন ধর্ম দ্বাক ভিত্তি নাই। এইরূপ কোন প্রশ্ন বা সমস্তা উপস্থিত ইইলে ডিনি অবিচলিত চিত্তে শাস্তালোচনা এবং প্রয়োজন বোধে

প্রিতম্প্রদীর সহিত বিচার ও নীমাংদারার রাষ্য মত গ্রহণ

করিতেন। পূর্বকালে যথন অন্ধৃথিখাসের ন্তায় সংস্থারগুলি ধর্মের অনীভূত বলিয়া পরিগণিত হইতেছিল সেই সময়ে তর্গানাথের ঈদৃশ

াববেকবৃত্তি-প্রণোদিত সৎসাহসের পরিচয় বিশেষ প্রশংদনীয় সন্দেহ নাই।

অপর ভাতৃৰ্যের সহযোগিতায় তিনি নিজেদের ছয় ভগ্নিকে বসত

ৰা**টা** এবং ভালুক সম্পত্তিসহ স্থলগ্ৰামে - মান্ত্ৰীৰ পালৰ ও প**ন্নী নিৰ্দৰ**। স্থাপন করিয়া গ্ৰামের মধেট শ্ৰীবৃদ্ধি

সাধন করিয়াছিলেন।

তি ন কিছুদিন মূর্নিদাবাদে ধনপথ ও লছমীপথ সিংহদিগের ম্যানেজার চিলেন এবং পরে ভাহিরপুর রাজ এটেটে ও নাটোরের চোট তরফের দেল্লান ছিলেন। তংপর স্বেচ্ছায় কমত্যাগ করিয়া গৃহে প্রভ্যাবস্তন করেন। তিনি অভান্ত তেজকী ও স্বাধীন-

ভেল্পীখা। চেতা ব্যক্তি ছিলেন। তাঁহার আয়নিষ্ঠা ৬
শাইবাদীয়ার ভয়ে সকলেই সুশন্ধিত চিত্তে

তাঁহার সম্থান হইত। তিনি ধেমন গুণী ছিলেন তেমনি গুণগ্রাহা ছিলেন। তাঁহার স্বার্থ-বিশ্বপ্তেও কেই স্থায় ব্যবহার করিলে তিনি সে ব্যক্তির সমাদর করিছে কৃষ্টিত ইইতেন না। তাঁহার কমনীয় কান্তিও বিশাল দেই দর্শনে যুগপৎ ভয় ও ভক্তির উল্লেক ইইত। শেষ সীবনে তিনি বানপ্রন্থ স্ববস্থন করিয়া নব্যাপে স্বস্থান করিতেন। তথায় ১৩২৩ সনের প্রাব্ধ মাণে তিনি গুলা লাভ করেন।

তদীয় কনিষ্ঠ রাজকুমার অতীব স্থপুরুষ ছিলেন। তিনি কলিকাভায় বাসেরজন্ম প্রালকুমার পাক্ডালী। নির্মাণ করিয়াভিলেন এবং ব্যবদা বাণিজে ভাহার বিশেষ অনুরাগ ভিল।

কেদার নাথের মধ্যম পুত্র দেবেন্দ্র নাথ বিশেষ সাহিত্যাস্থ্রাগী ছিলেন। তিনি নিজগৃহে পিতার স্থতিতে "কেদারনাথ লাইত্রেরী" নামে একটা ক্ষর গ্রহশালা প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন এবং "পদ্য গাঁথা" নামে একটা কবিতা পুত্তক প্রশন্ধন করিয়াছিলেন। অকালে তাঁহার মৃত্যু ঘটে।

ত্র্গানাথের প্রগণ শিক্ষিত। তাহার জোষ্টপ্র শ্রীযুক্ত প্রসন্নম্মার খীর, সভানিষ্ঠ এবং শান্তিপ্রিয়। শিবপুর ইঞ্জিনিয়ারীং কলেন্তে শিক্ষালাভ করিয়া এই বংশে ইনিই সর্বপ্রথম গভর্গমেন্টের কার্যো প্রবেশ করেন এবং একংগ পূর্ত্তবিভাগে উচ্চগদে কার্য্য করিতেছেন। সমাজের স্ক্রিণ ছিতকর কার্য্যে বিশেষতঃ যুবকর্ন্দের নৈতিক উন্নতি কল্পে ইনি প্রচেষ্টাবানা ইতাব আয়নিষ্ঠা ও অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলে এই বংশের খনের বৈষ্ট্যিক বিবোধ নিম্পত্তি হইয়াছে। মধ্যম শ্রীযুক্ত যামিনীকুমার "জমিদারী" নামক একথানি সমাজিক নাটক প্রণয়ন করিয়াছেন। এই গ্রন্থ স্থল-মাদি-নাট্য রক্ষ্যকে স্থচাকরপে অভিনীত হইয়াছে। তংকনিষ্ঠ শ্রীযুক্ত গোপাল চক্ত স্ক্রপ্তায়ক এবং গীতবাদ্যান্ত্রাগী

বাজকুমারের পুত্রগণের মধ্যে জ্যেষ্ঠ শ্রীষ্ক গিরিজা কুমার গীতবাদ্যে পারদর্শী। মধ্যম শ্রীষ্ক প্রিয়নাথ নাট্যকলাকুশল। তদীয় কনিষ্ঠ শ্রীষ্ক প্রক্ষার নিজ স্বধাবদায়ে কলিকাতায় একটা হোমিওগ্যাথিক ভাকার ধানা পরিচালন করিতেছেন এবং চিকিৎসায় স্থনাম প্রতিষ্ঠা করিয়াডেন। সাড়ে আইআনী ভরফে উল্লিখিত ব্যক্তিঃদগের অপরাপর শ্রাতৃক্ষণ্ড গীতবাদ্যে এবং নাট্যকলায় পারদর্শী।

## তরফ সাড়েস!ত আনী

পূর্বেই বলা হইয়াতে যে হরচন্দ্র হই তেই। ১০ আনী তরফের উৎপত্তি। হরচন্দ্রের পুত্র সারদা প্রসাব এই বংশের অক্সতম কীর্ত্তিমান মহাপূক্ষা। তাঁহার মাতা হরচন্দ্রজায়া লগকামিন
হলক কালা গলামনিদেরী। দেবী বিক্রমপুরের বিখ্যাত শ্রোত্রীয় চাঁদসীর
কুশারী বংশের কলা। ইনি শাতিশয় বুদ্ধিমতী ও কর্মকুশলা রমণী ছিলেন। স্বামীর সভাব হইলে নাবালক
পূত্রের বিষয় সম্পত্তি সংরক্ষণ কার্যো তিনি নিজ প্রতিভার বিশেষ পবিচয় দিয়াছিলেন।

১০০২ সনে ২৬ শে পৌষ শনিবার সর্বাপ্রসাদ জ্লাগ্রহণ করেন।



সগীয় সারদা প্রসাদ পাকড়াশী।

্ষাত্র একাদশ ব্য বয়:ক্রমকালে তাঁহার পিতৃবিয়োগ ঘটে। পিতার
বিভ্ত বিষয়ের একমাত্র উত্তরাধিকারী
স্বার্থাপ্রদাদ পাক্ডাশী। ভিলেন এইজন্ম তিনি বৈষয়িক কার্যা নিবন্ধন
উচ্চশিক্ষা লাভ করিতে পারেন নাই বটে
কিন্তু -িগাঁচারিণী কর্মনিপুণা জননীর শাসনাধীনে থাকিষা তিনি এই
সময় হইকে যে সদাভার, লায়নিষ্ঠা ও বৈষ্থিক ক্মনেপুণা জ্ঞান
ক্রিয়াভিলেন তাগেই ভদীয় উত্তরজীয়নে প্রতিষ্ঠালাতের মূলীভ্ত

ভাঁহার বাল্যকাল ও ধৌবনের প্রারম্ভ নানার প শক্রদিগের সহিত প্রভিদ্দিভায় অভিবাহিত হইয়াছিল। পিতৃহীন বালক সারদাপ্রসাদ এই সকল গুকু বিপদের মধ্যে পভিত হইয়াও বেষ্টিক কৃতকার্যাণ। স্বীয় সাহস ও বুদ্ধি কৌশলে নিজ প্রভিপত্তির অক্ষ্ণ রাখিয়াছিলেন। তিনি গৈতৃক সম্পত্তির উপর প্রচুর ভূসম্পত্তির বুদ্ধি করিয়াছিলেন এবং প্রজাক্ষ্প্রনে বিশেষ স্ব্যাতি লাভ করিয়াছিলেন।

কৰ্মপ্ৰবণতা, সময়াকুবৰ্ত্তিত। ও গাৰ্ছয় ধৰ্মামুদ্রণ তাঁহার নিত্য নৈমিত্তিক জাবনেৰ প্ৰধান লক্ষ্য ছিল। নিজ পৈতৃক ভ্ৰাদনের শীবৃদ্ধি কৰিয়া তিনি যে মনোৱম উত্থান ও তোৱণ্যার দহ প্রাধাদোপম

আইালিকা নির্মাণ করাইয়ছেন তাহ।
গার্হা দীবন। অনেক সহরেও দেখা যায় না। তিনি
প্রকৃত আফুঠানিক আদ্ধণ ছিলেন এবং
আফীবন দেবদেবা, নিত্যপূজা, ভোত্রপাঠ ও শাস্তায় ক্রিয়াকলাপ
অফুঠান করিয়া প্রগাড় ধর্মনিঠার পরিচয় দিয়াছেন। বাড়ীর
উপরেই ৺ দয়াময়ী কালীমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিতা আছেন। এই কালীমাডার

দেবার বাহাতে ক্রটা না ঘটে তৎপ্রতি তাঁহার ভীকুদৃষ্টি থাকিত। পশুদেবা তাঁহার গার্হয় জীবনের একটা বৈশিষ্টা ছিল। তাঁহার আলম্মে
ভিনটা হস্তী এবং অনেকগুলি গো অব ও গৃহপালিত পশী ছিল।
তিনি কর্ত্তবাধাবোধে প্রভাগ তৃইবেলা এই দকল প্রাণীর ভিন্নাবধান করিতেন। তিনি একজন স্কুক্ঠ গায়ক ছিলেন এবং ভাগার ফলদগভীর স্বর ভাবণ মাত্রেই মনে ভয় ও বিস্থারের উদ্রেক্
ভাষার ফলদগভীর স্বর ভাবণ মাত্রেই মনে ভয় ও বিস্থারের উদ্রেক্

দ্যাদাক্ষিণো ডিনি মৃক্তহন্ত ছিলেন। মাতৃত্থাদ্ধে তাঁহার বদায়তার এবং অক্তিম মাতৃভক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। আশৈশব কেবলমাক্র

মাতৃভক্তি ও হৰৰ দানসাগৰ অসুঠান। মাতৃত্বেতে পরিপৃষ্ট সারদাপ্রসাদ মাতৃকুত্য উপশক্ষে শান্তামুমোদিত শ্রেষ্ঠ আরোজন ক্রিবার বাদনা পুঝ হইতেই পোষণ করিয়া-

ছিলেন। ভাষার জননী প্রশালাভ করিলে

তেং সনে বাধিক প্রান্ধ উপলক্ষে তিনি স্বর্ণস্থাসন সম্বলিত দানসাগরকৃত্য অষ্টান করেন। তত্পলক্ষে মিথিলা, কাশী, গ্যা, বুলাবন,
নব্দাপ, ভট্টপল্লী ও বলের অক্সান্ধ প্রসিদ্ধ স্থানের ব্রাহ্মণ পণ্ডিতবর্গ
নিমন্ত্রিত হইয়া ছল গ্রামে সমবেত হইয়াছিলেন। এই কার্য্যে স্থবণ
তৈজ্ঞসাদি সহ নারামণ দান, অটাদশ বোড়শ, হন্ত্রী, যানসহক্ষ্ম, পাত্রী
নৌকা প্রভৃতি বিশুর দান ও অসংখ্য ব্রাহ্মণ ভোজন ও দরিদ্র বিদায়
হইয়াছিল। প্রস্তোক নিমন্ত্রিত পণ্ডিতকে যথোচিত দক্ষিণাসহ গ্রদের
ক্যোড় প্রদান করা হইয়াছিল। এই উপলক্ষে সমাগত প্রভিতবর্গের
মধ্যে প্রীযুক্ত শশধর তর্কচ্ডামণি, বিশ্বনাথ বাঁ।, স্থবন্ধণ্য শাত্রী, পঞ্চানন
তর্কবন্ধ প্রভৃতির নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। আগন্ধক ব্রাহ্মণাদিকের
বাসন্থান ও আহ্বাদির এক্লপ স্ববন্ধাবন্ত করা হইয়াছিল যে এইক্লপ

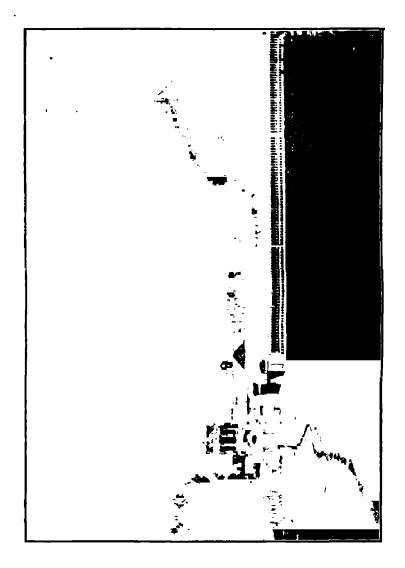

বিরাট ব্যাপার এত স্থৃত্থলার সহিত বঙ্গের আর কোথাও সম্পন্ন তইয়াছে কিনা শুনা যায় না।

সারদা প্রদাদের বদান্তভার আরও অনেক দৃটান্তের মধ্যে করেকটা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। স্থল গ্রামে প্রাচীনকাল হইতে গৌর নিতাই

বিগ্রহ দাকমুর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত আছে। মাভার দানদীন :। অভিপ্রায় অফুষায়ী সারদাপ্রসাদ নিশ্বব্যয়ে এই বিগ্রহের নিমিত্ত একটা বৃহৎ মনোরম

কটালিক:-মান্দর নিশাণ করাইয়া দিয়াছেন। নিজ গামের উচ্চইংরাজী বিভালয়ে তিনি পিতার স্থৃতিতে "হরচজ্রহল" নামে একটা পাকা ভিজির রহম গৃহ নিশাণ করাইয়া দিয়াছেন। প্রজা সাধারণের জলকট নিবারণ জতা পাবনা জেলার মধ্যে অনেক জলাশয় খনন কবাইয়াছেন।

পরেপিকার তাঁহার জাবনের একটা ব্রক্ত ছিল। অর্থসাহায্য ব্যতীত্ত নিজ মধ্যস্থতায় কাহারও কোন উপকার হইবার স্থাবনা থাকিলে তিনি সর্বাদাই অকাত্তরে সেরপ সাহায্য করিতেন। দুটাজ্বরূপ একটা ঘটনা উল্লেখ করা হাইতে পারে। সিরাজ্পঞ্চের নিকটব্রী শেবনাথপুরের প্রলোকগত জ্বাসদার কুম্দনাথ পাঠক মহাশ্য মহাজনের জাবনে অনুদায়ে নিতান্ত বিপন্ন হইয়া পড়েন। পাঠক মহাশ্য মহাজনের

হাত হইতে নিয়ুতি লাভের আংশায় উদার-

শরোপকারিতা। চ্রিত সারদাপ্রসাদের শরণাপর চইলেন। ভাঁচার কিছুমাত্র স্বার্থ না থাকিলেও

পাঠকমগাশ্যের অন্ধরাদে তিনি মহাজন সমীপে উপস্থিত হইটা ১৮।১৯ গজার টাকা বেহাট করাইয়া পাঠক মহাশ্যকে স্বায় জমিদারীতে স্প্রতিষ্ঠিত করেন। এরূপ আরও অনেক ঘটনা তাঁহার জীবনে ঘটিয়াছিল। নিজ জন্মভূমিতে উচ্চইংরাজী বিভালয়, চতুশাঠী, নাট্যশিতি

প্রভৃতি শিক্ষা বিভারের প্রতিষ্ঠানতালি স্থাপনে ভিনি দানন্দে সহযোগিতা করিয়াছেন। তিনি বিশেষ বিছোৎসাহী ছিলেন এবং বছ অর্থ বাবে নিজ পুর্পৌত্রদিগকে এবং জামাভাদিগকে উচ্চশিক্ষা দান করিয়া গিয়াছেন। দেশস্থ সকল উন্নতিকর অনুষ্ঠানে তাঁহার অক্করিম সহাত্মভূতি স্থানাগ দৃষ্ট হইত।

তাঁহার সদস্থান ও সামাজিক জিয়াকলাপের গৌরবন্ধ স্থ্যা সম্প্র বিশে ব্যাপ্ত ইইয়াজে। তাঁহার পাঁচপুত্র ও পাঁচকলা। তিনি এই পুত্র কলাদিগকে শিক্ষাদনে করিয়া পুত্রদিগকে প্রদিদ্ধ শ্রোতীয় বংশে ও কলাদিগকে শ্রেষ্ঠ পুলানবংশে বিবাহ দিয়াছেন। তাঁহার জোঠ পুত্রম্থ

পুল কিবাহে ১২৯২ স্থা তিনি কুলজিব। ও কুলীন অভিপালন। কুলীন অভিপালন। কুলীন অভিপালন।

ছিলেন। শেষ নাবন পর্যায়ও তিনি পৌরীগণের বিবাহে বছলিক্ষত এবং উচ্চবংশ সন্তুত ধলান সম্ভান্দিগের সংহত আত্মান্ত। স্থাপন করিয়াছেন। তিনি তাঁহার ভগ্নির পুমন্তানিগকে এবং নিজ জোগাক্তাকে ভূসপ্রতি ও বস্তবাটী সহ স্থান্ত্যানে স্থান্তিত করিয়াছেন এবং প্রত্যেক ক্সাকে ভূসপ্রতি দান করিয়া গিয়াছেন। তিনি তাঁহার মাতৃলকেও ভূসপ্রতি দিয়া স্থল গ্রামে স্থাপন করিয়াছেন।

উত্তরাধিকারে প্রাপ্ত স্থানাল সম্পত্তির রক্ষণাবেক্ষণান্তরোধে সরদা প্রসানকে বাধ্য ইইয়া কথঞ্চিৎ ক্ষ:ত্রহাচারী হইতে ইইবে জানিতে পারিষ্টাই যেন প্রকৃতি মাতা তাঁহার দেহ ভদমুধায়ী ক্ষতোচিত করিয়া ১৯ন করিয়াছিলেন তিনি প্রকৃতই "ব্যুচ্চারস্কঃ রুষস্কন্ধঃ শালপ্রাংও্ম হাতৃত্ব" ছিলেন। ১৩০১ সনের মই ভাজ তিনি চুঁচ্ড়া নগরীতে স্ভানে গুলালাভ করেন।



ভ্রীযুক্ত স্থুরেশচন্দ্র পাকড়াশী

হরচক্রছহিতা সারদাপ্রসাদের ভগ্নি প্রীষ্কা ভবভারিণী পরম ধর্মপরাহণা নারী। আবাল্য বিধবা এই মহিলা দানধ্যান তপশ্চর্যাদি
. হিন্দু শাস্ত্র বিহিত প্রায় সমস্ত ত্রত অষ্ঠান
শ্রীহুলা ভবভারিণীদের। করিয়া বিধবার আদর্শ জীবন যাপন
করিয়াছেন। তিনি হুঃসাধ্য সর্বজ্ঞয়াত্রত
পালন করিয়া তত্পশক্ষে বহু পণ্ডিত নিমন্ত্রপূর্বক দানসাগর
সহ ত্রত উদ্যাপন করেন। তিনি পাবনা জেলায় চাপরী গ্রামে ১টী
ধলাশ্য উৎসর্গ ও হলগ্রমে শিবভাপনা করিয়াছেন।

সারদাপ্রসাদের পত্নী প্রীযুক্তা স্বর্ণমনী দেবা বিক্রমপুরের বিখ্যাত বটেবরের ভিন্নসাহী প্রোজায় বংশের ইছাপুরা নিবাসী ৺ গোবিন্দচরণ চক্রবর্তী মহাশয়ের কন্তা। তপুরাক্ষনবর্ণা এই মহিলা প্রকৃতই সাক্ষাৎ ভগবতী স্বরূপা। তাঁহার লক্ষ্যশালতা এবং সারদাপ্রসাদের পত্নী স্বর্ণমন। আহিব্যসৌজন্ত এতদ্বেশে প্রবাদবাক্যের স্থায় রাষ্ট্র। বিনম্বের আদর্শপ্রতিমা ইনি বৃহৎ সংসারের কন্ত্রী হইয়া এই অধিক ব্যুসেও কুলবর্ সদৃশ জাবন যাপন

সারনাপ্রসালের পুত্রগণ সকলেই শিক্ষিত। তন্মধ্যে প্রেষ্ঠ শ্রীযুক্ত ক্রেণ্ডক্স সমধিক কুতী। কলিকাতা প্রেসিডেন্সি কলেজে উচ্চশিক্ষা লাভ করিয়া ইনি পিতার বিভ্ত সম্পত্তির শ্রীহ্রেশ্চক্স পাক্ডাশী। শাসন কাথ্যে প্রন্ত হন এবং অল্পকাল মধ্যেই স্বীয় কাধ্যদক্ষতায় পিতার স্থান্যে পুত্র-কপে দেশে খ্যাতি লাভ করেন। ইনি বিছুদিন সাহাজানপুরে অনারারী ম্যাজিট্টেই ছিলেন এবং ক্রমান্ত্রে স্বদীর্ঘ ১৮ বংসর পাবনাজেলাবোর্ডে দদক্ত থাকিছা দেশের রান্ডাঘাটসংস্কার প্রভৃতি বিবিধ হিভসাধন্দে মত্তশীক ভিলেন।

তিনি জেলবোর্ডের স্বস্থা থাকার সময়ে তাঁহার উত্যোগে স্বল্যামে একটা বৃহৎ ইষ্টকমণ্ডিত সেতু নির্মিত হয় এবং স্বল্যামে লাভব্য চিকিৎসাল্য স্থাপনের প্রস্থান মঞ্জ হয়। ১৯০৭ খৃষ্টাফে স্থল চর্তীমার স্থাট উঠিয়া বাওয়ায় স্ক্রিয়ার্বের স্থানাম্ভরে

**অবস্থা**নর উন্নতিসাধন যা**তা**য়াতের প্রকৃতর **অস্থা**বিধা চইতেছিল।

ভিনি কোম্পানির সহিত লেখালেথি করিয়া স্বল্পীয়ার ঘাটটা পুন: প্রভিষ্টা করেন। স্বল এলোসিয়েশনের প্রেসিডেণ্ট স্থরণে তাঁহার চেটা ভবিবের ফলে ১৯১০ খ্রীটাফ্লে গ্রামের পোষ্ট অফিসটা সবঅফিসে পরিণত হয়। ১৮৯৭ খ্রীটেজে পাকডার্জা ইন্টিটিজেশনটা উচ্চ ইংরাজা বিদ্যালয়ে পরিণত করিছে তাঁহার যত্র ও উল্যা বিশেষ কলবতী হইয়াছিল চিন শ্রল ইণ্ডান্থারাল ব্যাক্ষা নামক একটা যৌগধনভাগুরে গ্রামে প্রভিষ্ঠা করিরাছেন। তাঁহার তথাবধানে এই ব্যান্ধ উক্তম কর্যান্ধ করিছেছে। দেশস্থ জমিদার ও ভালুকদারদিগের উন্নভিক্ষে তিনি গ্রন্থান প্রতিষ্ঠান স্থাপন করিয়াছেন।

ইন্পিরিয়াল বাংক্ষের ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, দিরাজগঞ্জ ও চাঁদপুর এই চারিটি শাখার ধনাধান্দের পদ গ্রহণ করিয়া স্বায় কর্মনৈপুণ্যে তিনি ধশস্বী হইয়াছেন : তাঁহাব দারা স্বদেশবাদী বহু লোকের জীবিকা অর্জ্জ-

নের স্থোগ স্থবিধা ঘটিয়াছে। ভাওয়ালের
বহন্ধী কর্মনিপ্রা
পরলোকগভ রাজা কালী নারায়ণ রায়ের
ভায়ি স্বনামধন্তা স্বর্ণমী দেবীর দৌহিত্র ফুলিয়া

ংমলের কেশব চক্রবতীর সন্তান ঐীযুক্ত ফণীভূষণ বন্যোপাধ্যায়ের

সহিত তাঁহার জোটা কলার বিবাহ হইয়াছে। স্বামিলারী কার্য্যে তাহার দ্বিশেষ অভিজ্ঞতার পরিচয় পাইয়া পূর্ণময়ীদেরী মৃত্যুকালে তাঁহার বিস্তুত ভূমম্পত্তির একজিকিউটারের ভার স্থরেশচক্রের উপর ক্তন্ত করিয়াছিলেন। তি:ন নানা কার্ব্যে ব্যাপৃত থাকিয়াও ब्रहे अरहेर्छेत अवस्मावल कतिया मियाका। ब्रहे अरम वमा व्यक्षामिक इटेरर ना एर स्थाइन नवाभाग निरामी रक्षान চক্রবর্ত্তীর সম্ভান শ্রীযুক্ত যতীক্র মোচন বন্দোপাধ্যায় ডেপুটী ম্যাজিট্রেটের পুত্র হাইকোর্টের উকিল শ্রীযুক্ত জিতেক্ত মোহন বন্দ্যোপাণ্যায় এম, এ বি, এল মহাশ্রের সহিত ভাঁহার কনিষ্ঠা কল্তার বিবাহ হইয়াছে। িনি ঢাকা এদোদিয়েটেড প্রিন্টিং ও পাবলিদিং কোম্পানীর অন্যতম ডিবেক্টর এবং কো-অপারেটিভ ইণ্ডাষ্ট্রীয়াল দোসাইটীর ও পুরুষণ জমিলার সভার একজন প্রবাণ সদস্য। বিগত ১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতা বিশ-বিশালয়ের সংস্কার জন্ত যে স্যাতলার কমিশন নিযুক্ত হইয়াছিল তথ-প্রিকটে উক্ত অমিদার সভার পক্ষ চইতে অভিমত জ্ঞাপন করিবার জন্ম জুইজন সদস্য নির্বাচিত ইইয়াছিলেন। স্ববেশচক্র এই তুইজনের অমতর চিলেন। ১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতার সমগ্র বাশালার অমিলার-বর্গের প্রথম সম্মিল্নে ডিনি অভার্থনা স্মিভির একজন সদস্য মনোনীত হট্যাছিলেন। ১৯২৫ খ্রীষ্টাব্দে মহাত্মা গন্ধী বলের বিভিন্ন ছেল। পরিদর্শন উপলক্ষে দিরাজগঞ্জে আগমন করিলে তিনি অভার্থনা সমিতির সভাপতি অহপে মহাতাকে অনুদাধারণের পক্ষ ১ইতে অভিনন্ধন প্রদান করিয়াছিলেন।

স্বেশচন্দ্র নিরতিশয় নিষ্ঠাবান্ আখাণ। স্থায়পরায়ণতা, সদাচার ও কর্মনৈপুণ্যে তিনি উত্তর ও পূর্ববংক প্রতিষ্ঠাবান। তিনি অতীব

অপর আড়চতুইর।

দীর্থকায় বলিষ্টপুরুষ। ততুপরি তাঁহার পৌরকান্তি প্রকৃতই চিতাকর্থক। কার্যানিবন্ধন তিনি অধিকাংশ সময় ঢাকা নগরীতে অবস্থান করেন।

সরেনাপ্রদাদের অন্য চারি পুত্রও প্রত্যেকেই এক এক বিষয়ে কতা।
ছিতায় পূত্র শ্রীযুক্ত দানেশচন্দ্র ইঞ্জিনিয়ারিং, দারুশিয়ে এবং কারকারবারে
প্রতিষ্ঠানশার। গীতবান্যামুশীলনেও তিনি পারদশী। তৃতীয় শ্রীযুক্ত
দেবেশচন্দ্র সাহিত্যদেবা এবং স্বক্তা। পল্লার হিতামুঠানে উৎসাহ
বর্দ্ধন করিয়া তিনি যে জ্ঞান বিতরণ করিতেছেন তাহারই ফলে স্থলপ্রামে
নব নব প্রতিষ্ঠান ও শৃষ্থালামূলক কর্মাপদ্ধতির অবতারণা হইয়াছে।
তাহার অস্ত্রেরণায় স্থল শোভারাম চতুম্পাঠী স্থাপিত। সিরাজ্গঞ্জ

লোকাল বোর্ড ও পাবনা জেকাবোর্ডের সদস্য-স্বন্ধপে তিনি দেশের অনেক হিতামুদ্রীন

করিয়াছেন। বস্বায় ব্রাহ্মণ সভার তিনি একজন প্রধান সদস্য। নিজ আলয়ে গ্রন্থলালা ত্বাপন করিয়া তিনি নিম্নত জ্ঞানাস্থালনে যত্ত্বান আছেন। চতুথ প্রীয়ক্ত জ্ঞানেশচক্ত্র গীতবাদ্যে নিপুণ। সর্কাহানট প্রীয়ক্ত নরেশ্চক্র চিত্রশিল্পে (Art) আলোকচিত্র বিদ্যার(Pnotography) এবং কলকজ্ঞার কাজে পারদশী। উদ্যানশিল্পেও তাঁহার বিশেষ অভিজ্ঞতা আছে। ধোমিওপ্যাথিক চিতিৎসায় কৃত্যবিদ্য কর্ম্মাতিনি নিজ আলয়ে একটা নাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপন করিয়াছেন। পিতার জ্ঞাদর্শে তাহার সকলেই অধ্যনিষ্ঠ এবং স্বাচারপ্রয়েণ।

হরেশচন্দ্রের তৃইপুত্র। উচ্চশিকার, গৌজরে এবং খদেশ সেবার তাঁহারা উভয় আতাই অপরিচিত। জোষ্ঠ ত্রীযুক্ত শিবেশচন্দ্র ১৯১৫ বৃঃ প্রেসিডেন্সি কলেজ হইতে ইতিহাসে সম্মানে (Honours) প্রথমস্থান
অধিকার করিয়া জ্বিলা স্থলারশিপ পাইয়াছিলেন। এম্, এ,বি, এল
পাশ করিয়া তিনি জ্মাভূমির উন্নতিকর বিবিধকার্য্যে অক্লান্ত পরিশ্রম
করিতেছেন। তাঁহার উদ্যমে গ্রামে স্থলস্থাজ-পত্তিকা প্রথম প্রকাশ হয়। স্থল উইভিং
কোম্পানী তাঁহার উদ্যোগে গঠিত। ১৯২৪পুঃ
তিনি সিরাজ্পত্তে বলীয় প্রাদেশিক সম্মিশন আহ্বান করিয়াছিলেন এবং
আতীয় আন্দোলনে যোগদান করিয়া তিনি পাবনঃ জ্বোরার অক্তম

তদীয় কনিষ্ঠ শ্রীৰুক্ত খিছেশচন্দ্র প্রেসিডেক্সী কলেছে উচ্চ শিক্ষা লাভ কবিয়া এম্, এ, বি, এল্ হুইয়াছেন। স্থলপ্রামের শোভারাম চতুম্পাঠী, বাণীমান্দর, শারদীয় সন্মিলন প্রভৃতি তাঁগারই ঐকান্তিক মাত্রর পরিণ্ডি ফল। তিনি বিশেষ গাভবাদ্যাস্থরাগী। নিজবংশের প্রামের বিশ্ব হিত্তকর অভ্নতানে তিনি সাগ্রহে কাথা কলিতেচেন।

### পাকডাশী বংশের নয়সানী শাখার বংশভক

মধারাজ আদিশ্র আমীত পঞ্চ রাজণের স্বস্তম মধারা দক্ষ হইতে ২০ প্যায় ভূকে শোভারাম। শোভারামের উদ্ভিন্পুঞ্যগণের বংশক্ষ াবিশেযে সমিধিট ইইল।

अपर्यास भाक्षामी वरत्मत अविधि श्रमान माथात काहिनी वना हहेन।

**ষ্ডঃপর ষ্থার একটা প্রধান শাধা সাত আনী তর্কের আফুপুর্বিক** বৃত্তান্ত লিপিবস্ক করিলাম।

## **সাত আনী তর**ফ

পুর্বেই বলা ইইরাছে যে শোভারামের কনির্চ পুত্র রামক্ষল হইছেই
নাত আনী তর্গের সৃষ্টি। তাঁহার তিন পুত্র ও
নাত আনী ভরগের
ভিনট প্রশাল।
ক্ষেলাল ও রামলাল ইইতে যথাক্রমে সাত
আনা তর্গের বড, মধ্যম ও ছোট তর্গের পৃষ্টি হইয়াছে।

ফুলিয়া মেলের রামশরণের সন্তান নবীন চক্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের সহিত্ত রামকমলস্তা গোবিন্দমণী দেবীর বিবাহ কুলক্রিয়াও আল্লীয় পালন। হয়। রামকমলের পুত্রগণ অট্টালিকাসমহিত বদতবাটী ও ভূসম্পত্তি থারা এই ভ্যিকে স্ক্র্যামে অধিষ্ঠিত করেন। তদবধি এই সহংশীয় কুলীন পরিবাদ স্ক্র্যামেই বস্বাস করিতেছেন।

#### বড তরফ

রামক্যলের ছোষ্ঠপুত্র ভারিণীচরণ পাকড়াশা মহাশর অভি সাধু
প্রকৃতির লোক ছিলেন। সংসারে নির্দিপ্ত থাকিয়া গৃহী কির্পে কর্ত্তবাপালন করিয়া উন্নতি ও হল লাভ করিতে
শতারিণীবন্ধ পাকড়াশী। পারে ভাহা এই মহাপুক্ষবের জীবনে পরিদৃষ্ট
হইভ। ইনি পাসীভাষায় বাংপজিলাভ
করিরাছিলেন। তাঁহার বিনয় ও দয়া সর্বান্ধনবিদিত ছিল। তিনি
নবাবী চালচলনে থাকিতেন এবং বিষয় সম্পত্তি সংরক্ষণ ও সাংসারিক
অবস্থার উন্নতিসাধনে তিনি বিশেষ দক্ষভার পরিচয় দিয়াছিলেন।

তারিণী চরণের প্রগণের মধ্যে কোষ্ঠ শ্রীমন্ত্রলাল ১৮৬১ খৃ: বোয়ালিয়া (রাজনাহী) হইতে সিরাজগঞ্জ মহকুমার কলিকাটো বিশ্ববিভালয়ের প্রবেশিকা পরীক্ষায় সর্ব্বপ্রথম রুডকার্য্য হইয়াছিলেন। বিশ্ববিভালয় স্থাপনের শুভাল্লকাল পরেই পাশ্চাড্য বিভাগ এরপ অধিকার লাভ এই বংশের বিভাগ্ররাগের ও সময়োপবোগী জ্ঞানাস্থীলনের আগ্রন্থ কেটী জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত। শ্রীমন্ত্রলাল কলেজে প্রবিষ্ঠ হইবার পরেই শুকালে পর্বোক্রগমন করেন।

শীমন্তনালের কনিষ্ঠ আভাগণের মধ্যে তপ্রাণচক্ত পাকড়ালী মহালঃ
সমধিক কৃতী ছিলেন। ১২৫২ সনে অগ্রহায়ণ মাসে তিনি জ্যু গ্রহণ
করেন। বাল্যকাল হইতেই তিনি নিজ পরিশ্রম ও অধ্যবসায় বলে
ইংরাজী ভাষায় বিশেষ ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়া নিজ্ঞত্তনে একটী গ্রহণাল

স্থাপন করিয়াছিলেন। তিনি তথায় বিবিধ ৺আণচন্দ্র পাকড়ানী। সংবাদপত্ত রাখিতেন এবং দেশবিদেশের খবরাখবর অবগত হইয়া পরিতৃপ্ত হইতেন।

তিনি ইংরাজী ভাষায় তর্কবিত্তর্ক ও বঞ্জা অভ্যাস করিতেন এবং তাহার ফলে সে সময় তিনি মহাপত্তিত ও স্ববকা বলিয়া দেশময় স্যাতি লাভ করিয়াছিলেন।

অৱবেষদে পিতৃহীন হওয়ায় বিষয় সম্পত্তির শাসনভার তাঁহার উপর পড়ে। তথাপি তিনি জ্ঞানপিপাসা পরিতৃপ্ত করিবার ক্ষম্ম বহু অর্থবায়ে

নক্ষ গ্রন্থশালাটী পরিপুট করেন। দেশের জানাম্পীলন। কাজ করা এবং জনস্মাক্ষে বরেণ্য হট্য: স্কাদেশের স্কাকালীন ইতিবৃত্ত ও গভর্গনেণ্টের

আইন কাছন সমাকরণে পর্যাসোচনা করা যে নিতাম আবচ্চক তাহা স্লানিয়া তিনি প্রাচীন ও আধুনিক সভাবেশ সম্হের ইতিহাস ও গভর্ণমেণ্টের আইন অভি যত্ত্বের সহিত অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। **ভাঁহার** পাশ্চাভা বিভার গুণগ্রিষা সমসাম্মিক রাজকশ্চারী মাত্রেরই চিতাকর্ষণ করিত। তাঁহার বাজিত্ব এবং পাগুতোর বিষয় অবগত হইয়া অনেক শেভাল রাজ-কর্মচারী ভাঁহার সাংচ্যা লাভ করিতে বাগ্র হইতেন এবং জেলার শাসন কার্যোও তাঁহার সহিত প্রামর্শ করিতেন।

তাহার অনাধারণ ব্যক্তির ও পাণ্ডিতা যে তৎকালে সর্মান সমাদৃত ছিল তাহার দৃষ্টাস্কস্মন্থ একটা ঘটনা উল্লেখ করা যাইতে পারে। ১৮৭৭ খঃ নাটোরে ছোট লাট সাহেবের এক দরবারে রাজদাহী বিভাগের শন্দ্য নৃপতি ও ভূস্বামীগণ যোগদান করেন। এই সময় বাঙ্গালার শাসন কর্তাকে বে ইংরাজী অভিনন্দন পত্র দেওয়া হইয়াছিল তাহা পাঠ করিবার স্থ্যোগ্য ব্যক্তি একমাত্র প্রাণ্ডক্র পাকড়াশী মহাশয় উপস্থিত ছিলেন এবং তাহাকেই এট সম্বানের কার্য্য সম্পন্ন করিতে তইয়াছিল।

১৮৭৬ খৃঃ বঙ্গদেশে সাহত-শাসন প্রাণালীর স্চনা স্বরণ গ্রহণ:মণ্ট অনেক জেলায় রোড্সেস্ কমিটী প্রবর্তন করেন। এই সময় রাজনীতিবিদ প্রাণচন্দ্র পাবনাজেলার

ৰ্যক্তিগত যোগ্যতা। বোডসেস্কমিটীরএকজন সমস্ত মনোনীত হন এবং শীয় কাৰ্য্যদক্ষতায় স্বাহত্শাসন বিষয়ে

একজন স্বিজ্ঞ উদযোক্তা হইয়া পড়েন। ১৮৮৫ খৃ: বছদেশে সাম্প্রশাসন প্রণানী প্রবর্ত্তি হইলে তিনি গাবনা ডিট্রিক্ট বোর্ডের সদত্ত পদে নিযুক্ত হন এবং আমরণ কাল প্রায় বিংশতি হর্ষ একজন স্থয়োগ্য সদত্তরপে জেলার বহু রাজা ঘাট নিম্মাণ ও হিতকর কার্য্যের অনুষ্ঠান করেন। তিনি নির্ফাণ্ড লোকাল বোর্ডের স্ম্প্রথম চেমারম্যান হইয়াছিলেন। এক কথায় তাঁহাকে পাবনা জেলার স্বায়ত্ব শাসন আন্দোলনের জনক



ফগীয় বিনোদলাল পাকড়াশী

বলা যাইতে পারে। তিনি সিরাজগঞ্জের জন্ততম অবৈতনিক ম্যাজিটেট-পদে দীর্ঘকার বিচারকার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন।

দিরাজগঞ্জ লোকাল বোর্ডের চেয়ারম্যান থাকা দ্মষ তাঁহার চেষ্টায় দিরাজগঞ্জ হইতে দাহাজাণপুর পর্যান্ত প্রশান্ত সড়ক নির্মিত হয়। তিনি নিজ- গ্রামের মধ্যে উচ্চ সড়ক ও পথ প্রস্তুত করাইয়াছিলেন এবং উচ্চ সড়কের পালে বৃহৎ একটা কাষ্ঠ সেতৃ নিম্মাণ করাইয়াছিলেন। পুর্বেষ্ট স্থামের নিক্টবর্তী কোন স্থানে স্থামার টেশন ছিল না, ডক্কস্তু দেশ

বিদেশে গমনাগমন অতীব কটকর ব্যাপর

ৰদেশ দেবা। ছিল। এই অভাব মোচন জনা তিনি আর এম এন কোম্পানীর চিফ্ এজেটের সঙিও

দাক্ষাং করেন এবং নিজেদের জমিতে টেশনের স্থান দিয়া কিছুকালের নিমিত্ত নির্দিষ্ট আয় দেখাইতে প্রতিশ্রুত হন। এইয়াপে তিনি সাধারণের একটা গুরুতর অভাব মোচন করেন। দ্বীমার কোম্পানীর কর্ত্বিক ওজনা তাঁহাকে আজীবন প্রথম শ্রেণীর পাশ ব্যবহারের ক্ষমতা প্রধান করিয়াছিলেন।

স্থলপ্রামের পোষ্ট অফিস্টা কোন কারণে উঠিয়া সাপ্রয়য় সাধারণের বিশেষ অস্থাবিধা হইয়া পড়ে। তিনি ভাল বিভাগের কর্ত্তপক্ষের সহিত সাক্ষাং করিয়া পোষ্টআফিস্টা পুনং প্রতিষ্টিত করেন। ১৮৬৪ খৃঃ বে সকল ব্যক্তিগণের উদ্যোগে প্রামে বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা হইয়াভিল জন্মধ্যে তিনি অক্ততম নায়ক ছিলেন। এই বিদ্যালয়টীকে পরে উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ে পরিণত করিবার মূলে তাঁহার অস্থপ্রেরণা ভিল। প্রজান সাধারণের জলক্ষ্ট নিবারণ জন্ম তিনি চেইলেনিগ্রামে একটা প্রবিশী খনন করাইয়াছিলেন।

ভিনি স্বাচারী ও নিষ্ঠাবান আহ্বণ ছিলেন। তুলজিয়া ও সামাজিক

পৌজনে ভিনি আদর্শস্থানীয় ছিলেন। তিনি স্বেমন গুণবান তেমনি রপবান ছিলেন। তাঁহার সম্মত দেহ, আজাসুদ্ধিত বাছ ও উজ্জ্বল গেণবৈশ কাল্পি সকলেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করিত। ১৯০০ খৃঃ বৈশাধ নাবে তিনি মানবলালা সম্বংগ করেন।

প্রাণ্ডক্রের কনিও জাতা লালমোহন পাকড়াশা মহাশয় অত্যস্ত ত্বাবদায়ী ও নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ ছিলেন। তিনি আইন কান্তনের বিশেষ অন্তসন্ধান রাখিতেন। তদস্ত শ্রীযুক্ত

প্রাণচন্তের আত্রুল। মোহিনীলাল পাকড়াশী ও শ্রীযুক্ত তুর্গামোহন পাকড়াশী পাবনা জেলাবোর্ডে দার্ঘকার সভ্য

#### মধ্যম ভরফ

বামক্মলের মধ্যসপূত্র কৃষ্ণনাল জমিদারী কার্য্যে যশ প্রতিষ্ঠা করিয়া ছিলেন। অপরিণত বংগে তাঁহার মৃত্যু ঘটে। তাঁহার এক্সাত্র পূত্র বিনাদলাল ১২৫২ সনে জন্মগ্রহণ করেন। করিবাললাল পাকশাতী। পিতৃবিযোগান্তে খেবিনের প্রথম সময় হইতেই তাঁহাকে জমিদারীর ভত্মাবধান করিতে হইয়াছিল। জমিদারী সংক্রান্ত গুক্তার গ্রহণ করিয়াও বিনোদলাল বিস্থা গ্রহ্জনের জন্ম হে অস্বাগ ও একাগ্রতা প্রদর্শন করেন তাহা প্রকৃতই প্রশংসনীয়।

বিনোদলাল সংস্কৃত বংশালা ও উর্দু ভাষায় ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়াভিলেন। হিন্দু ও মুদলমান এই তুই সমাজেই উচাহার অসাধারণ পাণ্ডিভার
স্যাতি ছিল। সংস্কৃত দশনপাস্তে তাঁহার প্রগাঢ় জ্ঞান ছিল এবং তিনি
মনেক স্থাসমাজে বেলান্তের বিচারে নিজ পাত্তিভার পরিচয় দিয়াছিলেন।
দ্যানন্দ সরস্বতী বেলান্তের বিচারে অন্ত কোথা ও সন্তোষজনক মীমাংসা
না পাইয়া কাশীধামে উপন্থিত হন। এই
পাতিভাও দ্যানন্দ সহস্থীর
সময় বিনোদলালের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ
সহিত্ বেলান্তের বিচার।
হয়, তথন দ্যানন্দের সহিত সপ্তাহকালব্যাপী
সাক্ষত ভাগায় বিনোদলালের বেলান্তের বিচার হয়। দ্যানন্দের পদতলে
শিষ্যের ভায় উপবেশন করিয়া ভিনি দ্যানন্দের প্রশ্নের উত্তরে খীর ও
স্থিতভাবে ধ্য অকাট্য যুক্তি প্রদর্শন করিয়াছিলেন তাহাতে দ্যানন্দ
প্রীত হইয়াবিনোদলালকে "বেলান্তর্ম্ব" উপাধি ছারা অলক্ষত করিয়া
ভিলেন।

শাস্ত্র সমূজ মন্থন করিয়া তিনি যে অমৃতের সন্ধান পাটয়াছিলেন তাহা তিনি তথু নিজের তৃপ্তির জন্ত না রাখিয়া লোকের হিতের জন্ত উৎদর্গ করিয়া গিয়াছেন। উহার প্রণীত "বেদাস্থানার" পণ্ডিত শিকাবিভার প্রাদ। মাজেরই আদরের জিনিষ। দ্রদেশাগত ছাত্রদের শিক্ষার জন্ম তিনি কাশীধামে নিজ বাটাতে একটা টোলস্থাপন করিয়াছিলেন। তাঁহার উভোগে স্বলগ্রামে "জ্ঞানস্কারিণী সভা" নামে একটা সভ্য প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল : তিনি নিজ আল্লে একটা সংস্কৃত গ্রন্থশালাও স্থাপন করিয়াছেন : নিজপুর্জাদগকে উচ্চশিক্ষা দান করিয়াও তিনি বিভোৎসাহতার পরিচয় দিয়াছেন।

বিনোদলাল মুর্শিনাবাদ নবাব সরকারে "মদাবেল মহাম" প্রদ কার্য্য করিতেন। ঐ সময় মুর্শিনাবাদের নবাবের সহিত গভর্গমেন্টের কভকগুলি গোলযোগ উপান্ধত হয়। বিনোদ কর্মনীবদের কৃতকার্যতা। লাল নিজ কার্য্য দক্ষতায় ঐ সকল বিষয়ের ক্ষমর মীমাংসা করিয়া উভয় পক্ষের চিতাকর্থ করেন। এই সময় গভর্গর বাহাত্র তাহার পুরস্কার স্বরূপ তাহাকে স্থবে বাংলা বিহার ও উড়িব্যার ইচ্ছামূরপ স্কুক প্রভৃতি অন্ত ব্যবহার ক্রিবার অধিকার প্রদান করেন। নিজ জ্মানাবী শাসনকার্যেণ্ড তিনি

তিনি তাঁহার একমাত্র কস্তাকে উচ্চকুলীন বংশে বিবাহ দিয়া বসত বাটী ও ভূসম্পত্তি সহ স্থল গ্রামে অধিষ্ঠিত করিয়াছেন। তিনি নিজ ভাগিনেয়কেও শিক্ষাদান করিয়া স্থলগ্রামে কুলজিয়াও আশ্বীয় পালন। স্থাপন করিয়াছেন।

কৃতকার্যাভারে পরিচয় দিলাভিলেন। এজানিগের জলকট নিবারণ জন্ত

ভিনি নিজ এলাকায় জ্ঞাশয় খনন করাইয়াছিলেন।

ভিনি অভিনয় মাতৃভক্ত ছিলেন। মাতৃ-দেবা তাঁহার দৈনন্দিন কার্যা ছিল। মাধের ভীর্থবাসের জ্বন্ত ভিনি কাশীখামে বাড়ী নির্মাণ করেন এবং তৎসংলগ্ন একটা মন্দিরে নিজ জননী

ত্মান্ত্রন্দরীর নামে একটা প্রভারময়ী কালীমূর্ত্তি

মাতৃভক্তি ও কালীখানে

কালী প্রতিষ্ঠা।

প্রতিষ্ঠা করেন। এই কালীখাতার ভোগরাগাদি বিনোদ লালের পুত্রগণ ছারা
ইনিষ্ক্রিত ইইয়া আদিতেছে। শেষ দ্বীবনে তিনি তীর্থাদি অমণ
করিয়া কাশীতেই বাস করিতেন এবং অস্তিমে বিশ্বনাথের শাস্তিম্ম ক্রোড়ে আতার গ্রহণ করেন। বিনোদ লালের পুত্রগণ সকলেই স্ক্রুতিসম্পন্ন। তার্যান্য প্রতিষ্ঠা করে যোগ্যতার পরিচ্য দিয়াচেন।

ভদন্ত শীষ্ক উপেক্রলাল গভর্গমেণ্টের সমবায় বিভাগে উত্তম কার্য। কবিষা "রায় সাহেব" উপাধি অধাপ্ত হইয়াছেন। সিয়াজ্ঞগঞ্জ মংকুমার জন সাধারণের হিভার্থে তিনি সমবায় সমিতির

বিনোদ নালের প্রগণ। বছল প্রচার জন্ম অক্লান্ত পরিশ্রম করিতেছেন। তাঁহারই চেষ্টার কাঞ্চীপুর প্রভৃতি গ্রাম নগন্য

পদ্ধী ইইতে ব্যবসা বাণিজ্যের বৈজ্ঞ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। তিনি একাধিক বার সরকার পক্ষ ইইতে কোকাল বার্ড ও জেলাবোর্ডে সভ্য মনোনীত ইইয়া জেলার হিতকল্পে কার্য্য করিয়াছেন। তিনি সদাচারী ও নিষ্ঠাবান আক্ষণ। তদীয় কনিষ্ঠ ত্রীযুক্ত নিস্কুল লাল ও ত্রীযুক্ত গোপেজ্ঞলাল গভর্ণ-মেন্টের বিভিন্ন বিভাগে কার্য্য করিতেছেন। ত্রীযুক্ত বোগেজ্ঞলাল

ক। তিনি জমিদারী বিভাগে দক্ষতার সহিত কাজ করিভেছেন।

পিভার পবিত্র স্বৃত্তি রক্ষার্থে পূত্রপণ নিজ্ঞামে দাভব্য চিকিৎসালয় প্রতিষ্ঠার জন্ত বহু স্মর্থ প্রদান করিয়া "বিনোদলাল হল" নামে চিকিৎ- সালয় গৃহ নির্মাণ করাইয়াছেন। ইহাদের অক্ততম ভাতা একেবলাল অল্প বয়দে ইহলোক ভ্যাগ করেন। তাঁহার স্মৃতিরকার জন্ম ভাতৃগণ ,'একেব্রুলাল বালিকা বিষ্ণালয়" প্রতিষ্ঠা করেন।

## ছোট তরফ।

রামকমলের ভৃতীয় পুত্র রামলাল অপরিণত বয়সে প্রাণত্যাগ করেন। তৎপুত্র দেবলালও পিতার ভায় অল্লায়: দিলেন।

রামসাল-ছ্হিতা গিরিবালা পরম ধার্মিকা বিছ্যী রম্পী ছিলেন।
তিনি জীবনব্যাপী বিবিধ ব্রত-নিয়ম পালন করিয়া নিজ জননীর নামে

৺ জয়স্থারী কালীমূর্বি প্রতিষ্ঠা করেন।

৺গিরিবালা দেব বিষ্ণা বিষ্ণা মন্দিরে এই কালীমূর্বি স্থাপিত

আছে এবং বেবোত্তর সম্পত্তি হইতে নিত্য
নিয়মিত দেবা চলিতেছে।

নেৰলাল অপুত্ৰক অবস্থায় ইহলোক ত্যাগ করিয়াছিলেন। তাঁহার পত্মী দেবলালের জ্যেষ্ঠ প্রাতার এক পুত্রকে দত্তক গ্রহণ করেন। ইনিই স্থানায় প্রতিষ্ঠিত অধিলচন্দ্র পাকড়ালী মূদল-শীর্ক অধিলচন্দ্র পাকড়ালী। শান্ত্রী। গীতবাছাদি কলাফুলীলনে দীর্ঘ সাধনার কলে তিনি পাধোয়াজ বাজনায় বল বিশ্রুত খ্যাতি অর্জন করিয়াছেন। কলিকাতার স্থাসিক মৃদল বিশারদ পরলোকগত মুবারী বাবুর ইনি অস্তৃত্য ক্লুতবিভ ছাত্র। স্থল-আদি-আর্থ্য রক্ষুমি নাট্যসমিতির তিনি প্রধান উদ্ধোক্তা এবং আবাল্য নাট্যকলা-



<u>ৰি৷্যুক্ত অধিলচন্দ্ৰ পাক ছাৰা</u>

কৌশলে স্বীয় প্রতিভার পরিচয় দিয়াছেন। তাঁহার স্বধর্ণনিষ্ঠা এবং অনায়িকতা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তিনি পরম বৈষ্ণব এবং আধ্যাত্মিক ভাবপূর্ণ। স্বন্ধ হরিদভার তিনি প্রতিষ্ঠাতা এবং প্রাণম্বরূপ। নিম্ব বিষয় সম্পত্তির উন্নতি দাধন এবং বদতবাটীর শ্রীকৃত্মি করিয়াও তিনি যোগ্যতার পরিচয় দিয়াছেন।

অধিকচন্দ্রের শুভ বিবাহ উপলকে স্থা সমাজের সংশ্লিষ্ট কুলীন কুলা-চার্যারল নিম্মিত হইয়া স্থাপ্রধামে সমবেত হইয়াছিলেন। ইতঃপুর্বে ছুইবার এই বংশের নায়করণ ঘটক কুলীন সভার অধিবেশন করাইয়া-ছিলেন। এই উপলক্ষে স্থাপ্রামে তৃতীয়বার কুলীন সন্তানগণের স্থিলন হইয়াছিল।

অথিলচক্ষের একমাত্রপুত্র প্রীযুক্ত চাক্ষচন্দ্র প্রেসিডেন্সি কলেছে বি,এ, পর্যান্ত অধ্যয়ন করিয়া পৈতৃক বিষয়পরিচালন করিতেছেন। দেশের জনহিতকর কার্য্যে তাঁহার বিশেষ যত্ন আছে। শোভারাম চতৃস্পাঠী ও স্থল হরিসভার তিনি অনাতম উদ্ধোক্তা এবং একনিষ্ঠ কর্মা। সিরাজগঞ্জ লোকালবোর্ড ও পাবনা জেলাবোর্ডের সদস্তরণে তিনি দেশের কাজে ব্রতী আছেন।

বংশের তক্ষণ দলের অনেকেই উত্তম রচনা পদ্ধতি ও বক্ততা কৌশল
আয়ন্ত করিয়াছেন। অনেক তক্ষণ যুবক বাদালার বিভিন্ন কলেক্ষে
অধ্যয়ন করিভেছেন। ইভোমধ্যেই তাঁহারা অনেকে চিত্রশিল্প ও নাট্যপ্রভিছার পরিচয় দিতে সমর্থ ইইলাছেন। দেশহিতকর কার্য্যে তাঁহাদের
কুলোচিত উদারভা ও সংসাহদের পরিচয় প্রদানে তাঁহাদিগকে এই
অল্ল বয়সেই বিশেষ মাগ্রহশীল দেখা যাল।

(एरकाल गित्रियान। (कना।) মহারাকা আদিশ্য আনীত প্ক রাকাণগণের অন্যত্ম মহাজাদিক হইতে ২৫ প্রাাম ভ্কন শোভারাম। রাম্লাল অথিলচন্দ্ৰ 5|20年|9 ব্যিমচন্দ্র ( : ১০ আনী তরফ রামকমূল **অ**ন্ত উপে<u>ল</u> নিক্লপ্ৰভৃতি পাকড়াশী বংশের সাত্যানী শাথার বংশতক <u>कृष्ण्यां ज</u> . विटनामनान 例で対域 २६। (मॉटाब्राम ष्य हिन्हा ত্ৰীমোহন [बाब खुमां म ८शाविकार्यन (**क**न्।) ત્યારિની नाबाह्य ( ৷/• আনী তরফ <u> 교육자 국</u>소 লালমোহন 940 ভারিশীচরণ প্ৰকাশ চন্দ্ৰ 在195年 ट्यटवाप **3** 

## পরিশিষ্ট।

খদেশ দেবায়, সামাজিক প্রতিপত্তি ও গুন গরিমায় এই প্রাচীন অমিদার বংশ পাবনা জেলায় সর্বাতাগণা। সমাজের এবং দেশের হিড-সাধন জন্ম ইহার। পূর্ব্যাপর যত্ত্বান আছেন। শিক্ষা বিস্তারকল্পে এই পাকড়াশী জমিদার বংশ ১৮৬৪ থু: হইতে শিকাৰিস্তার প্রয়াস। মুল্পাকড়াশী ইন্টিটিউশন বিভালয়টী পরিচালন করিয়া আসিতেছেন। এ যাবং এই বিভাল্যের জন্ম অন্যন প্ঞাশ সহস্ত মুদ্রা এই পরিবার হইতে ব্যন্তিত হট্যাছে। ভ্রিল্ল ভাঁহারা খেচ্ছাম বছ ছাত্রের আহার ও বাস্থান প্রদান করিয়া ছাত্রাবাদের অভাব মোচন করিয়া দিয়াছেন। স্থল চতুপাঠা, "আদি আধ্যু রক্তমি" নাট্যদমিতি প্রভৃতি গ্রামের সাক্ষদনীন অফুটানগুলি তাঁহাদের নিঘ্মিত অর্থ সাহায়ে। অন্তিত প্রচার করিতেছে। বগুড়া জেলায় তাঁহাদের ভবানীপঞ্চ কাছারীতে একটা কানীমূর্ত্তি স্থাপিত আছে। কাছারীর পার্যবর্তী প্রজাদাধারণের বিভাচর্চার জন্ম একটা মধ্য-ইংবাজী বিভালয় আছে। পাবনা জেলায় কয়েড়া কাছারীতেও একটী **ऐक शहेबावी विकास प्र**वाह ।

সিরাজগঞ্জ ইলিয়টু জীজ ও সিরাজগঞ্জ হইতে সাহাজাদপুরের সড়ক নিশাণে, পাবনা লাইজেরা, ধর্মসভা এবং জেলার অনেক হিতকর প্রতিষ্ঠান স্থাপনে এই বংশের বদাক্তভার পরিচয় পাওয়া গিয়াছে। বিপল্লের সাহায়্য, দরিজের অভাব মোচন, বংশের আইতে পালন ও অতিথি সংকার এই বংশের উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য। রোজ্সেস্ কমিটীর সময় হইতে এই বংশের ব্যক্তিগণ পাবনা জেলাবোডে সদ্ভ ধাকিয়া দেশের কাজ করিয়া আসিতেছেন। এই পাক্ডাশী পরিবারের সদচার, সামাজিকতা ও ব্রাহ্মণ্য হ্রপ্রসিদ্ধ।
দোল তুর্গোৎসব আদ্ধ বিবাহ প্রভৃতি কার্ধ্যে প্রত্যেক বাড়াতেই যথোচিত
সমারোহ হয়। কৌলিন্তের সমাদর এই বংশের আরও একটা গৌরবের
কারণ। বাঙ্গলার সম্দ্র শ্রেষ্ঠকুলীন
স্বাচার ও কৌলিন্তের সমাদর। সম্ভানই এই পাক্ডাশী বংশের সহিত
আহ্বীয়ভায় আবদ্ধ।

এই জমিদার বংশের অধিবাংশ প্রজাই মুদ্রমান দ্র্প্রায়ভূক্ আফুটানিক ব্রাহ্মণ ইইলেও এই প্রজাবংশ্র জমিদারগণ মুদ্রমানদিগের

প্ৰজাব**ং**দন্য ও হিন্দু-মুদলমান ঐক্য। মিলাদসরিক প্রভৃতি ধর্মসভায় সাগ্রহে নেতৃত্ব করেন এবং প্রজাবৃদ্ধ প্রকৃত আন্তরিকভার সহিত ইহাদিগকে ভব্তি শ্রহা করিয়া থাকে।

প্রজাদিগের অভাব অভিযোগ অবগত হইয়। তাহাদের সাহায্য করিতে ইহারা স্কাদাই প্রস্তত। তাঁহাদিগের উদার ব্যবহারে হিন্দু মৃসলমান বিরোধ নামে কোন জিনিষ এতদক্ষে নাই বলিলেই চলে।

অবস্থার সৃদ্ধতি থাকিতেও এই জমিদার বংশ পল্লীজননীর অকেই বাস করিয়া সমাজপতির কার্য্য করিয়া আসিতেছেন। এই পাকড়াশী বংশের সৌজন্ত, আভিথ্য, ক্রিয়াকলাপ ও সদস্থানের স্থাপট আদর্শে হরিদেব পরিবারের অন্তান্ত শাখা প্রশাখা ও প্রামবাসী আজিত কুলীন স্কানগণ্ড সামাজিকতা, সদস্থানে ও পরস্পর

পরীসমার সংবদণ। সহাস্তৃতি বিনিময় বারা আত্মর্য্যানা আত্র রাখিয়া আদিতেছেন। ত্বল গ্রামের পরস্পর নির্তর্শীলতা বিশেষ গৌরবের বিষয়। স্থশিকিত সমাজে বে সমন্ত স্বস্থানের অভিত্য উপলব্ধি হয়, পাকড়াশী বংশের বহুমুখী অসুপ্রেরণায় স্থলগ্রামে তাহার কোনটীর অভাব নাই ; বরং সহরের কায় জীবনী শক্তির নব নব পরিক্ষুরণ প্রায়শঃই দেখিতে পাওয়া যায়।

প্রবাসী পত্তিকার সম্পাদক বঙ্গের খ্যাতনাম। সাহিত্যসেবী প্রিযুক্ত রামানক চট্টোপাধ্যায় মহাশয় পল্লীগঠন বিষয় আলোচনা প্রসক্ষে "আদর্শ পল্লী" নামের যোগ্য বংশর কোন শ্রীসম্পন্ন পল্লীর বিবরণ পাইলে তাঁহার পত্তিকায় চিত্রসহ ঐ বিবরণ প্রকাশ করিবার প্রতিশ্রুতি ঘোষণা করেন। ওই ঘোষণার ফলে ২৩৩০ সনের পৌষ মাসের প্রবাসী পত্তিকায় "আদর্শ-গ্রাম" শীধক সচিত্র প্রবঞ্জে স্থলগ্রামের হিতকর অনুষ্ঠানগুলির সংক্ষিপ্ত বিবরণ ও ছবি প্রকাশ হইয়াছিল।

বিরপে বাঙ্গালার জমিদারগণ দেশের ও দশের হিতসাধন করিয়া পল্লীসমূহ রক্ষা করিতে পারেন এবং পল্লীজীবন গৌরবমণ্ডিত করিতে পারেন তাহার উজ্জ্ব দৃষ্টান্ত স্বরূপ সমাজ-দেবাব্রত স্থানের এই পাক্ডাশী বংশের নাম উল্লেখ করা ঘাইতে পারে।

> স্থলের পাকড়াশী জমিদার বংশের উদ্ধিপুরুষগণের বংশক্রম।

ইতিহাস প্রসিদ্ধ মহারাজ আদিশ্র আনীত পঞ্চ আন্ধণের

অক্সন্তম মহাস্থা দক্ষ | ২। বনমানী পাকড়ানী | ৩। বিষ্ণু

- ৪। ত্রিপুরারী
- ৫। দীনকর
- ৬। অনম্ভ
- ৭। হরিদেব
  - 1
- ৮। কালীদাস
- । ৯। জগুযোহন
- ] ১০। নৃসিংহ সার্বভৌম
- į
- ১১। উমেশ
- . ১২। শ্রীপতি
  - ' 41119
- । ১৩। জগদান<del>ক</del>
- |
- ১৪। কালীকিছর ।
- ১৫। বিশ্বের
- ১৬। তারণচন্দ্র
- ১৭। কীর্ত্তিচন্দ্র
- ১৮। রামনারা<del>য়ণ</del>



স্বৰ্গীয় পাৰ্ব্বতী চরণ রায়

३२। ८गाविकराव ২০। কমলাকান্ত ৰাচপাতি २)। चनस्र ২২। গৌরীদাস তর্কালভার ২৩। হরিদেব (ইনি পাবনা জেলায় আগমন করেন) 381 বীরভদ্র মণিভদ্র রাজারাম ভারাটাদ রামচন্দ্র 1 35 সর্কেশ্বর শোভারাম শোনারাম ব্ৰদম্পর পাকড়াশী রামকমূল পাকড়াশী ( া∕∙ আনী (।৶৽ चानौ)

শোভারামের ছই পুত্র হইডেই পাক্ডাশী বংশের নয়আনী ও সাত আনী নামক প্রধান তৃইটী শাখার উৎপত্তি। তাঁহাদিসের পরবর্ত্তী বংশক্রম মূল প্রবদ্ধে আলোচনা প্রসঙ্গে দেখান হইয়াছে।

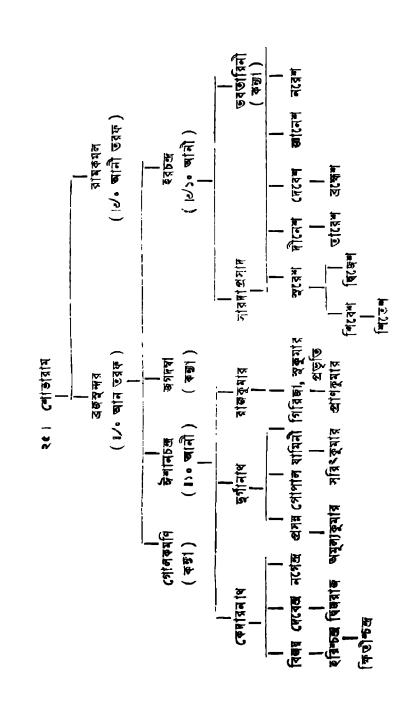

# কবিরাজপুর রায়বংশ

মহারাজ আদিশ্রের যজ্ঞে কান্তকুজ হইতে যে পাঁচজন আদাণ বধদেশে আসিয়াছিলেন তন্মধ্যে ইহারা বাংসাগোত্র ছান্দাড়ের বংশধর।
পরে যধন গ্রাম অনুসারে 'গাঁই' দ্বির হয়, তথন ছান্দাড়ের চৌন্দপুত্রের
মধ্যে অন্তত্ম কবি 'দীম্বলাল গাঁই' নামে পরিচিত হন এবং তাঁহার বংশধর্গণ 'দীম্বলাল গাঁই' নামে পরিচিত হইয়া আসিতেছেন। পরে ইহাদের
বংশধরগণের মধ্যে এক শাখা ঢাকা জিলার অন্তর্গত ধুলা গ্রামে বস্তি
করেন এবং সমাজে বিশেষ প্রতিষ্ঠা লাভ করেন এবং তদবধি ইহারা
ধুলার গোন্তিপতি বলিয়া খ্যাত—গোন্তপতির মধ্যাদা মিশ্রগ্রেম্থে নিম্ন
লিখিত্রপ উলেপ আছে:—

"কুলীনাং শ্রোতিয়াং সর্কে যদ্যারং ভূঞ্জতে সদ।। চন্দনং দীয়তে ভালে সূচ গোষ্ঠীপতি স্বতঃ ।"

বাৎস্য গোড়ে যে পাঁচটি গাঁই শুদ্ধ শোত্তীয়, তৎসম্বন্ধে মিশ্রগ্রহে নিম্ন লিখিত কারিকা স্বাছে—

> "।সমলাল বাপুলী পূৰ্ব্ব দীঘাল কাঞ্চি গণি। বাংস গোত্ৰে পঞ্চ গাঁই ক্ৰমেতে বাধানি ॥"

এই বংশে ৺ রুক্ষরাম রায়ের পৌত্র ৺ মধুস্থদন রায়ের পুত্র ৺ দর্পন নারায়ণ রায় মহাশয় বিশেষ ক্রতী ছিলেন। তিনি তৎকালীন নবাব সরকারে চাকুরী করিতেন এবং তদ্বার। পূর্বে ঢাকা জিলার এবং বর্ত্তমানে ফরিদপুর জিলার অন্তর্গত ধ্রিয়াইল গ্রামে তালুকাদি ভূসম্পত্তি অর্জন করিয়া তথায় আদিয়া বাস করেন। তাঁহার বংশাবলী পরিশেষে প্রদত্ত ইইল।

বাকণা ১২৬৫ সালে ধুরিআইল গ্রাম আড়িয়লথা। নদীপর্ভে বিদীন হইয়া যায়, তৎপরে ইহারা সকলে ফরিদপুর জিলান্তর্গত মাদায়ীপুর মহকুমার অধান কবিরাজপুর গ্রামে আসিয়া বাস করেন।

এই বংশের ৺ যশোবস্ত রায় মহাশয়ের পুত্র ৺ পার্বতী চরণ রায় মহাশয় বাংলা ১২৪৭ সালের ২০ শে ভাজ তারিখে জন্মগ্রহণ করেন। ইহার পিতামহ ৺ ক্লফ্মজল রায় মহাশয় ভবিষ্যৎ বাণী করিয়া যান যে, তাঁহার পোত্রগণের মধ্যে এক জন এই বংশের ম্থোজ্জল করিবে। ৺ পার্বতী চরণের এই ভবিষাঘাণী অকরে অকরে সফল হইয়াছিল। অল্লবয়সেই পার্বতীচরণ ভাগ্যায়েষণে কলিকাভায় গমন করেন, এবং সেখানে ব্যবসায় আরম্ভ করেন। ভিনি শ্বীয় অসাধারণ উদাম, অধ্যবসায় এবং সভতা দ্বারা ব্যবসায়ে প্রচুত্র অর্থোপার্জন করেন এবং তন্ধারা কলিকাভায় এবং নিজ দেশে প্রচুত্র অর্থোপার্জন করেন এবং তন্ধারা কলিকাভায় এবং নিজ দেশে প্রচুত্র ভ্লপতিও ও বৃহৎ অমিদারী ক্রয় করেন। তিনি অসাধারণ দাতা ছিলেন, গোপনদানও তাঁহার প্রচুত্র ছিল। তিনি নিষ্ঠাবান হিন্দু ছিলেন। বঙ্গের ব্রাহ্মণ পঞ্জিত এবং কুলীন প্রধান নাত্রেই তাঁহার বাড়ীতে বার্ষিক পাইতেন; তিনি একটি বৃহৎ সংস্কৃত টোল স্থাপন করেন এবং নবরত্ব নির্মাণ করিয়া তাহাতে পৈত্রিক বিগ্রহ ৺ লন্ধীগোবিন্দ এবং ৺ দ্বিয়ামনচক্র প্রতিষ্ঠা করেন।

তিনি বছব্যয়ে ত্লা চতুরায়ি প্রভৃতি বজ্ঞ সম্পন্ন করেন, বার্ষিক ক্রিয়া কর্মে তিনি মুক্তহত্তে অর্থব্যয় করিতেন। তাঁহার কলিকাতাম্ব



থীযুক্ত কৃষ্ণদাস রায়

্রিশাল বাসভবন সর্কাদা জন কোলাহলে মুখরিও থাকিত, পূর্ব্ব বলের বহু দারিস্ত ছাত্র তাঁহার কলিকাতাস্থ ভবনে থাকিয়া তাঁহার ব্যয়ে শিক্ষিত হইয়া এখন জনেকে দেশের গন্তমাত্র বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন। তিনি বহুদরিস্ত ব্রাক্ষণের কন্তার বিবাহে, পুত্রের উপনয়নে অর্থসাহায্য করিতেন অথচ তাঁহার দানক্রিয়া লোকচক্ষ্র অগোচরেই প্রায় সম্পন্ন হইত। পূর্ব্ব বক্ষে বিশেষতঃ ফরিদপুরে ঘরে ঘরে তাঁহার বিষয়ে জনেক গল্প একলিত আছে। এই অসাধারণ কতী পুক্ষ বাংলা ১০০৭ সালের ২০ অগ্রহায়ণ তারিখে ৺ কাশীধামস্থ তাঁহার নিজ ভবনে দেহরকা করেন।

তাঁহার জ্যেষ্ঠ পূত্র প্রীযুক্ত ক্লফদাস রায় মহাশয় উপযুক্ত পিতার উপযুক্ত পূত্র। তিনি নিজ পিতার পদাক অন্ত্রন্থন করিয়া পিতার প্রবর্ত্তিত এবং অন্ত্রন্থিত কার্য্য ধর্থায়থ ভাবে বজায় রাখিতেছেন। তিনি ব্যবসায়ের ঝ্যাটি পছন্দ না করিয়া পরিণত বয়সে নীরবে দেশদেবা করিতে মনস্থ করেন এবং কলিকাতা পরিত্যাগ করিয়া নিজ জিলা ফরিদপুরের সেবা করিতেছেন। তিনি ১৯১১ সালে ফরিদপুরে বলীয় প্রাদেশিক সম্মিলনীয় যে অধিবেশন হয়, তাহায় অভ্যথনা সমিতির সভাপতি মনোনীত হন, গত ২০ বংসর যাবং তিনি রাজনৈতিক আন্দোলনে বিশেষ অগ্রনীছিলেন এবং গত ১৯০৬ সাল হইতে ১৯২০ পর্যান্ত কংগ্রেসের প্রত্যেক অধিবেশনেই করিদপুরের প্রতিনিধি হইয়া গমন করিয়াছেন। একণে তিনি বিশেষ স্থ্যাতির সহিত করিদপুর তিষ্টিক্ট বোর্ডের ভাইস-চেয়ার্ম্যানের কাল্ক করিতেছেন।

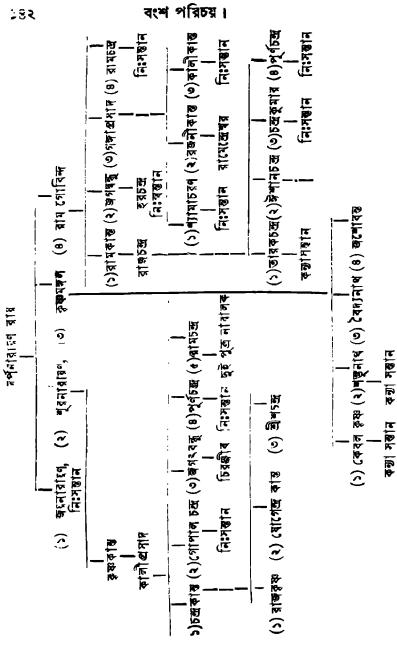

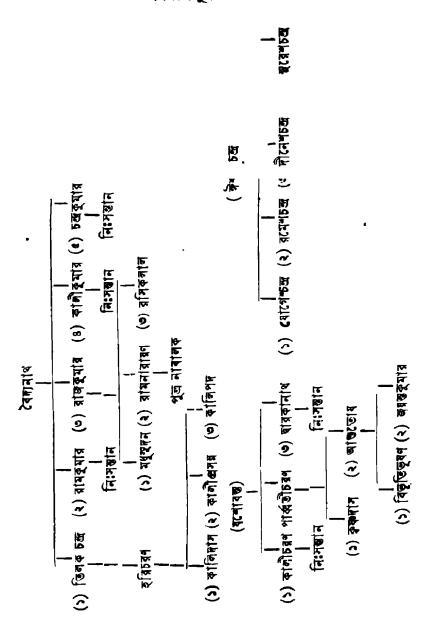

## স্বৰ্গীয় বামনদাস মুখোপাধ্যায়।

উনবিংশ শতাকীতে আমাদের বাকালাদেশে যে সকল ব্যক্তি আর্থিক অম্বচ্ছলভার ভিতর দিয়া কাহারও সাহায় ব্যতিরেকে কঠিন পরিশ্রম বারা বাণিজ্ঞাকেত হইতে ধনস্ক্ষ করিয়াছিলেন ত্বামন্দাস মুখোপাধ্যায় অক্তম। ত্বামন্দাস মুখোপাধ্যায় মহাশ্যের পূর্ব্বপুরুষগণের আদি নিবাদ নদীয়া জেলার ফুলিয়া গ্রামে। এই ফুলিয়া প্রামের নাম হইতে ফুলিয়া মেলের প্রচলন হইয়াছে। তাঁহাদের বংশাবলী ফুলের মুখুটী গ্রীধর ঠাকুর হইতে আরম্ভ। ভাহার প্রপিতামহ রাম প্রদানকে ভগৰী কেলাছ গোসামীমানীপাড়া গ্রামের গোসামীগণ আনিয়া প্রথমে ভাগীরখীর তীরবর্তী চুঁচুড়া গ্রামে বদধাদ করিবার খন্ত জমী ও ৰাটী নিৰ্মাণ করিয়া দেন ও তাঁহাদের মধ্যে একজনের কন্তার সহিত উক্ত রামপ্রদাদের পুত্র শস্তূচক্রের বিবাহ দেন। তাঁহারা তথন স্বভাব কুলীন ছিলেন। ভাহার পর ঐ গোবামীদের বাড়ীতে ভল হওয়ায় শভুচজা ভক্ কুলীন হইলেন। শভুচজা ভক হইলেও বছ বিবাহ করিয়াছিলেন এবং জীবদশায় কুণীনের ভায় সন্থানও পাইয়াছিলেন ক শভুব্ৰের প্ৰথমা ত্ৰীর অর্থাৎ গোস্বামীমালীপাড়াস্থ বিবাহিডা ত্ৰীর গর্ডে তাঁহার কালীদাস, তুর্গাদাস ও শিবদাস নামে তিন পুত্র হয়। কালে

শস্তুচন্দ্র গোবামীমালীপাড়ার শশুরালয়ের সংলগ্ন কভকটা কমী

 <sup>&#</sup>x27;'বলের ভাতীর ইতিহান'' ও "সম্বন্ধ নির্ণর" এটবা,

<sup>†</sup> विष्णानांत्रवत्र "विषवाविवार" ७ "वर विवार" मात्रक अष्ट अहेवाः।



স্বৰ্গীয় বামনদাস মুখোপাধ্যায়।

খন্তরদের নিকট হইতে পাইয়া তথায় বসবাস করিতে থাকেন। তদবধি চুচ্ডার সহিত তাঁহাদের সমস্ত সম্পর্ক বিভিন্ন হয়।

ত্র্যাদাস মাতৃসালয়ে থাকিয়া কুলীনের পুত্তের মত প্রতিপানিত হইতে লাগিলেন। তুর্গাদাস নিষ্ঠাবান ও দশক্ষাথিত থাকিক আক্ষণ ভিলেন। তুৰ্গাদাস ও তাঁহার ডিনভাডা ফাশী ও ইংরাজী কিছু কিছু শিখিয়াছিলেন, কাজেই মধ্যে মধ্যে কলিকাভায় আদিয়া তাঁহারা সভলাগরী আফিসে চাকুরী করিতেন। তবে তুর্গাদাস নিজে কথনও हाकुबी कदिशास्त्र बीमश अना याग्र नाहै। अञ्च छुहे लाउ। हाकुबी করিতেন। আমরা যে সময়ের কথা বলিতেছি সে সময়ে ইংরাজ-রাজ কেবল ভারতে আসিয়া উপস্থিত হইয়া ক্রমে তাঁহাদের রাজ্য ও শাসন বিন্তার করিতেছেন। তুর্গাদাস কুলীন না হইলেও কৌলিক মধ্যাদা ব্ৰহ্মার জন্ম উনবিংশতিটা বিবাহ করেন। ত্রাধ্যে নিজ্গ্রামে প্রথম, বাকুড়া সোণামুখী গ্রামে ছিতীয় এবং হুগুলীর আলা নামক গ্রামে তভীয় বিবাছ করেন, অপর বিবাহগুলি কোথায় হয় তাহা সংশাবসীর ইতিহাসে জানা যায় না। বামনদাদ উক্ত প্রথমা স্কীর গর্ভজাত তৃতীয় সন্তান। প্রথম ও চতুর্ব পর্তের সন্তান নষ্ট হয়। বিতীয় হেরবচন্দ্র ও তৃতীয় বামন দাস জীবিত ছিলেন। হেরছচলের ১৮ বংসর ব্যাসে বিবাহের পর মৃত্য ্বামনদাস ৭ ৰংসর বয়সে পিতৃহীন হন। তদৰ্ধি ভাঁচার মাতুলালয় গোস্বামীমালীপাড়ায় ও কলিকাতায় তাঁহাদের কর্মস্বলের বারাণদী ঘোষ খ্রীটম্ব বাদা বাটীতে থাকিয়া মামুষ হইতে থাকেন। বামন দাসের ক্লিষ্ঠ মাতুল তরাধামাধ্য চক্রবভীর অবস্থা থুব ভাল তাঁহার চাকুরীতে ও বাবদায়ে অনেক উন্নতি হয়। তিনি ক্ষলায় দালালিও ক্রিভেন। এই স্ম্ভু ব্যংসায় বাণিজ্যের মূলে বামন লাসের কনিষ্ঠ খুলতাত পশিবদাস মুখোপাধায় ছিলেন।

নি:সম্ভান অবস্থায় পরকোক গগন করেন। বাহা হউক বাননদাস
পিতৃপিতামহের কোন সম্পত্তি এমন কি বাস্ত ভিটা পর্যান্ত পান নাই।
মাতৃলালয়ে থাকিয়া যগন ১৪ বংসর বয়স হয়, তথন একদিন কোন
কারণে নিজের মাতৃলের সহিত তাঁহার মাতাঠাকুরাণী কেত্রমণি দেবীর
কলহ হয়। তিনি কুলীন বিধবা ভগিনী, লাতার সংসারে থাকিয়া রন্ধনাদি
করিয়া নিজের ও একমাত্র পুত্রের অন্ত সংখ্যান করিতেন। কোন কারণে
লাতার সহিত কলহ হওয়ায় কেত্রমণি পুত্রকে সকে লইয়া বোড়াসাঁকো
দীয়েদের বাটীতে গিয়া আশ্রম গ্রহণ করিলেন।

এই দায়েদের বাটাছ ছেলেদের সহিত বামনদাসের বিশেষ বক্ষ ও সৌহার্দ্য ছিল। দায়েদের আদি কর্ত্তা গোকুল দায়ের অর্থমন্ত্রী দাসী নামী একমাত্র বিধবা কলা বাটাতে নিঃসন্তান অবস্থায় থাকিতেন। তিনি বামনদাসের তৃঃপ করের কাহিনা তানিয়া ও ক্ষেমণির প্রতি ভাতার ত্র্ব্যবহারের কথা অবগত চইলা বামনদাসেক নিজের পুজের লাল স্বত্তে লালন পালন করিতে লাগিলেন। এইপানে থাকিয়া বামনদাসের তুল্ল উপনয়ন কার্য্য সমাপ্ত হয়। অর্থমন্ত্রী নিজে উপনয়নের সমন্ত ব্যয়ভার বহন করেন। অর্থমন্ত্রীকো বিশেষ বিভেশলী হইলা উঠেন তথন পর্বত্তী কালে ধবন বামনদাস বিশেষ বিভেশলী হইলা উঠেন তথন পর্যন্ত্রও অর্থমন্ত্রীর সহিত বামনদাসের "মাতাপুত্র" সম্বন্ধ ছিল। বামনদাস প্রবেশকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে না পারিয়া ব্যবসায় করিতে মনক্ষ করেন এবং সীনাবাজার হইতে নানাপ্রকার বেগনা আনিয়া তাহা পাড়ার মেয়েদের মধ্যে বিজ্ঞা্ব করিয়া কিছু কিছু ধনোপার্জন করিতে থাকেন। প্রথম প্রথম চিনাবাজারের কোন দোকানদার বামনদাসকে বাকীতে ভিনিষ পত্র দিত না, বামনদাস অতিকটে তু'চার টাকা সংগ্রহ করিয়া

<sup>৺</sup>ভার্তিচক্র বার পুরুপুরুব। ইহারা কলিকাতা বোড়ান কোর বিশ্বাত ধনী।



ভদ্যার। খেলনাদি ক্রয় করিয়া বিক্রয়লক অর্থ ব্যয় না করিয়া মূল্ধন বাড়াইভেন। কালক্রমে সেই চীনাবাজ্ঞারের বাবসায়ীদের মধ্যে ২।১ জন বাবসায়া এবন বামনদাসের প্রজারপে বসবাস করিতেছেন। কিছুদিন খেলানাদি বিক্রয় করিবার পর বামনদাস দক্ষিণেশ্বর প্রামের রাম্ন বাহাতুর প্রসম কুমার বন্দোপাধ্যায়ের অধীন শিক্ষানবিশী করিয়া বাটী ও রাভাদির নির্দাণ কৌশল শিক্ষা করেন। এবন যে রাভ্যা দমর্ম। রোভ নামে খ্যাত হাছা বামন দাসেরই তত্তাবধানে প্রস্তুত হয়।

• একদিন রাজিতে গবর্ণমেণ্ট ইঞ্চিনিয়ার—রায় বাহাতুর চেক সহি ক্রিতেচেন, আর বামনদাস প্রদীপের আলো ধরিষা দাঁডাইয়া আচেন। তথন এ দেশে বৈচ্যতিক আলোকাদির প্রচলন হয় रुठे। अमीलित जालां ि जाहात हाज रहेर अफ़िया बाध। বাঘ বাহাত্বর ইহাতে বামনদাদের উপর ক্রোধান্বিত হইয়া তাঁহাকে ভংকণাৎ বিশাষ করিয়া দেন। তবে বিদায় দিবার সময় রায় বাহাত্র বামনদাসকে কয়েকটি সতুপদেশ দেন। ভিনি বলেন, বড় লোক হইলেও কথন সাত হাতের বেশী কাপড় পরিও না। প্ৰসাক্তি দিয়া কাহাকেও বিশাস কবিও না। কখনও প্ৰিতি হইয়া কাহারও সহিত তুর্বাবহার করিও না। নিবেকে বুদিমান ভাবিও না। স্কলের নিকট হইতে শিক্ষা গ্রহণ করিবে। তাহা হইলে জীবনে উন্নতি করিতে পারিবে। বামনদাস সেই মৃহর্ত্তে চলিয়া আসিলেন। তিনি পথে আসিহা ভাবিতে শাগিলেন এখন কোথায় যাইবেন,কোথায় দাঁড়াইবেন। প্ৰিমধ্যে শ্ৰীরামপুর নিবাসী কেজমোহন সাহার সহিত তাঁহার দেখা হইল। ইভ:পূর্বে তাঁহার মাতৃলের বাবসায় ক্ষেত্রে বামনদানের দহিত ক্ষেত্রবাবুর আলাপ ছিল। ক্ষেত্রমোহন অল্প বয়দে গম, দরিষা, ভিসি, ছোলা ইভ্যাদির চালানি করিয়া বিশেষ উন্নতি করিয়াছিলেন।

দিপাতী বিজ্ঞাহ তাহার কয়েক বংসর আগে তইয়াছিল নাত্র। বামনদান তাহার নিকট নিজের তৃংধ নৈজের কথা জ্ঞাপন করিলে ক্ষেত্রমাহন
তাঁহাকে কানপুরের কুঠাতে ব্যবসায়-শিক্ষা ও দেখানকার কর্মচার্টানের
কার্য্যাবলী পর্যাবেক্ষণ করিবার জ্ঞা পাঠান। তাঁহার সহিত বন্দোবহ
ছিল যে বামনদান ব্যবসায় কার্য্য শিক্ষা করিলে তিনি কানপুর
কারবারের চারি জ্ঞান। অংশ পাইবেন। কিন্তু ক্রেক্মান অবস্থানের
পর তত্ত্ত্য মানেজারের সহিত মনোমালিক্ত হওয়ায় তিনি কানপুর
হইতে চলিয়া আসিলেন এবং জ্ঞামপুরে আসিয়া ক্ষেত্রবার্র নিকট
বিদায় চাছিলেন। ক্ষেত্রবার্ তাঁহাকে বিদায় দিলেন সত্য, কিন্তু ক্ষেত্রবার্র শেষ জীবন পর্যান্ত উভয়ের মধ্যে বিশেষ সৌহাদ্যি ছিল। জ্ঞারমপুরে
ঠাকুর বাটা, ভাক্তারখানা ও অতিথিশালা প্রভৃতি প্রতিষ্ঠা করিয়া দিয়া
ক্ষেত্রমাহন নিজকে চির্ম্মংশীয় করিয়াছেন।

ক্ষেত্রসাহার কৃঠিতে ব্যবসায় কিছু শিশা করিয়া ব্যবসায়ের দিকেই তাঁহার মন গেল। চাকুরীকে তিনি আবাল্য ঘুণা করিতেন। তিনি কানপুর কুঠীতে ঘাইবার পুর্বের দিন কতক জীরামপুরে কোন ওললাছ কুঠীতে ও মাসক্ষেক কলিকাতায় ইংরাজ দপুরে চাকুরী করিছাছিলেন। কিছু তত্ত্বস্থ উচ্চ পদুষ্থ ইংরাজ ও দেশীয় কর্মচারীদিগের সহিত সামাল্য কারণে কলহ হওয়ায় তিনি চাকুরী পরিত্যাগ করেন। প্রথম ব্যবস তিনি ইংরাজগণের সংস্তবে থাকিতে মোটেই পছল্ফ করিতেন না। তবে শেষ ব্যবস ক্ষলার ব্যবসায়ে ইংরাজগণের ঘারা বিশেষ সাহায্য পাইয়াছিলেন।

স্বাধীনচেতা বামনদাস কাহারও অভায় কথা স্বার্থের বাতিরেও সূত্ করিতেন না। সেইজ্ঞাই কাহারও অধীনে চাকুরী তাঁহার পোষাইও না। এই ব্যাপারে উদাহরণ-স্বর্গ একটা ঘটনা এখানে উল্লেখ করা

বাইতে পারে। একদময়ে গ্রুথিনেট পোষ্ট আফিদ বাটীর কোন অংশ প্রস্তুতকালে বাসন দাস চূণের মর্ডার লইয়া তাহা সরবরাহ করিতেন। একদিন সেই চূণ হিদাৰ ক্ৰিয়া লইবার এক নুতন নিযুক্ত কণাচারীর স্হিত বামন লাসের চুণের মাপ ও ওজন লইয়া ভর্ক ২ছ, সেই কমচারী চুণের মাপ কি ধরণে লইতে ২য় তাহা জানিত না, সেই সময় ঐ স্থান 'দিয়া এক উচ্চপদত্ত বাজ কমচারী খাইতেভিলেন, তাঁহাদের কথা শুনিয়া তিনি পাড়াইয়া ব্যেন্নাসকে ধ্যকাইয়া বলিয়াছিলেন যে, "তুমি কেন প্ৰজন ক্রিমা চুণের হিদাবে দেখাইয়া বাও না, ফুটে হিদাব দিলে ক্ষ ভ্ইতে পারে ত 🖓 ভাষা শুনিহা পুরু হইতে তর্কে বিরক্ত বামনদাস ঐ উচ্চপদত্ব রাজ কর্মচারীকে বলিয়াছিলেন হে, ইহাত আর সাঞ্চিমাটী নংহ বে ওজন করিয়া দেখাইয়া দিব ? ইহা চ্ণ !"—এই কথায় **উক** উচ্চপদ্ম ব্যক্তি র্জকবংশীয় থাকায় তংক্ষণাৎ তাঁহার সেই সরবরাহ কাষ্যের অবসান হয়। ভাহাতে বামনদাসের বেশী লাভ থাকিলেও গ্রাহ্য করিলেন না। অনেক বন্ধুরা বলিয়াছিলেন, "যে ভোমার গোঁঘারতামীতে তুমি কোন কালেই উন্নতি করিতে পারিবে না," কিন্তু বামন্দাস মাজ বলিয়াছিলেন, "অভায় সৃষ্ ক্রিতে কোন্কালেই পারিব না, ইহাতে উন্নতি হউক আর নাই হউক।"

ভানপুর হইতে আদিয়া খুণারির ব্যবদায়ের জন্ম তিনি চট্টগ্রাম প্রভৃতি স্থানে যারেন। তিনি এই সময়ে সামান্ত পরিমাণ টাকা সংগ্রহ করিলাছিলেন, আর সামান্য টাকা ধার করিয়াছিলেন। অবণ্য এই সমন্ন কিছু দিনের জন্য কাঁসারীপাড়ার বিশ্যাত বনা ও দানশাল মহাত্মা বাবু তারকনাথ প্রামাণিক বিনা হুদে বামনদাসকে কএক শত টাকা কজি দিয়াছিলেন। ইহা এছলে উল্লেখ করার তাৎপণ্য এই যে সে সময় নিজের মাতৃলের বহু অর্থাকা সত্ত্বে শতকরা ১ হারে স্থানেও বামনদাসকে টাকা কর্জ্জ দেন নাই।
অন্যলোকে কিন্তু বিশাস করিয়া দিয়াছিলেন। অবহার বৈগুণা হওয়ার
কারণ ঐরণ হয়। প্রথমে তিনি এই ব্যবসায়ে বেশ তুপয়সা লাভ
করিতে লাগিলেন। শেষে লোকসান হইতে লাগিল। তারপর একদিন
পদ্মা পার হইতে গিলা হঠাং তাঁহার কাণড়ের ভিতর হইতে ১১০০ টাকা
জলে পডিয়া যায়। স্থাবের নিয়ম যে সেগুলি নম্বরী নোট বলিয়া তিনি
সরকারে দর্থান্ত করিয়া একবংসর পরে ঐ টাকা পান। এই সময়
তিনি বারণেসী ঘোষ ইাটে ৴আ কাঠা জাম ক্রম করেন। ইহাই তাঁহার
কলিক।তার প্রথম ভন্তাসন সম্পত্তি হইল। তথ্ন প্রতি কাঠার মূলা
মাজ ২ শত টাকা ছিল।

বাদন দাস একবার লবণের ব্যবসায় করিয়াছিলেন, তৎসঙ্গে লাকার ব্যবসাও ছিল। প্রাচীন সিংহভূম বা বর্জমান টাইবাসার জকলে লাকা পাওয়া বাইত, তথন বেল পথ না থাকায় পদব্রজেই টাইবাসায় যাইতে হইত। বামন দাস নিজের জীবনের মায়া পরিভাগে করিয়া সেই হিংল্রক্সন্মাকুল টাইবাসার বনে যাইয়া তত্ত্রতা বক্ত অধিবাসীদিগকে লবণ দিয়া ভবিবিনিময়ে লাকা লইয়া আসিতেন। তাহার। তথনও মুল্রার প্রচলন ব্রিত না। পথে অনেক সময় ভাকাত ও ঠগীর হাতে তাহাদিগকে পড়িতে হইত। এক একবার এই ঠগীদের হাতে তাহাদের জীবন পর্যান্ত বিপদাপর হইত। অনেক কৌশলে তবে রক্ষা পাইতেন। সে কথার দবিভার আলোচনা এবানে সম্ভবপর নহে। ১৯ বংসর বয়ন হইতে ৩০ বংসর বয়ন পর্যান্ত বামন দাসকে গম, ভিনি, ছোলা ইভ্যাদির ব্যবসায়ের জন্ত কানপুর হইতে মন্তমনসিংহ, চট্টগ্রাম প্রভৃতি নানায়ানে যাইতে হইত। কিন্তু এই সমন্তের ব্যবসায়ে তাহার কভি হওয়ায় তিনি কয়লার ব্যবসায়ে মনোনিবেশ করেন। প্রথমে অভি

সামান্ত আকারে কয়লার ব্যবসাধ আরম্ভ করিয়া শেবে একটি কয়লায় ডিপে। থুলিলেন। ভাহাতে তাঁহার ১৫০০০১ টাকা লাভ হওয়ায় একটি কয়লার কুঠি (colliery ) খুলবার সমল করেন। এতদুদ্ধের ভিনি সাতার।মপুরের ছোট দেমুখা নামক স্থানের কতকটা জাম আত ক্ম ধাজানায় কাশীমবাজারের মহারাণী স্বর্ময়ীর নিকট হইতে ·ব্লোবন্ত করিয়া লইলেন। এই কয়গার কুঠি ( colliery ) হহতেই ৰামন দাদের প্রকৃত সৌভাগ্যের উদয় ২ইতে আরম্ভ ২হল। এই দুম্য ভিনি কালাঘাটে প্কালী মাভার মান্সরের দুখুবে নাট মান্সরের পুন:সংস্কার করিয়া দিয়া ভাষাতে মধ্মর প্রস্তর দিয়া বাঁধাইয়া विश्वाहित्तन । এर क्ष्मनात दावनाध्युख जान जान रखाल बावनाधात्मत সহিত বামন দাসের পরিচয় হইয়াছিল। সার এ, এ, ম্যাকে যিনি পরে শর্ড ইঞ্কেপ হুহুমাছেন তাহাদের সহিতও তাঁহার বন্ধত্ব হহখাছিল। তাহার একটি ইটের ব্যবসাপ ছিল, কিছ ভাষা তিনি পরে উঠাইয়া দিয়াছিলেন। যাহা হউক কমণার ব্যবসায়ে বামন দাস প্রভৃত উন্নতি করিয়াছিলেন এবং এক সময়ে দেশীয়দিগের মধ্যে क्यनात्र (अर्छ बाबमायी बनिधा डांशाय्क देश्वाक बाबमाधिशन "King of the black diamond" উপাধি দিয়াছিলেন। হঠাৎ একদিন এই করলার কুঠিতে আগুণ লাগিয়া অনেক কলকজা নট হওয়ায় বামন দাস ক্ষলার ব্যবসায় পরিত্যাগ করেন, কেবল রাণীগঞ্জের ছোট collieryটী রাখেন। ইত্যবসরে বামন দাস কিছু বিষয় সম্পত্তিও করিয়া-ছিলেন। একটি মাত্র পুত্র হুতরাং যে ভূদম্পত্তি করিয়াছেন ভাহার পক্ষে ভাহাই যথেষ্ট বলিয়া বোধ হওয়ার ভিনি আর শেষ জীবনে चिथक चार्थाभा करते व किया क्या किया क्या कार्य मार्थनात किरक मन खान নিয়োগ করেন।

কাশীপুরে প্রায় লক্ষ টাকা ব্যয় করিয়া ১৩১০ সালের ফাল্পন মাদে তিনি একটি দেবালয় প্রতিষ্ঠিত করিয়া আবার ৫০ হাজার মূলা বাহে তন্মধ্যে 🗐 নী কপামন্ত্রী নামে কালী, মৃত্তি শ্রীশ্রী-তুর্গেশ্বর, শ্রীশ্রী-পক্ষেশ্বর নামে নিসমৃঠিবর প্রতিষ্ঠিত করেন। হিন্দিগের সমত পূজা গাকাণ ছাড়া এই মন্দিরে প্রতি বংশর ৩০শে ফান্ধন মহাসমারোহে পূজা, পার্বাণ ও ত্রাহ্মণভোজন হুইয়া থাকে। প্রতিদিন এই মন্দিরে ৫ জন বিকলান্ধ দরিদ্র লোককে প্রদান দেওছা হয়। এই মন্দিরের সায় হইতে অনেক দেশহিতকর কার্যো সহায়তা করা হটয়া থাকে। মূদ্দিরে মা কালীর প্রতিষ্ঠা থাকিলেও শাক্তদের নিষ্মমত কিন্তু এই দেবালয়ে কোন বলিদানের ব্যবস্থা নাই বা মাংস মঞ্চের ব্যবহার হয় না, সাত্তিক ভাবেই পুজাদি হইয়। থাকে। তিনি কাশীতে দেবালয় ও অতিথিশালা প্রস্তুত করিতে মনস্থ কার্যা শেষ বয়দে কাশীতে নিজে আ• বৎসর ধরিষা অতিশ্য কট স্বীকার করিয়া মন্ত্রদের সঙ্গে থাকিয়। বাটী প্রস্থত করিয়াছিলেন। কারণ এই যে পাছে কোন কন্টাক্টারকে দিয়া "ৰাৰু" হইয়া ঘৱে বুলিয়া থাকিলে ঐ কন্ট্ৰাক্টার ফাঁকি দেয় ও বাটী অল্প দিন স্থাী হয় এবং বেশী পয়সা অনর্থক ধরচ হয়। এই কারণে কলিকাভান্ত অক্লাক্ত বাটাও নিজের ততাবধানে প্রস্তুত ক্রাইয়াছিলেন।

কাশীতে দেবলের প্রস্তুত করিবার ইচ্ছা হইবার প্রধান কারণ এই যে, তাঁহরে কাশীত গুরুদেব মহাম:হাপাধ্যার পরাধালদাদ ভাষরত্ব মহাশ্যের নিকট প্রতি বংসর দেখা করিতে যাওয়া আদার কাশীর উপর অহরাগ হইয়াছিল। কিন্তু তাঁহার কাশীতে সংকীতি রাপিবার কল্পনা কার্য্যে পরিণত হইবার পুর্বেই দেহাবসান হয়।



শ্রীষ্কু সন্মথনাথ মুখোপাধ্যায়

১৩১৮ সালে বামনদাস বাবু কাশীপুরের মন্দিরের বায় নির্বাহাথ
৩০ হাজার টাকা আয়ের সম্পত্তি দান করেন। বংশের যিনি জ্যেষ্ঠ তিনি
উক্ত কাশাপুরের মন্দিরের সেবাইত হইবেন। সেবাইত মাসিক ৫০২
মাসোহারা পাইবেন ও মায়ের প্রসাদ তাঁহাকে দেওয়া হইবে। এইরূপ
ধরণের নিয়মাদি করিয়া গিয়াছেন।

বামনদাস বাবু স্থাপনিষ্ঠ মহাপুক্ষ ছিলেন। কোন সংকার্যাদি দ্বিয়া ঢকা নিনাদ করিতে বা উপাধিভূমিত হইতে মোটেই পছল কবিতেন না বলিয়াই সূভ্য সমিতি বা লৈ ভী'তে নিমন্ত্রণাদি ইইলেও তিনি ঘাইতেন না। তিনি বাবুয়ানি মোটেই পছল কবিতেন না। সভাবাদী, জিতেজির, ভাগো, সংঘনা, পরোকারী ওপরিশ্রমী লোকদিগকে তিনি অতিশ্র ভাগ কাসিতেন। তাহার ন'বন ধ্যাম্য ছিল। দ্রিশ্রের ভাবে তিনি বিচনিত হইছেন। কিছে তাই ব্লেয়া বাহিরে কোন ধ্যার ভাগ তাহার ছিল না। মাহাদের নিক্ট স্থায়ন্ত উপকারও পাইয়াছেন,

তাঁহাদের জাবনে কথনও বিশ্বত হন নাই, অনিষ্টকারীদেরও তুলিতে পারেন নাই। তবে শেষ জীবনে তাহাদের ক্ষমা করিয়া গিয়াছেন। তিনি কথার নড়চছ করিতেন না। এজ্ঞ অনেক সময়ে তাঁহাকে কয়লার ব্যবসায়ে ২.৪ লক্ষ টাকা লোকসান দিতে হইয়াছে।

ইহার একমাত্র স্ব্রুমন্থনাথ। ইনিও পিতার প্রায় সমন্ত সদ্পণের্
অধিকারী ইইরাছেন। পিতৃকীতিসমূহ উনি মণোচিও নিষ্ঠার সহিত
রক্ষা করিতেছেন এবং ইতোমধ্যেই দান, ভদ্র ও অমায়িক বাবহার,
বর্ষীতি, বাকারক্ষা প্রভৃতির জন্ত পরিচিত ওলে বিশেষ প্রশংসা অজন
করিয়াছেন। ইহা বাতীত কিছু সম্পত্তিও বাড়াইয়াছেন। তন্মধ্য
হাওডা জিলার আমতা নামক স্থান উল্লেখযোগ্য।

निष्य देशास्त्र वः महानिका (महाधा २३म---

ভরষাজ গোত্রীয় কান্তকুলাগভ





শ্রীমান্ ভূপতিনাথ মুখোপাধ্যায় ও শ্রীমান নরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়।

|                                                                                                 | (৩২) <b>শভ্</b> চন্দ্ৰ                                                                          |  |  |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
| <br>কালিদাস (৩০) ত্র্গাদাস<br> <br> | । শিবদাস শিবচন্দ্ৰ (নিঃসন্তান) (নোয়াঝালি নিবাসী) হান কালিদাস, হুগাদাস<br>প্ৰভৃতির বৈমাজেয় আভ। |  |  |  |  |  |
| (৩৫) ম্নাথ নাৰ                                                                                  | ক্লা বিশেশরা                                                                                    |  |  |  |  |  |
| i,                                                                                              | ( সামী বারভূম লাভপুর নিবাসী                                                                     |  |  |  |  |  |
| 1                                                                                               | ৺ যাদ্ব লালের কনিষ্ঠ পুত্র                                                                      |  |  |  |  |  |
| 1                                                                                               | निर्मनीं वरनाभाषाय)।                                                                            |  |  |  |  |  |
| ক্তা অন্নপূৰ্ণ৷                                                                                 | ।<br>এজনাথ  <br>আরও তিনটি করা                                                                   |  |  |  |  |  |
| ( স্বামী দক্ষিণগড়িয়া (২                                                                       | -                                                                                               |  |  |  |  |  |
| ৺ বিজেজনাথ বন্যোপাধ্যায়ের পুত্র ।                                                              |                                                                                                 |  |  |  |  |  |
| প্রমথমাথ বন্দ্যোগ                                                                               | भाषात्र)                                                                                        |  |  |  |  |  |
|                                                                                                 | l                                                                                               |  |  |  |  |  |
| <b>স্ভানারায়ণ</b>                                                                              | নিতানারায়ণ                                                                                     |  |  |  |  |  |

## জীযুক্ত রায় নিবারণ চক্র দাশগুপ্ত এম,এ,বি,এল, বাহাছুরের সংক্ষিপ্ত জীবনী ও বংশ পরিচয়।

বৈথবংশজাত মৌগদল্য-গোতীয়, শ্রীযুক্ত রায় নিবারণ চক্র দাশগুপ্ত বাংগ্রির এম, এ, বি, এল, বলান্ত ১২৭০ সালের ২২শে কার্ত্তিক শনিবার গাতাগুলুহে বারশার জেলাব অন্তঃপাত্তী সিদ্ধিপাশা গ্রামে ভূমিষ্ট হন । তাংগ্রে নাতা অগীয়া পূর্ণিয়া দেবী, পিতা ভলন্ধীকান্ত সেন মহাশায়ের বড় আদরের কল্পা ছিলেন; কিন্তু বছাদন তাঁহার কোন সন্তানসন্ততি নাহওয়ায়, অনেকে দেবীমাভাকে বন্ধ্যা মনে করিতেন, এবং এই দোষ পরিহার করে ভিনি অনেক ব্রত নিয়মাদি পালন করেন, এবং নানা যাগ ক্যোদির অন্তল্পন করেন ও নানা প্রাণাদি 'কথক' মুখে শ্রেণ করেন।

পূর্ণিমা দেবার গভে অনেক বয়দে ক্রমার্থ্য ভটী করা ও ছইটা পুত্র জন্মগ্রহণ করে তন্মধ্যে 'রায় বাহাছরই' সক্ষজ্যেষ্ঠ। মাতামহ ৬ লক্ষ্মীকান্ত দেন মহাশ্য যদিও তথকালে তাঁহার একমাত্র পুত্রশোকের অধীর ছিলেন, তথাপ তাঁহার প্রিয়ক্তা পূর্ণিমা দেবার গভে পুত্র জন্মগ্রহণ করায়, সেই শোক অনেক পরিমাণে নিক্ষাপিত হয়, এই হেতু শিশুর মাতামহ তাঁহার "নিবারণ" নামকরণ করেন। যদিও অন্তর্পাশন ও নামকরণে অত্যানাম মনোনতি করেন, তথাপি মাতামহ প্রদত্ত নামই শেষে গৃহতি হয়। নাতামহগৃহে নানাপ্রকারের আনন্দোৎসব হয় এবং এই শিশুর আগমনে শোক্তমসান্তর গৃহ আনন্দোজ্জল ইইয়া উঠে।

বরিশাল জেলান্তর্গত 'মাহিলাড়।' গ্রামটি বৈছপ্রধান, এবং তন্মধ্যে, 'নরসিংহণাশ' বংশই সংখ্যায়, ধনে ও মানে শ্রেষ্ঠ ছিল। 'রায়বাহাত্বের'

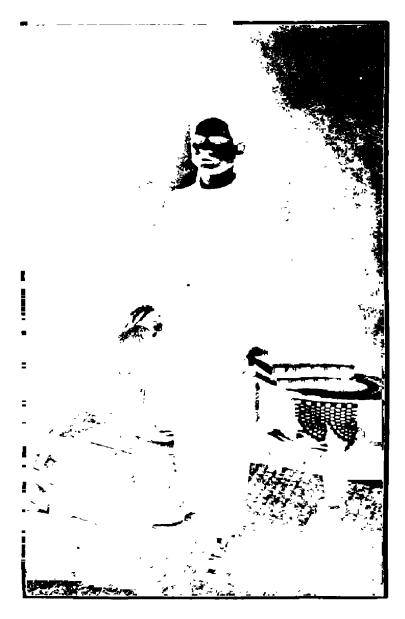

রায় বাহাত্রে শ্রীনিবারণচন্দ্র দাশগুপ্ত।

প্রতিষ্ঠা প্রত

বোপা, নাপিত, ভৃইমালি নম:শুদ্র, ও তাহাদের পুরোহিত বাদ্ধণ নাপিত, শৃদ্র নফর ইত্যাদি সম্পন্ন গৃহস্থের নিত্য প্রয়োজনীয় সমস্ত সম্প্রদায়ের প্রজা স্থাপন করিয়া সর্বতোভাবে পল্লীরাদ্ধা সংস্থাপন করেন। তাঁহার দান শৌগুতা ও প্রতাপশালীতা চারিদিকে প্রবাদবাক্যে পরিণত হয়। তাঁহার পুত্র স্থামির রাজকিশোর দাশগুপ্ত মহাশয়ের জীবনী সম্বন্ধে বিশেষ কোন বিবরণ পাওয়া যাম ন!। সম্ভবতঃ পিতৃত্যক্ত ধন-সম্পদ্দ তাঁহার কোন অভাব ছিল না, স্বত্রাং অর্থোপার্জনে তিনি কথনও অভিনিবিষ্ট হন নাই, নিতান্ত ধর্মজীক ও সদাশন্ন ব্যক্তি বলিনা তাঁহারও বিশেষ ব্যাতি ছিল। তাঁহার ক্রমান্ত্রে ভটি পুত্র এবং এক কলা ক্রমগ্রহণ করে। সর্বজ্যেন্ত ভলার বাহাত্রের পিতা ভলিমতাদ দাশগুপ্ত ও তাঁহার ভ্রমী তুর্গাদেবী পরিণত বন্ধদে, পুত্র পৌ্রাদি পরিবৃত হইন্ন। আনস্বধামে গমন করিনাছেন।

নিঃটান দাশ গুপু মহাশয় বাথরগঞ্জ জেলার যে তিন্তন সর্বাপ্রথমে ইংরেজা ভাষা শৈকা করেন, তাহার অগুডম। পাজি বেরাফ দাহেব বে ইংরাজী বিভালয় ব্রিশাল সহরে স্ক্রিপ্রথমে প্রতিষ্ঠিত করেন, সেই ফুলে গৈলা নিকাসী অমহেশচক্র দাশগুপ্ত, বামরাইল নিবাসী অমহেশচক্র বল, ৶বিষ্টাদ দাশপুপু মহাশয় ইংবাজী ভাষা শিকা করেন: তৎ-কালীন প্রথারদারে তাঁহরো পারজ ভাষাও শিকা করেন। বেছল গ্রন্মেণ্টের বেজিষ্টার রাঘ সাহেব বেৰ্ভী মোহন দাশগুপের পিতা ৺মতেশচন্দ্র দাশগুপু মহাশঘ দীর্ঘকাল ডিষ্টাক্ট জন্ম সাহেবের হেড ক্রার্কের কাজ করিয়া পরলোকগত হন। ৺মংহশচক্র বহু মহাশয়ও বছদিন হইল ব্রিশালে স্পেশাল স্ব্রেজেটারি ক্রিয়া গতাম্ব হইয়াছেন। ৺নিমটাদ দাশ গুপ্ত মহাশব প্রথমে বরিশাল কালেক্ট্রবীতে কেরাণীসিরি. পরে নানাম্বানে পুরাতন পুলিশে নাছেব-দারোগা-গিরি এবং শেষ ছাবনে বেজিটারী আফিসে কেরাণী গিরি ও মহাফেছি করিয়া যংসামার পেন্সন লইখা শেষ জাবনে কানীবাসী হন এবং তাঁহার পকাশীপ্রাপ্তি ঘটে। ৮ নিমটাদ দাশগুপু মহালঘ অভীব সরুল প্রকৃতির ধর্মতীক ও স্বাশ্য বাজি ছিলেন। যদিও তাঁহাকে শেষ জীবনে বোরতর দারিন্ডোর দক্ষে সংগ্রাম করিতে হইয়াছিল,তথাপি তিনি কথন দেব-বিজে ভক্তি, দানশালতা ও সভাপরায়ণত। পরিত্যাগ করেন নাই।

প্রায় সমন্ত জীবনেই তিনি নিরামিশাষী ও সর্বতোভাবে নিস্পৃহ ছিলেন। তাঁহার সামান্ত পেন্সনের টাকা হইতেও, স্বায় পত্না ও পুত্র-গণের অজ্ঞাতে অনেক গরীব তৃংগীর সাহাষ্য করিতেন। রায় বাহাত্রের মাতা বলিয়াছেন—"বেদিন ৺পিতৃদেবের কাশীপ্রাপ্তি ঘটে (১০০৭ সনের ৬ই আষাড়) সেইদিনই তিনি কানিতে পারেন যে, অনেক তৃংগিনী বিধবাকে তিনি কিছু কিছু অর্থ সাহায়্য করিতেন," কারণ তাঁহার পরলোক প্রাপ্তির সংবাদ শুনিঘাই সকলে কাঁদিতে কাঁদিতে উপস্থিত হইয়া ঐ কথা প্রকাশ করে। সরিকদিগের সাহত মামলা মোকজমায় তিনি সংব্যান্ত হন এবং ঝণ্ডালে জড়িত হন। रिकारल व्यत्न के कि इ पृष श्रद्ध के वा शायनीय महा के विष्ठ ना । नियांहेर्गेष पान छल यहानय ७ व्यथम औरत शामाल 'मळाते' ্য না গ্রহণ করিয়াছেন,ভাহা নয়। কিন্তু যেই মুহুর্তেই বুঝিতে পারিলেন যে 'দল্বরী' গ্রহণ অক্তায় তর্তুর্বেই হাহা ত্যাপ করিয়াছিলেন, এবং সামান্ত ২০।৩০ টাকা বেতনে অতি কষ্টেস্টে সংসার যাত্রা নির্বাহ করিয়া-ছিলেন। ওদিকে তিনি এত অপত্যক্ষেহ-পরাহণ চিলেন যে রাষ্বাহা ত্বের এণ্টান্স পরীক্ষায় মাসিক ১৫১ টাকা বুদ্তি পাওয়ার সংবাদে আনন্দে অধীর হুইয়া প্রায় শত টাকা ধার করিয়া বন্ধু বান্ধবদিগকে ভোজন করান। অপরদিকেও এডদূর 'সংঘমী' ছিলেন ধে কথনও তামাক ও পানটুকু পৰ্যান্ত খান নাই। 'বায় বাহাত্ব' শিশুকাল হটতেই পিতা-মাতার সলে নানা স্থানে থাকা হেতু, কখনও কোন গ্রাম্য পঠিশালায় শেখাপড়া করেন নাই। ভিনি 'ক্ৰ' ইত্যাদি বৰ্ণমালা লিখিতে শিৰি-বার বছপুর্বের, 'মার' নিকট বালালা পুন্তকাদি পাঠ করিতে শেখেন। তিনি শিশুকালেই অতি স্থন্তর স্থরে রামায়ণ পাঠ করিতে পারিতেন এবং রামায়ণের (কৃত্তিবাসা) অনেক কবিডাই আবুত্তি করিতে পারিতেন। শিন্তর মূধে মিষ্টি স্থবে রামায়ণ গাঁথা, ভনিতে প্রতিবেশিনী পুরমহিলারা মধ্যাহে শুমবেত হইতেন এবং পাঠ ভনিয়া প্রীত হইয়া 'শিন্ত' কি প্রকারে লিখিতে ন। শিখিয়া, রামায়ন পাঠ করে, এজন্ত বিস্মন্ন প্রকাশ করিতেন। ভারপর, পিভার সহিত প্রথমে পিরোজপুরে ও পরে মাদারিপুরে মাইনর কুলে তাঁহার বাল্যশিকা শেষ হয় এবং মাদারীপুর कून इटेर्ड माइनद क्रनाव्रिय भवीका निवा गवर्गम्य दे भाउ होका

বৃত্তি পান। তাঁহার জননী পূর্ণিমা দেবী অতান্ত বৃদ্ধিষ্টী ছিলেন, এবং দেই কালের অহুটের নানঃ শিল্পে ও গুণে ভ্ৰিচা ছিলেন। চিত্রবিজায় ও অজাল স্কুমার শিল্পে তাঁহার পারদর্শিতা ছিল, এবং দেই
কালের বল-কতঃ ও কুলবর্ হইয়াও বেশ বাজলা তেখা পড়া শিক্ষা
করিয়াছিলেন। তিনি স্পকার্যে বিশেষ পারদর্শিনী ছিলেন।
গৃহকর্মে বিশেষ অ্বক ছিলেন। স্বামী বিদেশে বাস করা নিবন্ধন,
ভাহাকেই সকল বিষয়কর্ম দেখিতে হইজ, এবং সরিকগণের
সহিত বিবাদে ও মামলা মোকদ্মা পরিচালনে, তাঁহার সাংসারিক বৃদ্ধির
বেশ পরিচয়্ব পাওয়া ষাইজ। অতি বাল্যকালেই কুসংসর্গে পড়িয়া
নিবাংণ বাব্ ধ্মপান ও অক্যান্ত কু-অভ্যাদে অভ্যন্ত হন এবং তাঁহার
স্বান্ধা-ভন্ন হইয়া পড়ে ও চিরকয় হইয়া উঠেন।

তান 'মাইনর' পরীক্ষায় বৃত্তি পাইয়া, বরিশাল জিলা ক্লের চতুর্থ শ্রেণীতে ভত্তি হইয়া ও বংদর ঐ ক্লেই পড়েন. কিন্তু ওঁহার স্বাস্থ্য এতই সারাপ ছিল যে কোন বছরই তিনি বাধিক পরীক্ষায় উপস্থিত হইতে পারেন নাই। তারপরে ভগ্ন স্বাস্থ্য লাভের জ্বন্ধ তিনি তাঁহার কয়েকটি বালাবন্ধর সহিত চুঁচড়ায় গিয়া হগলি কলেজিয়েট ক্লে কয়েকমান পড়েন। সেধানে স্থবিধা না হওয়ায় ফরিদপুর জেলা ক্লে এন্ট্রান্স ক্লে এবং দেই ক্ল হইতেই পরীক্ষা দিয়া ঢাকা বিভাগে বিভীয় স্থান অধিকার করিয়া, গ্রহ্মেণ্টের ১৫১ টাকার বৃত্তি ও কয়েকটি পদক পুরস্কার লাভ করেন।

কিন্তাহার স্বাস্থ্য এত ধারাপ ছিল যে, পরীক্ষার করেকদিন পূর্বেও স্থানেকে তাঁহার জীবনের স্থাশা পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। এফ এ শড়িবার জন্ম তিনি কলিকাতা 'ক্ষেনারেল এসেম্ব্লিডে' ভর্ত্তি হন। ড্লানকীনাথ ভট্টাচার্যা ও ডক্ষেত্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি তাঁহার সতীর্থ

ছিলেন। ক্ষেক্ষাস পরে, তিনি কলিকাতা ছাড়িয়া ঢাকা কলেজে ভর্ত্তি হন। তথনকার প্রিঞ্জিশাল পোপনাহেবের উৎসাহ-বাকোই তিনি কলিকাত। ছাডিয়া চাক। যান এবং যদিও তিনি তৎকালে বিবাহ করিতে প্রস্তুত চিন্দেন না, কিন্তু পিতামাতাং আনেশে ও আগ্রহে ফুল্লুজ্রী প্রানের বিখ্যাত মজন্দার পরিবারের প্রানন্তরুমার সেন মজুমদার মহাশ্যের প্রথম। ক্লাশ্শিমুলা গুপ্তার সহিত পরিব্যু প্রেশ আবন্ধ হন। हेरद्रको १५५० औद्वेदिक ज्ञनकात वक- ध पत्रीका किया मदकाती २६० ভাকা বুত্তি পান। বি, এ পড়িবার জন্ত কলিকা চায় আংসন এবং সেই বারেই প্রথমে 'সিটি কলেডে' বি, এ ক্লাদ গোলা ২ম এবা স্বগাম আনন্দ মোহন বস্থ মহাশরের প্রয়োচনায় কলেজের মতিরিক ৮, টাক। বৃত্তি ও জেলাবেল ভিপাটমেণ্টে 'ফ্রি সিপের' লোভে 'সিটি' কলেজে ভর্তি হন। সেধানেও বিখ্যাত মনস্বা ও গুড়িত জানকীনাৰ ভটাচাৰাকে সহাধ্যামী-রূপে প্রাপ্ত হন এবং দেখানেই বিখ্যাত পাওত ও বিষ্মপ্রতার স্থারিচিত ভাক্তার অঞ্জেন্ত্রনাথ শীল এম, এ গাশ করিয়া দলন শাল্পের অধ্যাপক इन। छाक्राव भीत, अधावक स्नानको नाप अंद्रीकार्य। अ রায় বাহাতুরের মধ্যে বলুম ও স্থা স্থাপিত হয়। নিবারণ ৰাবু সেই সময়ে ক ভংগু ন ২২টেখা গভাৱ মৰ্থকুজুৰা নিৰ্দ্ধন বুজির টাকা বঢ়েইয়া সংসাধ নিজাগেরে কিছু কেছু সালায়া করিটে **বা**ধ্য হইমাছিলেন। বে এ পর ক্ষায়। ১৮৮১ খ্রীষ্টাবেদ। ইংরেকী স্থাহিত্য প দুর্মনে প্রথম বিভাগে উত্তাণ হন এবং স্বর্গার মানক্ষেয়ালন বস্থ মহাশয় ৫০ প্রধান টাকার ফেলের্যাসপ দিন: তাঁথাকে কলিকাতান আনাইয়াছিলেন, এবং প্রথম বার্ষিক শ্রেণীরে 'রাম্পার' ( Logic ) শ স্কলের ছিতার শ্রেণীতে গণিত অদ্যাদলার ভার দেন। দৈনিক ২ ঘণ্ট। অধ্যাপনার পরও এম, এ পাঠের হথেট সময় থাকিবে বলিয়াল এট

বন্দোবত হয়। ইত্যোমধ্যে তাঁহার বন্ধু অধ্যাপক শীল, নাগপুর মরিদ কলেজের প্রফেদর ১ইছা চলিছা গিছাভিলেন। দেই কলেজের ইংবাজা-মাহিতা ও দর্শন গড়াইতার জ্বল জবৈক অধ্যাপকের প্রয়ো-জন ২ওয়ায় ডাক্তার শালের অন্তরোধে, সেই কলেজের সেক্রেটারী ন্তার বি, কে, বন্তু মহাশহ, নিবারণ বাবুকে ১৫০ দেড়শত টাকা বেভনে ঐ পদে মনোনীত করিয়া 'টেলিগ্রাম' করেন: ভিনিও পিতাকে ঋণ-জাল হইতে মুক্ত করিবার মত্ত কোন উপায় না দেবিয়া ঐ পদ গ্রহণ করেন এবং এম্, এ, পরাকা দেওয়ার আশা পরিত্যার করেন। खगालक गौन घरामध । निरायन वायु এकछा नामशूरय अधायन कारलंड, जांतरजब नाना श्वान यथा रवाधाहे, श्रुवा, र्जारमायान, बनाहावाप, জ্মলপুর, 'মার্কেল রক্' প্রভৃতি স্থান পরিদর্শন করেন, কিন্তু আইন বাবসাধী হওয়ার সংহল পরিত্যাগ না করায়, নিবারণ বাবু সেই মরিস কলেজের 'ল' ক্লানে যোগদান করেন। পরে ভাকোর শীল উচ্চবেভানে 'বহরমপুর' কলেজে প্রন্দিশাল হট্যা আদেন এবং তুই ব্রুর মধ্যে কিছু-पित्नत **ब**त्र विरुद्ध पटि, कि**द्ध** ডाउनात भीन किছुनिन পরে নিবারণ বাবুকে বহরমপুর কলেজে 'অধ্যাপক' করিয়া আনেন,এবং এজানকীনার ভটাচার্যাও দেখানে অধ্যাপক হন; অবার তিন বন্ধুর সন্মিশন घटहें।

বহরমপুর কলেজে থাকিতে থাকিতেই নিবারণ বাব্, এম্ এ ও বি, এল পরীকার উত্তীর্ণ হন এবং পিতামাতার আগ্রহাতিশয়ে বরিশালে ওকালতী করিতে ক্রতসঙ্কর হন। ১৮৯১ গ্রীষ্টাব্দে বহরমপুর কলেজের কাজ পরিত্যাপ করিয়া, বরিশালের অধুনাল্প্র 'রাজচন্ত্র' কলেজের আইন অধ্যাপক হন এবং ওকালতী করিতে আরম্ভ করেন। এখানেই তাঁহার শিক্ষক জীবনের শেষ হয়। তিনি ব্যবহারজীবী হইয়া নানাপ্রকার সাধারণ হিতকর কার্যে। খলিনিবিষ্ট হন। একালতীতে ুজ্মশং জীহার আয়বুদ্ধি চইকে বাকে এবং ৈতিকে শ্বন পারশোর করেন।

ইনি চিরকান দারিদ্রের দ্বে সংগ্রাম করিছাছেন এবং চিরকার বলিয়া স্বাহ্রের প্রান্ত উদানীন ছিলেন। বাহারা বালাকান ইইতে স্বাহ্রাস্থের প্রান্ত উদানীন এবং ক্রমশ্বঃ অধিকতর করা হন। হীন-খাত্রা হইয়া জন্মগ্রহণ করায় হীন ক্রমশ্বঃ হীন-বল ও করা হইয়া পড়িতেছেন। বারশালের প্রায় সমস্ত সাধারণ হিতকর কার্যের সহিতই ইনি চিরসংগ্রিষ্ট । লোকালবোর্ড ডিট্নান্টবোর্ড ও মিউনিসিপ্যালিটির সভ্যা, লোকালবোর্ডের ভাইস্চেয়ারম্যান, মিউনিসিপ্যালিটির সভ্যা, লোকালবোর্ডের ভাইস্চেয়ারম্যান, মিউনিসিপ্যালিটির সভ্যা, লোকালবোর্ডের ভাইস্চেয়ারম্যান, মিউনিসিপ্যালিটির লাইবের্মার সম্পাদক ইত্যাদি ও অনারেরি ম্যাজিট্রেট স্বরূপে অনেক দিন নানাকার্য্য করিয়াছেন এবং করিতেছেন। কংগ্রেশ স্থান লাহের কংগ্রেশে ও অভ্যান্ত স্থানে প্রতিনিধি স্বরূপে গমন করিয়াছেন এবং কংগ্রেশ মণ্ডপে বক্তভাও করিয়াছেন, স্থানীয় শিপালস্থ এসোসিয়েসন্, কংগ্রেশ কমিটি, ডিপ্লিক্টিশ এসে।সিয়েশন্ প্রভৃতির সহিত্তও ইহার খোগ ভিল।

১৯২০ সনে কলিকাভাষ যে কংগ্রেসের বিশেষ অধিবেশন হয়, ভাহাতে প্রতিনিধি ও সম্বন্ধনা কমিটির (Reception Committee) সভা স্বরণে তিনি উপস্থিত ছিলেন; কিন্তু যথন দেখিতে পাইলেন যে সেকংগ্রেসে মহাত্মা গান্ধির মত ভিত্র অন্ত কোন মতের প্রতিষ্ঠা বা আলোচনা অসম্বন্ধ এবং বিশেষতঃ কুল কলেজ, আইন আদালত শাসনের মৃত্যু, লোকাল বোর্ড, ভিন্তীক্স বোর্ড আইন সভা ইত্যাদি স্প্রিই বৰ্জন-নাতি (Boycott) পরিগৃহীত হইবে, ভ্রমই

বিবৃক্ত হইয়া ২ দিন পরে চলিয়া আদেন এবং কংগ্রেসের সঠিত সুত্রর প্রিভ্যার জবিতে কুত্রসঙ্কল হন। রাঞ্লীতি-কেন্তে তিনি পুর্বাপর সংক্রেনাণ, আনন্দমেহেন, ভূপেন্দ্রনাথ; আরকাচরণ প্রভাতর মতাবন্ধা ভিবেন এম অনেক বিষয়ে মতিবাল ও "অমৃতবাজারের" মতেরও মহুসংগ বরিতেন বাজনীতিকেত্রে উ।হার জীবনের একটী কথা বিশেষ উল্লেখ্যেগ্য। প্রথমবারে যথন লোকমার তিলকের বিক্লফ 'কেশরী' প্রিকার রাজ্ডোহস্টক প্রবন্ধের জক্ত গ্রথমণ্ট মোক্দমা উপ্তিত করেন, তথন নিবারণ বংবুই স্ক্রপ্রথমে বড় বড় কৌন্সিলি ছারা ভিল্ক পক্ষ সমর্থন জন্ম, অর্থ সংগ্রহের প্রস্তাব ও চেটা করেন। এজন্ত মতিবারুর সাহত তাঁহার পত্র ব্যবহার হইতে থারম্ভ হয়। তিনি বরিশাল হটতে প্রায় ৫০০, শত টাকা সংগ্রহ করিয়া পাঠান। তাঁহার ইচ্ছা ছিল আমত তেজা, শিংক-বিক্ৰম বৃদ্ধ জ্যাক্ষমন ও পাৰ্থ সাহেব ছাৱা তাংবি জ সম্থ্ন ক্রান হয়, কিন্তু জ্যাক্সন সাহেবকে না পাওয়ায় পিউ ও গার্থ সাহেব বোগে যাহয়। তিলকের পক্ষ সমর্থন করেন। লোক্মান্ত তিলকের প্র'ভ ভাষার অপরিসীম শ্রন্ধা ছিল। তাঁহার মৃত্যুর পরে ব্রিশালে 'রামা নাচাত্তরের' হাবেলিতে যে বিরাট শোকসভ। হয়, ভানতে তেনে প্ৰভিত থকে: মন্ত্ৰে উপান্ধত থাকিয়া বকুতা করেন এবং তত্পলকে কৈনে একদ্র উ.তাজিত হন যে সমস্ত বরুবান্ধৰ । ঠাহার নিবট ভিল, তাঁহার। প্রায় সক্ষে**ই ম**নে ক্রিয়াছিলেন যে, তিনি পরে েন কি অনুথট ন। ঘটান! তিনি পূর্ববাধদিই বর্ত্তমান রাজনৈতিক সংস্থানিক ( Reforms ) প্ৰকৃপাতী ছিলেন এবং 'নংক্ষত' আইন সভায় প্রবেশের উল্লেখ্য করেন। তামুগল্পে ও অন্তর্গত কারণে স্থানীয় অনেক বন্ধবাৰ: ১ সাহত ভাহার মনোমালিল ঘটে, তিনি বহু আয়াসে ও বহু **অ**থ্যান বাধ্যপ্রের ন্যাহানে ভ্রমণ করিয়া,প্রবল প্রতিহ্**লিতা সতে**ও নির্বাচনে জয়ী হইয়া বেকল কাউন্সিলে প্রবেশ করেন। বিগত মুদ্ধের সময়ে বাঙ্গালী সৈতাও অর্থসংগ্রহে জনেক আনাস স্থীকার করেন, ভক্কর গ্রণমেন্ট তাঁহাকে এক সার্টিফিকেট অব্যানর প্রদান করেন। অনেক নিন্দুকেরা তাঁহাকে "সাহেব বেঁসা" বলিয়া সাধারণের চোঝে 'হেম' করিবার চেটা করিয়াছেন। প্রকৃত প্রভাবে ডিনি কঝনও 'সাহেব ঘেষা' নন, তবে যদি কোন রাজপুরুষ, তাঁহার মতের পোষকতা করেন, কি সাহিত্যচর্চার জতা তথপ্রতি শ্রদ্ধারায়ণ হন, তবে তাঁহানের সহিত বন্ধুত্ব সংস্থাপনে কথনও পরাজুক হন নাই, উচ্চ রাজ কর্মচারী সাহেব-দিগের মধ্যে অনেকে তাঁহার গুণগ্রাহী আছেন।

ওকালতী আরম্ভ করিয়াও শিক্ষা বিভাগ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়াও তিনি সাহিত্য চচ্চি। একেবারে পরিত্যাগ করেন নাই, অবসর সমর তিনি প্রদাদি পাঠেই নিয়োগ করেন। ইংরেজী ও বাংলা সংবাদ ও সামধিক পত্রে নানা সময়ে নানা প্রবন্ধাদি লিখিয়া থাকেন তবং বর্ত্তমানে 'মুনুর্' বরিশালে শাখা সাহিত্যপত্রিষদ তাঁহার ও প্রিযুক্ত দেবকুমার রায় চৌধুরীর উৎসাহেই প্রতিষ্ঠিত হয়, এবং ঐ পরিষদে তিনি সময়ে সময়ে প্রবন্ধাদিও পাঠ করিয়াছেন, এবং কলাবাধ ভালার সভাপতি রহিয়াছেন। তাঁল্লখিত অনেক প্রবন্ধ একত্রে পুজ্বাকারে "চিন্তালহরী" নামে প্রকাশিত হইয়াছে এবং সেই গ্রন্থ বহু মনস্বা কর্তৃক প্রশংসিত হইয়াছে। কিন্তু গোহার বহুস প্রচারের কল্প পরিচিত হয় নাই। এতদ্বতীত তাঁহার আরও ২০ থানি গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে। আইন ব্যবসায়ীর পক্ষে সাহিত্যচচ্চা যে কত্তৃর সম্ভব, তাহা সকলেই জানেন। তাঁহার সাহিত্যা-স্বাগ ব্যবসায়ের যুপকাঠে বলি দিতে হইয়াছে, ভজ্জ্ঞ তিনি অনেক জ্যোভও প্রকাশ করিয়াছেন। সাহিত্যান্তরাগই তাঁহার জীবনের প্রথম

অফুরার। শিকাবিভাগের সংশ্রব পরিত্যাগ করিয়া এবং সাহিত্যচচ্চার পরিগ্রা ব্যবসা অবলম্বন করিয়া তিনি অনেক সময়ই অফুতপ্ত।

বান্ত্রাল হটতেই আন্ধ-সমাজের প্রতি তাঁহার বিশেষ শ্রদা ছিল. তালাদের সামাজিক ও ধর্ম বিষয়ক মতের অধিকাংশ গ্রহণ থারৈতে প্রস্ত বিলেন, হিন্দুর ক্রিয়াকলাপে বিশেষ প্রস্থাবান ছিলেন না, তব্জন্ত সম : নগ্রহণ সময়ে সময়ে ভোগ নরিতে হইয়াছে। বারার্দ্ধির সঙ্গে গ্রন্থ সময়ত ন হিত্য ও শাস্ত্রাদি কথঞিং আলোচনা করিতে করিতে িল এখনঃ হিন্দুশাল্লের ও দর্শনের প্রতি শ্রদ্ধাবান হন, এবং হিন্দু সমাজ পান পানা করিলা, ভালা সংস্কৃত করিতে যম্মবান্তন। তিনি স্মুদ্র যাত্র: নাষ্ট্র, জাতিবিশেষের **অস্পৃত্যতা, ককা ও বরণণ গ্রহণাদির ক**ধনও সংখন বংরন নাই। তাঁগের কনিষ্ঠ জাত। খ্রীনান যতীক্র কুমার দাশগুগু ইঞ্জি: বিং শিকাথ বিলাভ পদন করিয়াছিলেন। তিনি প্রভ্যাগত इरेटा, दक्ष शक्त वित्याप्त नाहार्या **७ वह अर्थ**ाय जिनि यहीन्द्रट সাদরে সমাজে ও পরিবারে গ্রহণ করেন, এবং ভরিবন্ধন ধৎসামান্ত সামাজি গনিগ্ৰহণ ভোগ করেন। কিন্তু এই দুটান্ত দারা একটা বিশেষ শংখার মাণন হইবে বলিয়া তিনি কোন আলোলন ও নির্বাতনে ভীত হন নাল। এই দুটাজে তাঁহার স্বগ্রাম ২ইতেই আরো ভিনন্ধন যুবক বৈজ্যত প্ৰান ক্রিয়াছিলেন, তাঁহাদের কোনই লাজনা সহু ক্রিডে হয় না ৈ তা স্বাজ্যে অনেক লোক তদর্যা বিলাভ অনাথানে গ্রমন ক্ষিত্রতার, ক্ষেত্রণত জীলাদের পদ্ধা রন্ত্রপর্য ক্ষিত্রতা **আরন্ত** ক্ষিত্রণ ভেল পুরেবালেথিত 'বভীন' অর্থাৎ রায় বাহাত্বরে কনিষ্ঠ ভাতে। তেও, বে, া ওও 'গানগো' বিশ্ববিভাল্য হইতে ইঞ্জিনিয়ারিং ডিগ্রি নইয়া এনে এ অক্টান্ত হানে কাৰ্য্য কৰিছা সম্প্ৰতি গাবনায় ডিখ্ৰীক ইঞ্জিনিয়ারিং কার্ব্য করিতেছেন। তাঁহার তিনটা ভগ্নি ; ২টি বালবিধবা, একমাত্র সরো- জিনী দেখী ভাষার পতি-পূজ্-কন্তা ও পৌত্র দৌহিজসহ বাস করিভেছেন।
নিবারণ বাবুর ২টি পূজ ও ওটি কলা সন্তান জন্মগ্রহণ করিয়াছিল, তন্মপো
প্রথম পূজ স্থাক্তেও ও দিলীয়া কলা নিম্মলা অকালে ত্বস্ত কলেরারোগে
পিতামীভাকে কাঁদাইয় অনস্তন্মে গদন করিয়াছেন। বর্তমানে তাঁহার
একমান্ত পূজ শ্রীমান্ নারেন্দ্রমাথ দাশগপ্প, বিএ, ও কলা শ্রীমতা চপলাবালা সেনজামা ও শ্রীমতা কিরণগালা ওপা বর্তমান আহেন। নরেন্দ্রনাথ
সব্তেপুটী কালেকারের কাষ্য কবিতেছেন। শ্রীমতা চপলা। বামী
শ্রীমান্ রমেশতক্র দে। চাঁদপুরে ম্লোজি কার্বের ও শ্রীমতা কিরণগালা।
শ্রামী শ্রীমান্ নগেন্দ্রনাথ ওপাবি এল্, ভকালতী লাব্যে লিপ আছেন।

ইংরেজী নববর্ষে (:৯২২) গবর্ণ জেনারেল্ ও রাজ প্রতিনিদি,
নিবাবণ বাবুকে 'রায়বাহাত্ব' উপাধিতে বিভূষিত করেন এবং বিগত
২রা আগ্রন্থ চাকা নগ্রে এক প্রবাশ দর্বাবে বঙ্গের গবর্ণর কর্ম কিটন
তাঁহাকে স্নুদ্ধ ও পদক প্রদান উপলক্ষে যে বক্তৃতা করেন, ভাগার মধ্য
উদ্ধৃত্ত করিয়া রায় বাহাত্রের এই কৃত্ত জীবনীয় ও বংশ প্রিচ্ছের
উপসংহার করিলাম:—

শ্বাপনি পূর্ব্যাপর বরিশালের সর্ব্যবিধ সাধারণের হিতকর কার্য্যের সহিত সংশ্লিষ্ট এবং মিউনিসিপ্যালিটীর চেয়ারম্যানের এবং কাউন্দিলের কার্য্যে বথেষ্ট কার্য্যকুশলতা প্রদর্শন করিয়াছেন। বিগত মহাযুদ্ধের সময়েও আপনি সৈত্য ও অর্থ সংগ্রহ ব্যাপারে, যথেষ্ট সহায়তা করিয়াছেন। ভক্ততা রাজ্পতিনিধি ও গ্রহণি জেনারেল বাহাত্ব আপনাকে এই স্থানে ও উপাধিতে বিভূষিত করিয়াছেন। আপনাকে অভিনন্দিত করিতেথি।

শ্রীযুক্ত রায় বাহাত্র যথন বেসল কাউন্সিলে ছিলেন তথন আসামের বর্ত্তনান গ্রণ্র শ্রীযুক্ত অনারেবল স্থার জন্কার সাহেব তাঁহার বৃদ্ধিমতা, সারলা ও ক্ষতায়, তৎপ্রতি আরুট হন্, এবং রায় বাহাত্রকে বিশেষ স্থেইর চক্ষে দেখিতে আরম্ভ করেন এবং তদবি তাঁহার সহিত মধ্যে মধ্যে প্র বাবহারও চলে। বিশ্বত ''লারলীয় সফরে" হপন বাংলার একটিং স্বর্ণর অরপে, জার জন্কার বহিশালে প্লাপণ করেন, তপন রায় বাহাত্র পীড়িত ছিলেন, দে সংবাদে, কার সাহেব, প্রচলিত নিয়ম প্রতি অতিক্রম করিয়া (অর্থাৎ কোন রাজ প্রতিনিধি কাহারও গৃছে প্লাপণ করেন্না) রায় বাহাত্রকে দেশিবার জন্ম তাঁহার গৃহে সমন করেন। তত্ত্বপলকে, রায় বাহাত্রের গৃহ সম্পূর্ণ মদেশী ভাবে স্থাভিজ্ঞ হটয়াছিল এবং হলু ও শহাধ্যমি সহকারে এই প্রয়াত অভ্যাগতের অভিবাদন করা হটয়াছিল। একদিকে ইহার ঘারা ধেমন শ্রীয়ুক্ত সার জন্ কারের সদাশ্যতা প্রকাশ হইয়াছিল, অপরদিকে, রায় বাহাত্র কে উচ্চ রাজ কর্মচারীয়া হে কত দ্র স্লেহের চক্ষে দেখেন ভাষাও প্রতিপ্র হইয়াছিল।

```
দিতীয় পুত্র তৃতীয়া কলা
শীমান হত্তির কুমার শীমতী মণিতারা
দাশ গুগু বি এস্দি, গুগু; (বিধ্বা)
রায় বাহাচুরের বংশ-তালিক।
                                                                                                                                                                                                                                                            श्रीयही मरवाधिमी
                                                                                                                                                                                                                                                                                   সেন, পতি শ্ৰীললিত
                                                                                                                                                                                                                                     ৰিতীয় কন্ধ।
                                                                       ४७वानी व्यनाम माण ७८ ।
                                                                                                          ंबोंक किटणांत माण खखी।
                                                                                                                                                                                                                                                            রায় শীমুক্ত নিবারণ চক্র
                                                                                                                                                                                                                                                                                   मान छश वाह्याध्व तम,
                                                                                                                                                ्रियोशिष मान खुद्ध।
                                                                                                                                                                                                                                    শীমাদর মণি গুগো প্রথম প্র
```

( মাস্ গো ) এ,এম, আই,সি,ই (লঙন) ইভ্যাদি

ক্মান সেন বি, এ,

त,वि,यम, नची खित्रजीनम्।प्रयो कक्षा

( विषया )

स्था क्षा

| 990        |      |                     |                                         |                                              |                                         |                  | 7                   | ۱۳                                       | -1        | ( 78 0                     | י וכי                         | 1                  |
|------------|------|---------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------|---------------------|------------------------------------------|-----------|----------------------------|-------------------------------|--------------------|
|            | <br> | ৰিভা পূত্ৰ          | শিংল ন্রেম নাথ                          | नाम छक्ष मत्                                 | ডেপ্টি কাল্ট্ৰ                          | গতু শীম্তীস্নীতি | বাল ওপ্তা           |                                          |           |                            | 4 x 9 1 -                     | কন্ত। দিতীয় পূত্ৰ |
| <br>       |      | Sec. (8, 48)        | (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) | B. 1. 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 | হন্তাৰ প্ৰাধ্যক জেপ্টি কালকীৰ           |                  |                     | _                                        | F 5       | निक्षक छ। ब्र              | ख्यिय५तमम् ५१ वीम। ७ कभमा<br> | क्षा क्षा          |
|            | <br> | 日では、12日             | ৺হুেজ নাথ দাশ                           | 8 <b>월 (취실) 2력</b> (                         | ( ) 10000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 | •                |                     | [版 <b>章</b>                              | <br> <br> | ख्येमजीष्मिष्मा वांना रम्म | ถฑา                           |                    |
|            | <br> | किलीय क्ला          | ्बिर्मा । दाना कुश                      | পদি এতাত্তোষ                                 | \$\$<br>\$\$                            | _                | 160                 | जीयर दिस्मादा खश्चा                      |           |                            |                               |                    |
| প্ৰমা ক্যা |      | जीहरी हशन, बॉटी सिम |                                         |                                              |                                         | 49               | শ্রীমুরোছ বাল: সেন। | (बन्न १३६ ८०) में क्रियर (सर्मार) बिर्मा | •         |                            |                               |                    |

खिय्यीसनाथ मान योनातानी सुर् शुरु (नर्षे)

## বহুড়ুর বস্থ বংশ :

অবস্থিত বংজুগ্রনের বৃত্ধ প্রিপ্রাচান ও লালিক জমিলার ।ংশ । ইহার। মার্চিনপরের বহু এবং পরে ময়লা নামক। গ্রামে বাস করিছে।। শিস্তবত: ১১৫৪ সালে তাহায়া ঐ গ্রাম পরিত্যাগ করেন এবং তাহাদের সঙ্গে অনেক ব্রাহ্মণ কয়েও ও অকান, জাতার লোক্রিগকে পান্যন ৰবিয়া নিৰ্টৰ ভী বং ছুত্ৰাম স্থাপন করেন। এদওলান সক্ষার অজ্ কর্ত্র এই বাশের জামদারী প্রতিষ্ঠিত হয়। কান্যকুক্ত হইতে পাঁচজন বান্ধণের গৃথিত যে পাঁচজন একী বহুদেশে আইদেন, উল্লিখ্য সংগ্ দশর্থ বস্থ ইইতে নন্দ্রার ২৩ প্রায়ের ছিলেন। তিনি প্রথমে ইই ইণ্ডিয়া কোম্পানীর মণ্ড্র বাটের কুঠিতে কশ্মগ্রুণ করেন, পরে কাশীমধানারের তেখনের কুঠির ও পটেনার কুঠিও বেওয়ানী পরে নিযুক্ত হয়েন। তিনি পাটনার কুঠির লায় ছিওণ বর্ত্তিত হরিয়াভিবেন, ওচন্দ্রনা বাজালার গভর্ণর তাখাদে বহু অর্থ পুরস্কারস্বরণ দিয়াছো। পরে ভিনি কলিকাতার ক্ষেম হাউদের দেওৱান হয়েন। নানাস্থানে দেওয়ানী कार्या करेप्राहित्वन र्वत्या किनि (५०) १० वर्ष । उपन्य साम ইংরাজ স্বাত্রে তিনে এর : বিশ্বপ্র জিলেন্ড যে ফলিল্ডারে Colvin & Cowie কোম্পানীর অধাক ভূতপুর লেফটেনাট গভর্ণর সার অকল্যাও কণ্ডিনের পিতামহ মিষ্টার এ, কণ্ডিন এক সমার তাহার ভীর্থমাত্রাকালে নিম্নলিখিত পত্র দিয়াছিলেন:---

"Nand kumar Bose goes to Benares and Muttra on a religious pilgrimage. He is a most respectable man. I give him this note to request that he may receive aid and protection in case circumstances should render the necessary, to a moderate amount, say to the extent of Rs. 5000 for which I shall be honour paid to his bills or for any sum he may draw within that sum, say Rs. 5000 the same being endorsed on this."

নলাকুমার পরম বৈষ্ণৰ ভিলেন। তিনি বুলাবনে যাইয়া তথাকার মদনমোহন, গোপীনাধ ও গোবিক্সজী ঠাকুরজ্বয়ের মন্দিরের ভগ্নাবস্থা দেখিয়া অভিশয় ব্যথিত হয়েন। এইরূপ জনস্রতি আছে যে এক ্ময়ে জ্বপুরের মহারাভা নক্ষারের কোন কার্যে। সন্তুষ্ট হইয়। তাঁহাকে পুরস্থার দিতে ইচ্ছা প্রকাশ করেন। কিন্তু নলকুমার অর্থ গ্রহণ না করিছা ঐ তিনটি মান্দর নিশাণ করিবার অভ্যতি প্রার্থনা করেন এবং মগারাজন্ত তাঁচার দেই মগায়ভবতা দেখিয়া সানন্দে দেই অমুমতি প্রদান করিলে, তিনি ঐ তিন মন্দির বছ অর্থ ব্যয়ে ১৮২১ এটিকে নিষ্মাণ করাইয়া দেন। বর্তুমান তিন মন্দির তাঁহার অক্ষয় কীর্ত্তিভা ভয়তাত বুন্দাবনে তিনি নিক্ষেবও একটি বুহুৎ প্রস্তবের কু**ন্ধ**াবাটা নির্মাণ করিয়া সেধানে রাধাগোবিন্দ বিগ্রন্থ স্থাপন করেন। এই কুলবাটীকে হাড়াবাড়ী কুঞ্জ বলে। বহুড়ুর বাটীতে প্রতিষ্ঠিত ৮ছাম-ফুল্র টাকুরের জন্ম তিনি চুণার হইতে প্রস্তর আনমন করিয়া ফুনিপুণ ভাস্কং দারা এক জন্মর মন্দির প্রস্তুত করেন। ইতার গাত্তে ভগবানের বিচিত্র লীলার তৈলচিত্র অন্ধিত আছে। এইক্রপ মনোহর শিল্পকার্যা-শব্দ প্রস্তার বচিত দেবালয় কেবল ২৪ পরগণায় কেন, বা**লালার অন্ত** 

কোন স্থানে আছে কি না সন্দেহ! ১২৩২ সালের ২রা আখিন তারিথের দান পত্রথার তিনি ২৪ প্রগণ স্থিত কতকগুলি হছ্ম্ব্যু জমিনারী
তল্পামিস্কর ঠাকুরকে এবং বৃন্ধাবন ও মথুরাস্থিত সম্পত্তি তবাধালোবিন্দ্র
ঠাকুরকে নিংস্বার্থভাবে দান করিয়া চির্ম্মরণীয় হইষা গিয়াছেন। আদাবধি ঐ সমস্ত সেবোজ্বর সম্পত্তি হইছে প্রীক্রফের সমগ্র প্রগদি ও
ছুর্গাপুলানি মহাসমারোহে সংশাল্ল হইয়া থালে। ১২৩০ সালের চৈত্র
মাসে তিনি সংস্থারের মায়া কাটাইলা বৃন্ধাবনবাসী হয়েন। তথার ১২৪১
সালের ২০ এ পৌষ তারিকে আত্মানিক ৮২ বংসর বন্ধসে নম্মরদেহ
ত্যাগ করিয়া ন্নকুমার সেই পুণাধামে প্রগণ করেন, যথায় বৃন্ধাবতেশ্য
নন্দকুমার চির বিরাজিত আছেন। তিনি প্রকৃতই এক ত্যাগী, ধার্মিক
ও ক্ষণক্রা। পুক্ষ ছিলেন। তাঁহার স্থর্গারোহণের পর প্রায় শত্তানী
অতীত হইতে যায়, কিন্তু তাঁহার প্রাত্তেম্বনীয় নাম এ পর্যান্ধ বৃন্ধাবন
অঞ্চলে ও এই জেশে অতি ভক্তি ও শ্রন্ধার সহিত উচ্চারিত হইন্বা থাকে।
কী ত্রির্যান্ত স্থাবৃত্তি এই বাক্য দেওয়ান নন্দকুমারে সম্পূর্ণরূপে

নন্দকুমারের চারি পুত্র ছিলেন। রামধন, গোবিন্দপ্রশাদ, বৈদ্যনাথ ও রাজকৃষ্ণ। প্রথম তিন পুত্র কোম্পানীর নানাহানে কেই বা কোষাধাক কেই বা দেওয়ান পদে নিযুক্ত ছিলেন। রামধনের তৃই গৃত্ব —গোলকনাথ ও মথুরামাথ। উভয়েই অপুত্রক ছিলেন। গোবিন্দপ্রমান ও রাজকৃষ্ণ নিংসন্তান ছিলেন। বৈদ্যনাথের তিন পুত্র—শ্রীনাথ, ক্ষ্ণনাথ ও ইরিনাথ। শেহাজে তৃই পুত্র অল্লব্যসেই কালগ্রাদে পতিত হয়েন।

শ্রীনাথ কম ২২২০ দালের ৩রা আখিন তারিখে জন্মগ্রণ করেন। ইনি মুপুরুষ, সঙ্গীতজ্ঞ ও নানাভাষার মুগণ্ডিত ছিলেন। আহ্বণ পণ্ডিত গণকে আফুক্লাদানে, অভিধি সেবায় ও দরিস্ত পালনে তিনি মুক্তহত ভিগেন। তথাস্থাবাৰ সময় বহু দেশ বিদেশ হইতে সমাগত মধ্যাপকমত্রাকে তিনি যথেই নশানিত কারতেন । তিনি নিজে যেরপ বিদ্যান
ছিলেন টেইরপ বিভোগেরতে ও ছিলেন ওচঙ দালের ২০শে জালুমারী
লালাপ দিনি নিজ্ঞানে একটি উক্সপ্রেণী ইংরাজী বিভালয় স্থাপন করিয়া
হালার উন্নতির জন্ত অনেক পর্য বায় করেন। প্রক্রতপক্ষে তিনিই এই
শেক্ষণে ইংরাজী শিক্ষার প্রবর্তন বলিলে সভ্যাক্তি হয় নান ইংরাজী বিভাল
লয় সমূতের তদানীস্তন ইন্স্পেক্টার উজ্যোধাহেব (Mr. H. Woodrow)
এই বিভালয় পরিদর্শন করিয়া শ্রীনাথকে যে পর্য লেখেন, তাহা হইতে
নিয়ে কয়েকটী ছত্র উদ্ধাত হইল:—

'Your liberality is well bestowed and your school an immense benefit to the people of the locality. How great the benefit is will only be shown after lapse of years when some of the pupils, who are now receiving good education by your generosity, will. by virtue of that education, rise to high preferments under Government."

উড়ো দাহেবের এই ভবিশ্বদানী যথার্থই সন্ধল হইয়াছে। তিনি এই বিভালয় পরিদর্শন করিয়া এতই সন্ধাই হইয়াছিলেন যে প্রীনাথের শ্রীবাগান নামক উষ্পানে তিনি নিজে রাজিদিন পরিশ্রম করিয়া একটা স্থানির ( স্থাঘড়ি ) নির্মাণ করিয়া দেন। শ্রীনাথ এক ভেজস্বী ও আদর্শ অমিদার এবং সকল বিষয়েই সমাজের অগ্রণী ছিলেন। তাঁহার এরপ ফ্লাসন ছিল যে তাঁহার জমিদারীর মধ্যে কোন ফৌজদারী মোকদমা বিশেষ গুক্তর না হইলে কচিৎ আদালতে উপস্থিত হইত। ইংরাজী বিভালয় বাতীত তিনি এক বাকালা বিভালয়, পাঠশালা ও

চিকিৎদালয় স্থাপন করিয়াছিলেন। উলোর লয়া, লান, ঔদার্যা, ধর্মনিষ্ঠা, বিনয় পুত্তি সদ্ভণে আপামরদাধারণ মুগ্ধ ছিল। ১২৯০ সালের ১০ট ভাজ ভারিধে তাঁহার পরলোকপ্রাপ্তি হয়।

শ্রীনাথের চারি পুত্র। হত্নাথ, মহেন্দ্রনাথ, বৈকৃষ্ঠ নাথ, এবং দেবেন্দ্রনাথ। যতনাথ ২৪ পরগণার রোডসেস্ ও এড্কেশন কমিটির মেছর ও মেদিনীপুরের অনারাবি ম্যাজিষ্ট্রেট ডিলেন। ইংরাজী ভাষার ও আহাত ও হাহার বিশেষ জ্ঞান দিল। ইহার জন্ম ১২৫০ সাল ২০ এ আহাত ও মৃত্যু ১০১২ সাল ৭ই আন্দিন তারিখে হয়। মহেন্দ্রনাথ বাক্ট্রুণরের অনারারী ম্যাজিষ্ট্রেট ছিলেন। তাঁহার বিনয়নম প্রকৃতি ও শ্রের অনারারী ম্যাজিষ্ট্রেট ছিলেন। তাঁহার বিনয়নম প্রকৃতি ও শ্রের জন্ম ১২৫৪ সাল ১লা আহাতে 'মনিবাব্'বলিয়া স্মাদৃত করিত। ইহার জন্ম ১২৫৪ সাল ১লা আহাতে ও মৃত্যু ১০২২ সালের ২৭শে অগ্রহায়ণ তারিখে হয়।

বৈকৃঠনাথ ১২৬০ সালের ১১ই ভাজ জন্ম। ইমীর দিন জন্মগ্রহণ করেন।
জীরক্ষের জন্মভিথির দিন জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়া বোধ হয় ওাঁহার
পিতামাতা ওাঁহার নাম বৈকুঠনাথ রাখিছাছিলেন। ইনি প্রথমে কলিকাভায় টাকশালের নাথেব দেওয়ান, পরে কারেন্দি আফিসের জেপুটি
ষ্টেন্দারার এবং অবশেষে টাকশালের দেওয়ান (Bullion keeper)
হরেন। এই দেওয়ানী পদে নিযুক্ত থাকিয়া ভিনি অনেককে কাজকর্ম
দিয়া জীবিকানির্বাহের উপায় করিয়া দিয়াছিলেন। ১৮৯৪ গ্রীষ্টাম্বে
গবর্গমেন্ট ওাঁহাকে রায় বাহাত্ত্র উপাধি এবং তৎসকে তরবারি ও শিরপাচ থিলাত অরপ প্রদান করেন। ইনি একজন বিশিষ্ট সক্রীভক্ত ব্যক্তি
ছিলেন এবং নানাবিধ ষম্ববাদনে ও সন্ধীতের অর্থোজনাম ওাঁহার বিশেষ
স্বথাতি ছিল। ইংরাজী ও বাঙ্গলা ভাষায় ইহার বিশেষ বাৎপত্তি ছিল
এবং 'ইণ্ডিয়ান মিয়র' পত্রিকায় ভিনি প্রক ও নাট্যাভিনয় সমালোচনা

কার্য্যে বছকাল লিপ্ত ছিলেন । নিজেও 'নাট্যবিকার,' 'পৌরাণিক পঞ্চরং,' 'মান,' 'রামপ্রসাদ' প্রভৃতি ক্য়েকখানি নাটক ও প্রহসন রচনা করিয়া ছিলেন। িনি কলিকাতা ও স্থিলিদহের অনারারি ম্যাজিট্রেট ও আলিপুর, প্রেদিডেকা ও জ্তিনাইল জেলের পরিদর্শক ছিলেন এবং কলিকাতার মনেক গভা,পুতকালর ও বিদ্যালয়ের সহিত সংশ্লিষ্ট হিলেন। বস্তুত: তাঁহার ন্যানিধ গুণে তিনি সকলের নিকটেই সমাদৃত ও সম্বানিভ হইতেন। ১৩২৬ সালের ২২শে জৈটি তারিখে তিনি পরলোকগমন করেন। বর্দ্ধমানের মহারাজাধিরাজ, মহারাজ স্থার প্রদ্যোৎকুমার সাক্র প্রভৃতি বহুগন্তমান্য ব্যক্তি তাঁহার শ্রাছি তারিখে তিনি পরলোকগমন করেন। বর্দ্ধমান্য ব্যক্তি তাঁহার শ্রহার প্রভৃতি বহুগন্তমান্য ব্যক্তি তাঁহার শ্রহার প্রভৃতি বহুগন্তমান্য ব্যক্তি তাঁহার শ্রহার প্রভৃতি বহুগন্তমান্য ব্যক্তি তাঁহার শ্রহার প্রসান ও শ্রহা প্রকাশ করেন।

১২৬৯ সালের ২২ এ তৈত্র পূর্ণিমার মধুযামিনীতে দেবেজনাথ "পূর্ণচন্দ্র" রূপে ভূমিন্ন হয়ন। ইনি অন্তথ্য গর্ভের সন্থান। ইনি পাঠ্যাবস্থায় বহড় নিদ্যোৎসালিনা সভা ও ভদন্তর্গত এক পুন্তকালয় স্থাপন করেন। প্রেসিডেন্সা ডিভিসনের কমিশনার মিষ্টার এ, স্মিথ সাহেব এই পুক্তকালয়ের পূর্চপোষক দিলেন। ইনি বাঙ্গালা প্রবর্ণমেন্টের নিয়োগ বিভাগের প্রধান কর্মচারী ছিলেন। গ্রন্থিমন্টের উচ্চপদে প্রভিষ্টিত ইইমাও ইনি নিবহন্ধার ও সর্বাদ্য প্রোপকারে যত্ত্বান ছিলেন। ১৮১৮ এটানের এপ্রেল মানে কার্যাক্ষেত্র হইতে অবসর গ্রহণ করিলে গভর্গমেন্ট উল্লেখ্য রায়সাহেব উপাধি প্রদান করিয়া তাঁহার কার্যাক্রশভায় প্রীতি প্রদর্শন করেন। ঐ সালের ২৭এ নভেম্বর ভারিধে গ্রন্থমেন্ট হাউসে যে দ্ববার হয়, সেই দ্রবারে বঙ্গের গভর্গর লভ্র বোণাভ্রমে উল্লেখ্য নিম্নিশ্বিত ভাবে সংখ্যান করেন—

"You recently retired after thirty four wears of excellent service in the Secretariat, where you have won consistent reputation for trustworthiness and capability"

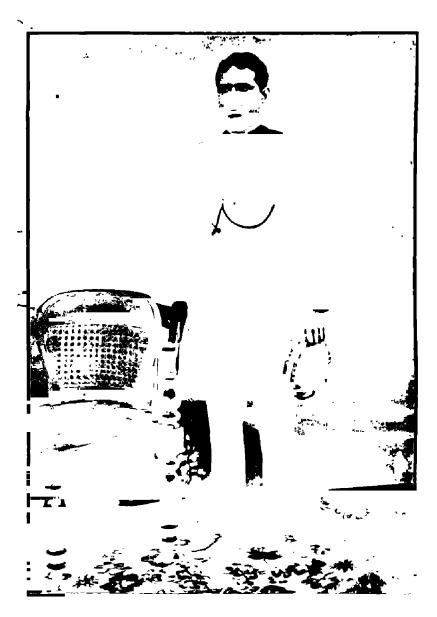

রায় সাহেব দেবেন্দ্র নাথ বস্থ।

ভাহার কলিকাভা বাটীভে বে Students' Club প্রভিষ্টিভ ছিল, নেই Club কর্ত্ব তাঁহার মারার্থে এক বিদার-সভা আহুত হয়। সেই সভায় ঘণীয় গভৰ্মেণ্টের হুইৰন আতার সেক্টোরী (Mesers, N. G. A. Edgley and J. D. V. Hodge) ও বহু উচ্চপদ্ৰ কৰ্মচারী ( ক্ল. মাজিট্রেট প্রভৃতি ) উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে বিশেষ সন্মানিত করেন। রাজকার্য্য হইতে অবসর গ্রহণান্তর ইনি স্বগ্রামে বান করিয়া দেশের উন্নতিকল্পে সর্বাদা চেষ্টা করিতেছেন। নিজ্ঞামের কিছা অক্তগ্রামের বাজিদিপের মধ্যে বিবাদ বিস্থাদ হইলে ভাষার মীমাংসার বন্ধ ইহাকে অনেক সময় অভিবাহিত করিতে হয়। ইহার রাশিনাম "প্রিয়নাথ"। বাস্তবিক্ট ইনি প্রিয়দর্শন, প্রিয়ভাষী ও সকলেরই ক্রিন্পাত্ত। যে কেহ ইছার সহিত আলাপ করেন, তিনি ইছার আপ্যায়ন ও স্থমিষ্ট ব্যবহারে প্রীত হইয়া ইহার স্থব্যাতি না করিয়া থাকিতে পারেন না। ইনি পিতৃপ্রতিষ্ঠিত বহড়ুর ইংরাজী বিদ্যালয়ের ক্রেসিডেন্ট এবং প্রপিতামহ প্রদত্ত বৃন্দাবনধামের ও বছড়ুর বিস্তৃত म्पिता अन्येखित मित्रोहेक चक्रांश मित्रमानि निर्माह कविशा वरानव পৌরব রক। করিভেচেন।

শ্রীনাথের চারি পুজের বংশাবলী। বছুনাথের পুজ—ভূপেন্ত্র, ভবেন্ত্র ( আলীপুর স্বন্ধ কোর্টের উকিল ) ও ৺ গোপেন্ত ।

ভবেক্রের পুত্র—শৈলেক । ৺গোপেক্রের পুত্র—জন্বেক্র মহেক্রনাথের পুত্র—৺থপেক, উমানাথ, রক্তনীকান্ত ও চাক্রচক্র।

> ধরেক্তের পুত্র--রমেক্ত ও রণেজ। উমানাখের পুত্র--রবীক্ত ও রখীক্ত। রজনীকাত্তের পুত্র--সলিড ও বিজ্ঞা। চাক্চক্তের পুত্র---অভিড।

বৈকৃষ্ঠনাথের পুত্র—জানকী, নৃপেন্দ্র, ৺ঘনেন্দ্র ও ৺মনীন্দ্র।

কানকীর পুত্র—শচীন্দ্র (বিলাসপুরের উকীল)।

নৃপেন্দ্রের পুত্র—মানবেন্দ্র।

বিজ্ঞানেন্দ্রের পুত্র—বিনয়েন্দ্র।

স্কুলয়েন্দ্রের পুত্র—জগদীন্দ্র ও অক্রয়েন্দ্র।

"বস্থবংশ দাতা" এই চলিত কথার প্রমাণ বহড় বস্থু বংশে পাওয়া হায়। ইহারা নানা স্থানে দেবালয়, রান্তাঘাট ও সেতু নির্মাণ এবং ধাল ও প্রথমী ধনন প্রভৃতি অনেক দেশহিতকর কার্য্য করিয়া সিয়াছেন। মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত কাঁথি (Contai) মহকুমায় এক বৃহৎ প্রবিশী আছে। অন্তাপিও লোকে ভাহাকে "নম্পুমার প্রথমিণী" (Nund kumar Tank) কছে। মেন্সর স্থাইও (Major Smyth) ভাহার ২৪ পরস্পার (Geographical Report) বিবরণীতে এইরপ লিখিয়া সিয়াছেন—"The Katta khal was cut by the grandfather of the present Zamindar, Srinath Bose, who also built a Pueca bridge over it on the Kulpi Road. The bridge has fine arches and is a good specimen of native architecture as well as of the brick and cement used in former days."

এই বহুৰংশ ধেরপ প্রাচীন ও সম্বাস্ত নিম্নলিধিত ক্যেকটা তদ্মুর্প বংশের সহিত ইহাদের নিকট সম্বন্ধ আছে। যথা—

১। কলিকাত। শোভাবালার রাজবংশ—(ক) রাজা ভার রাধাকান্ত দেব বাহাত্রের পুত্র রাজা রাজেজনারায়ণ দেববাহাত্রের সহিত বৈদ্যনাথ বস্তর কনিষ্ঠ কল্পার বিবাহ হয়। ভাহার পুত্র কুমার পিরীজ্ঞ নারায়ণ

- (খ) মহারাজা স্থার নরেন্দ্রকৃষ্ণ দেব বাহাছ্রের প্রণৌতীর সহিত দেবেন্দ্রনাথ বস্থর পুত্র স্ক্রেন্দ্র নাথের বিবাহ হয়।
- ২। কলিকাতা রামবাগান দত্তবংশ—(ক) রসময় দত্তের পুত্র কলিকাতার ভেপ্টি কালেক্টর কৈলাশচন্দ্র দত্তের সহিত বৈদ্যানাথ বস্থর প্রথমা কন্তার বিবাহ হয়। উমেশচন্দ্র দত্ত ( Mr. O. C. Dutt ) ইহার পুত্র।
  - (খ) কলিকাতা টাকশালের দেওয়ান রায় হেমচন্দ্র দত্ত বাহাত্রের প্রথমা ক্লার সহিত বৈক্ঠ নাথ বস্থর বিবাহ হয়।

দক্ষিপাড়া মিএবংশ—(ক) রাজকৃষ্ণ মিত্রের বংশে মথুরা নাথ বস্থা ক্যার এবং (খ) লালটাদ মিত্রের পৌত্র মোহন লালের সহিত দেবেক্সনাথ বস্থা দিতীয়া ক্যার বিবাহ হয়।

হাটথোলার দত্তবংশ—(ক) এই বংশ শ্রীনাথ বস্তর মাতৃল বংশ।

- (খ) নগেন্দ্র নারায়ণ দত্তের পুত্র যপেন্দ্র নারায়ণের সহিত দেবেন্দ্রনাথ বহুর তৃতীয়া কন্যার বিবাচ হয়। বহুবাজার দাস বংশ—কলিকাভার প্রসিদ্ধ উকিল শ্রীনাথ দাদের পৌত্র ফণীন্দ্র নাথের সহিত দেবেন্দ্র নাথ বহুর কনিষ্ঠা কলার বিবাচ হয়।
- ৬। ধশোহর নড়াইল রায় জমিদার বংশ—উমেশচন্দ্র রায়ের কনিষ্ঠ। কন্যার সহিত দেবেজ নাথ বস্থুর বিবাহ হয়। ইনি রায়বাহাত্ব কিরণ চক্ত রায়ের ভগ্নী ছিলেন।

- ১৪ পরগণ। আড়বেলিয়া নাগ অমিদার বংশ—রাজ্বমোহন নাগের
  কন্যার সহিত মহেন্দ্র নাথ বস্তুর বিবাহ হয়।
- ৮। " খড়দহের বিশাস অমিদার বংশ—তারকনাথের সহিত শ্রীনাথ বস্থর প্রথমা কন্যার বিবাহ হয়।
- শ বাক্ইপুর রায় চৌধুরী জমিদার বংশ—(ক) যোগেক
  কুমারের সহিত শীলাধ বহুর কলিষ্ঠা কন্যার ও
  (খ) বিপ্রেক্ত কুমারের কল্পার সহিত বৈকুণ্ঠনাথ বহুর
  পুত্র মণীক্ত নাথের বিবাহ হয়।
- ১০। ২৪ পরগণা মজিলপুর দত্ত জমীদার বংশ—(ক) বিপিন কৃষ্ণের সহিত ষ্তুনাথ বস্থার কল্যার, ও (খ) স্থরেত্র নাথের কল্যার সহিত উক্ত বস্থার পুত্র ভবেন্দ্রনিথির বিবাহ হয়।

## গোস্বামীমালিপাড়ার মুখোপাধ্যায় বংশ

ন্নাধিক ৮৫ বংসর পূর্বে ছগলী জেলার অন্তঃপাতি গোলামী মালিপাড়া প্রামে উমেশচন্দ্র মুখোপাধাায় জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহাব পূবে পুরুষগণ কতকাল হইতে ঐ স্থানে বাস করিতেতেন হাহার বিশেষ বিবরণ পাওয়া যায় না, তবে যে তাঁহারা বহু প্রাচীন বংশ সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। ধনিয়াখালির সন্নিকটন্ত মালাবাদি প্রামে ও তারকেশরের নিকটবত্তী ভাতারহাটীতে ইহাদের জাতিদের বাস পরে ইহাছিল বটে, কিন্তু মূল বংশ গোল্থমীমালিপাড়াতেই থাদিয়া যান। তাঁহাদের বুত্তাত্ত বংশ পরিচয়ে সন্নিবেশিত হইল।

উমেশচন্দ্রের সময়েই সমৃদ্ধির দর্ব্বোচ্চ সোপান আরোহণের সৌভাগ্য লাভ হয় : তিনি আজিকালিকার মন্ত বিশ্ববিচ্চালয়ের উচ্চ ডিগ্রিধারী না ইইয়াও স্বীয় অধ্যাবসায়ের বলে অতুলখন ও মগাধ সম্পত্তির অধিকারী ইইয়াছিলেন। অতি অল্প বয়স ইইতেই তাঁহার ব্যবসায় বাণিজ্যের প্রতি আহা দেখিয়া তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা গিবীশচন্দ্র, বিচ্চালয়ের নিয়্মিত শিক্ষা বন্ধ করিয়া তাঁহাকে ব্যবসায় বাণিজ্যে লিপ্ত করেন। তথনকার দিনে ষ্টিভডোর বা জাহাজের বেনিয়ানী কার্য্য, যাহাকে চলিত ভাষায় "কাপ্রেনি" বলিত, বড়ই লাভ জনক ব্যবসা ছিল। প্রতিক্ষীও বড় অধিক ছিলনা। এই ব্যবসায় ইইতেই উমেশচন্দ্রের সৌভাগ্যের ক্ত্রেপাত হয়। পরে ক্রমে ক্রমে তিনি নানারকম ব্যবসায়ে হস্তক্ষেপ করিতে থাকেন। মানভূমে কয়লার থনি থরিদ করিয়া নিজে থাদ চাশ্রাইতে, থাকেন, বীরভূষে রেলম্বের কুঠী, কলিকাতার উপকর্ষে মন্ত্রার কল, তেলের কল, পাটের ব্যবসায় প্রভৃতি বছবিধ ব্যবসায়ে প্রচূর অর্থ উপার্জন করেন এবং জ্বমীদারি ও বিষয় সম্পত্তি বৃদ্ধি করিতে থাকেন। কলিকাভায় ২৫।৩০ থানি বাটী ও বঙ্গদেশের প্রায় প্রত্যেক জ্বোতে জ্বমীদারি ও প্রধান প্রধান নগরে বাটী ক্রম করিয়া গিয়াছেন।

শ্বপ্রামে প্রতিবংসর অতাস্ত ধুমধামের সহিত ত্র্গোৎসব সম্পন্ন করিতেন, কিন্তু পূজার এই বিশেষত ছিল যে অক্তান্ত ব্যাপারের সহিত প্রায় ২০০ হাজার ব্রাহ্মণকে বৃত্তি দান ও ৪০০ হাজার কালালী বিদায় হইত : কলিকাভার বাটীতেও পুব ধুমধামের সহিত কার্তিকপূজা করিতেন।

নিজ্ঞামে রুঞ্সাগর, ময়রা পুছরিণী প্রভৃতি স্বরহৎ জলাশর প্রনিত্র করিয়া সাধারণের জলকট দ্ব করেন। টোলবাটী স্থাপন, প্রাচীন দেব মন্দির সংস্থার, ব্রাহ্মণকে ভূমি দান প্রভৃতি নানাবিধ সংকার্য স্থ্যামে ও নিজ অধিকারস্থ জমীদারির সীমানার মধ্যে করিয়া যান।

পূর্ব্বে যখন বেঙ্গল প্রভিন্দিয়াল রেলওলে নির্মিত হয় নাই তথন হগলী হইতে ৫ কোশ ঘোড়ার গাড়িতে করিয়া গোড়ামীমালিপাড়ায় আদিতে হইত। ডিব্রীক্ট বোর্ডের রান্তা ধরিয়া দেঁরে প্রাম পর্যান্ত আদিয়া আর গাড়ি চলাচলের রান্তা ছিল না। দে কারণ তিনি সেঁরে হইতে গোড়ামীমালিপাড়া পর্যান্ত এক স্থপ্রশন্ত বর্ত্ম নির্মাণ করাইয়া হাডায়াতের কই দূর করেন। উক্ত রান্তার ভাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা গিরীশ-চন্ত্রের নামাত্রসারে: গিরীশ মুখাজ্জী রোড বলিয়া নামকরণ হয়।

ভিনি ক্রমান্বরে ওটা বিবাহ করেন। তৃতীয় বিবাহ বর্দ্ধমান জ্বেলার অন্তর্গত মহিষভাকা গ্রামের স্থাসিত ক্রমীদার ৮ ক্র্পনাথ বন্দ্যোপাধ্যাত্ত্বর ক্সার সহিত সম্পন্ন হয়। এই স্ত্রীর গর্ভক পুত্র নৃসিংহ প্রসাদই তাঁহার একমাত্র বংশধর। নৃসিংহ প্রসাদ তাঁহার পিতার সন্ত্রণাবদীর অধিকারী হইয়া দান ধ্যানাদি ব্যাপারে পিতৃপদালাস্থ্যরণ করিয়া পিতৃকীর্তি সংরক্ষণে সভত মনোযোগী। ইহার বয়:ক্রম এক্ষণে ৪২ বংসর। ইহার ত্তুই পুত্র প্রীমান কার্ত্তিকন্ত্র ও কার্ত্তিকন্ত্র, উভয়েই নাবাসক। ৪।৫ বংসর পূর্বের ইউনিয়ন বোর্ড শাপিত হইলে নৃসিংহ প্রসাদই প্রথম প্রেসিডেন্ট মনোনীত হন ও দক্ষতার সহিত উক্ত কার্য্য সম্পাদন করেন।

উমেশ্চক্র ৫০ বংগর মাত্র বয়:ক্রম কালে কালিকাভার বাটীতে অকমাং ক্যদিনের হুরে মৃত্যুমুবে পতিত হন। তিনি আর কিছুকাল ক্রীবিত থাকিলে স্থগ্রামে উচ্চ ইংরাজী বিভালয়, দাতব্য চিকিৎসালয় ও একটা হাসপাভাল হাপন করিতেন। সমস্ত উত্থোগ আয়োজন হইয়াও তাঁহার হঠাৎ স্বর্গলাভ হওয়ার উক্ত কার্যাগুলি অসম্পূর্ণ রহিয়া গিয়াছে।



## রায় রাজকুমার দত্ত বাহাত্র।

নোগথালির প্রণিদ্ধ ক্ষমিদার ও অনারারী ম্যাজিট্রেট্ রায় রাজকুমার দত্ত বাহাত্রের বাদফান হরিনারায়ণপুরে। এই গ্রাম নোমাথালি সহরের তিন মাইল উত্তরে অবস্থিত। এই গ্রামের রেলওমে টেশন
রায় বাহাত্রের উভ্যমে ও অর্থবায়ে থোলা ইইয়াছে।

তাঁহার পিতার নাম ৺র্ফ কান্ত দত্ত। তিনি ডেপুটী মাালিষ্ট্রেট ভিলেন। দিপাহী বিজোহের পূর্বে হইতেই তিনি গবর্ণমেন্টের কার্য্যে ব্রতী ছিলেন এবং দীর্ঘকাল উক্ত পদে কার্য্য করার পর চট্টগ্রামে থাকিতে থাকিতে তিনি পেনসন লয়েন।

রায় বাহাত্রের বয়দ যথন ১৯।২০, দেই সময় হইতেই তিনি গ্রথমেন্টের কার্য্যে লিপ্ত আছেন। তাঁহার পিতার মৃত্যু হইলে যথন জমিদারীর ভার তাঁহার স্কল্প পঢ়িল তথন তিনি বয়:প্রাপ্ত হন নাই। ১৮৭৬
গৃষ্ঠানে নোয়াথালিতে এক প্রবল ঝটিকা হয়। ঐ বংসর বালালার
তদানীস্কন লাট শুর রিচার্ড টেম্পল নোয়াথালিতে মায়েন। তিনি এই
তক্ষণ যুবকের গুণাবলী সন্দর্শনে এত প্রাত হইচাছিলেন যে রাজকুমার
আন্ন বয়ল্প হইলেও তিনি তাঁহাকে জনারারী ম্যাজিট্রেটের পদে নিমুক্ত
করিয়া আইসেন। সেই হইতেই এ যাবংকাল তিনি উক্ত পদে অধিরত
থাকেয়া কেশের ও দলের উপকার সাধন করিতেছেন। সাধারণের
হিতার্থে তাঁহারে দানে ও নিক্সেক্ত স্থবিচারে মৃয় হইয়া প্রথমেন্ট ১৮৯৭
খুরীকে তাঁহাকে সাটি ফিকেট অল জন্মত ক্র



বায় রাজকুমাৰ দও বাহাত্ব

১৮৮৫ খুটাবে বন্ধীয় প্রাদেশিক স্বায়ত্ব শাসন বিধিবদ্ধ হয়।

ব্র বিধি অমুদারে নোয়াথালিতে জিলা বোর্ড স্থাপিত হইলে গবর্ণমেণ্ট
উাহাকে উক্ত বোর্ডের অন্যতম দদশ্য মনোনীত করেন। দেই হইতে তিনি
উক্ত বোর্ডের দদদ্যপদে ব্রতী থাকিয়া দেশের হিতকর কার্যো সহায়তা
করিতেছেন্।

১৯০৮ খুষ্টাম্পৈ তিনি নোয়াণালি জিলা জেলের বেসরকারী পরি-দর্শক নিযুক্ত হয়েন এবং পর পর চারি বৎসর পরিদর্শকরপে কার্য্য করিয়াভেন।

রায় বাহাত্র সাধারণের হিতার্থে প্রচ্র অর্থ দান করিয়াছেন। অর্থ সাহায় অপেকা তাঁহার ঐকান্তিক যত্ত্ব, শ্রমশীলতা ও উদ্যুদ্ধ স্বিশেষ প্রশংসনীয়। অর্থবান অনেকেই দানশীলতা। আছেন, দানও অনেকে করিয়া থাকেন, কিন্তু রায় বাহাত্রের ভাষ হৃদয়বান দাতা অতি বিরল। তাঁহার জমিদারীর উপস্বত্ব সাধারণের হিতার্থে বায়িত তইবার জন্ম সদাই উন্মুক্ত রহিয়াছে। নোয়াখালীর প্রবল ঝটিকার সময়, নোয়াখালি টাউন হল নির্মাণ কালে, নোয়াখালির হাসপাতাল ভাপন সময়ে, ভিক্টোরিয়া শ্বতিরক্ষায়, এডওয়ার্ড শ্বতিরক্ষায় এবং দার্জিলিকে লুই জুবিলি স্যানিটোরিয়াম শ্বাপন কালে তিনি অর্থ সাহায্য করিয়াছেন। এত্ত্বাতীত আরও অনেক সংকার্যো তিনি প্রচ্ব অর্থদান করিয়াছেন।

নোমাণালি সহরে রায় বাহাত্র ১৮৮৭ খৃষ্টাব্দে রাজকুমার জ্বিলি
- হল নাম্প ক্র খাসন কার্যাছিলেন
- এবং এখনও উহা নিজ ব্যয়ে পোষণ করিয়া আসিতেছেন। মহারাণী
- ভিক্টোরিয়ার জ্বিলি বংসরের স্বতিরকার্ব এই ফুলটী স্থাপিত হয়। প্রথম

শ্রেণীর স্থল বলিয়া এই স্থলের বেশ স্থনাম আছে এবং ছোট লাট হইতে আরম্ভ করিয়া নিমন্থ বছ রাজকর্মচারী স্থলটা পরিদর্শন করিয়া বিশেষ প্রীত হইয়াছেন। স্থলটা এরূপ স্থান্থলার সহিত পরিচালিত হইয়া আসিতেছে যে বিগত নন্-কোঅপারেশন হুজুগের সময় ছাত্র মংলে কোন চাঞ্চল্য লক্ষিত হয় নাই। এই স্থলের শৃত্যলা দেবিয়া শুর ব্যাম-ফিল্ড ফুলার এরূপ প্রীত হইয়াছিলেন যে ভিনি স্থলের কল্যাণে অর্থ-সাহায়্য করিতে প্রতিশ্রুত হন। সেই অর্থ দ্বারা্য স্থলের বর্তমান স্থলর সৌধটী নিশ্বিত হইয়াছে।

উক্ত স্থল ব্যতীত রাঘ বাহাত্র মুসলমান প্রজাদিসের জন্ম তাহার বাটার নিকটে একটা মাজাস। স্থাপন করিয়াছেন। তাঁহার স্থগ্রম হরি-নারাঘণপুরে রাঘ বাহাত্র একটা মধ্য ইংরাজী স্থলও ভাপন করিয়া-ছেন। বলা বাছলা, এই সকল বিদ্যালয়ের রক্ষাকল্লে তিনি প্রতি বংসর অর্থ সাহায়া করিয়া আসিতেছেন।

রায় বাহাত্র নোয়াথালি জেলার মধ্যে একজন বিশিষ্ট ও ক্ষমতাশালী রাজভক্ত জমিলার। তিনি গবর্গমেন্টের সহিত সহযোগে নানা জনহিতকর কার্য্য সম্পন্ন করিয়াছেন। তিনি রাজভক্তি। গবর্গমেন্টের কোন মৃত্যক্তবন্ধ কর্মাচ আলস্য প্রকাশ করেন নাই। পূর্ববৃদ্ধ ও আসামের ছোট লাট স্যার ব্যাম্ফিল্ড ফুলার ও পরে স্যার ল্যালকটে হেয়ার যথন নোয়াথালিতে আইসেন তথন তাহাদের অভ্যথনার নিমিত্ত তিনি নানা বাধাবিদ্ধ অভিক্রম করিয়াও তাহাদের স্বর্জনার যথোচিত স্বন্দোবস্ত করেন। ১৭০০ তাহাদের করি নানা বাধাব্য একটা স্বস্তুত্বর্জন বিবেচনা করি। তাহাদের জ্বামি ভাহাকে জিলার শাসন-কার্য্যে একটা স্বস্তুত্বর্জন বিবেচনা করি। তাহাদের

রার বাহাত্রের জমিদারীর মধ্যে এরপ শান্তি বিরাজিত আছে যে
তাঁহার জমিদারীর মধ্যে দেওয়ানী বা ফৌজদারী মামলা

একরপ নাই বলা চলে। প্রজাপণের; মধ্যে ধে
ব্ববিচৰ
জমিদার। সকল বিবাদ বিসম্বাদ উপস্থিত হয়, তিনি
স্বয়ং উপস্থিত থাকিয়া মধ্যস্থতা করিয়া ঐ
সকল মিটাইয়ীদেন। তিনি প্রজাদিগকে বিনাম্লো ঔষধ বিভরণ

করিয়া তাহাদের নিকট প্রান্থার্হ হইয়াছেন। নোয়াধালীতে যে কয়বার ছর্ভিক হইয়াছে, রায় বাহাত্র প্রতি বারই নিজ ব্যয়ে সাহায়া কেন্দ্র প্রতিবাহা স্বর্ণমেণ্টের কার্য্যে ও তৃঃধিগণের সাহায়ে ষথাসাধা চেষ্টা করিয়া-ছেন।

্ ১৯১১ খৃষ্টাব্দে নোয়াথালি সহর হইতে এ৪ মাইল দ্রবন্তী জয়রুঞ্পূর নামক প্রামে মহামারী দেখা দেয়। জয়রুঞ্পুর রায় বাহাত্রের জ্ঞানদারীর অন্তর্ভুক্ত না হইলেও তিনি মহামারী
ক্ষেত্রের প্রথমেন্ত্রের স্থাপ্তিকে স্থাপ্তাহার ক্রিড্রে

নোরাথালিতে প্রেগ । দমনকল্পে গ্রব্মেন্টকে অর্থ সাহায়্য করিতে ক্রুটী করেন নাই। ডিনি ঐ অঞ্চলে দোকান

করাইয়াছিলেন এবং স্বয়ং ঐ স্থলে উপস্থিত হইয়া প্রত্যাহ তথাবধান করিতেন। তথাতীত তাঁহার পুত্র নরেন্দ্র কুমারকে ঐ স্থানে অহংরহ রাগিয়া পুত্রের জীবন বিপন্ন করিয়াও রাজকর্মচারীর কার্য্যে সহয়তা করিয়াছিলেন।

প্রেগ দমনার্থ যে রাজকর্মচারী ঐ স্থানে শিবির সন্ধিবেশ করিয়াছিলেন, তিনি রায় রাহাত্রকে এই পঞ্জানি লিখিয়াছিলেন—''জ্মরুফ্ পুরের প্রেগের সময় আপনি যে প্রভৃত সাহায্য করিয়াছেন তাহা আমি সাদরে গ্রহণ করিয়াছি। আপনি দরিজ্ঞদিগের বিশেষ ক্লেশের সময় অন্ন-দান করিয়া তাহাদিগের যে উপকার করিয়াছেন তাহা আপনার দয়া-শীলতার পরিচায়ক। আপনি প্রত্যুহ ঐ স্থানে উপস্থিত থাকায় দরিজ্ঞাণ উৎসাহ পাইত। যদিও আপনার ঐ অঞ্চলের সহিত কোন সংস্থাব নাই ত্রাচ আপনি যাহা করিয়াছেন ভাহা ঐ গ্রামের ভূষামীও করিতে কুঠা বোধ করিয়াছিলেন।"—মি: আলি মহমদ চৌধুরী, ভেপ্টি য্যাভিষ্টেট,

নোয়াধালি প্লেগ ক্যাম্প। ভারতের ভর্ণা-

দৰৰ। নীস্তন প্ৰবৰ্গ জেনারেল ও রাজপ্রতিনিধি লউ এলগিন সনন্দ প্রদানের সহিত এইরূপ লিথিয়াছিলেন—"আমি আপনার ব্যক্তিগত মধ্যাদার জাস্ত আপনাকে

'রায় বাহাতুর' উপাধি দিলাম।"

তিনি "দরবার মেডেন" প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

১৯১১ খৃষ্টাব্দে স্মাটের ভারত আগমনে দিল্লীতে যে দ্রবার হয়

হাতাতে রাও বাহাত্র পূর্ববন্ধ ও আদাম গ্রবণ্নেটের নিমন্ত্রণ পাইয়া

দরবারে গমন করিয়াছিলেন, এবং প্রবণ্ন

দিল্লির দরবার।

মেণ্টের অভিথিরপে শিবিরে বাদ করিবার

জন্তুও দাদর অহলান পাইয়াছিলেন। কিন্তু
বার বাহাত্র গ্রবণ্মেন্টের বায় বাছলা না করিয়া নিজ বায়ে দিল্লীতে
অবস্থান করিয়াছিলেন, এমন কি পাথেয় প্রাস্তু লয়েন নাই। ঐ দ্রবারে

দিল্লা দরবার ছাড়া কলিকাভায়ও যখন ঐ উপলক্ষে উৎসবাদি সম্পান হয় তখনও রায় বাহাছর নিমন্ত্রিত হইয়া ঐ কলিকাভার উৎসব। সকল উৎসবে ধোপদান করিয়াছিলেন। ১০০১ গ্রীষ্টাব্দে বড় লাটের "লেভীতেও" রায় বাহাছর উপন্থিত ছিলেন।

দেশের উন্নতির জন্ত অথবা লোকের হুংখ দ্রীকরণার্থ যাহার। অর্থ-দান কবেন তাহারা প্রশংসার্ছ। আমাদের কামনা রায় বাহাত্র দীর্ঘ জীবন লাভ করিয়া দেশের কল্যাণ সাধন কলন।

## দাশর্থি কবিরাজ।

শিশরথি কবিরাজ সন ১২৭৮ সালের কার্ত্তিক মানে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পি্ভার নাম ৺ঈশর চন্দ্র কুণু, জাতিতে শহ্মবশিক। ঈশর চল্রের ছবির ফ্রেমের কারবার ছিল। তাঁহার সময়ে তিনিই বিখ্যাত শিল্পী ছিলেন। কলিকাভার ইংরাজ গোকানদারেরা গ্যাকার ম্পিক কোং, নিউম্যান কোং ও লিপেজ কোং, তাঁচার নিকট হইতে ছবির ফেম প্রস্তুত করাইয়া গ্রন্মেট প্যালেস, টাউন হল, রাচা, ম্হারাজ্ঞা, জ্জ, ম্যাজিষ্টেট্ প্রভৃতি ধনীলোকদিগকে সরবরাহ করিভেন: এতম্ভিন্ন প্রিন্স দারকা নাথ ঠাকুর, মহাবাজ স্থার মতীক্র মোহন ঠাকুর, মাননীয় বাবুকালী কৃষ্ণ ঠাকুর প্রভৃতি ঠাকুর গোষ্ঠী এবং মাননীয় স্থবল চক্ত মন্লিক এবং মাননীয় কুঞ্জলাল মন্লিক প্রভৃতি মন্লিক গোষ্ঠী ও কলিকাডার - অধিকাংশ ধনীলোঞ্চিগের কার্যা করিতেন। এই সমস্ত কার্যো তিনি ষথেষ্ট টাকা উপাৰ্জ্জন করিতেন। কিন্তু তাঁহার একটিও সস্তান জীবিত থাকিও না বলিয়া তাঁহার সংসারে বিশেষ মন ছিল না। ৺জগদ্ধাতী পূঞায় এবং বন্ধু বাস্কবের সহিত আমোদ প্রমোদে সমস্তই বরচ করিয়া ফেলিতেন। তাঁহার ৩২ বংসর বয়সে একটি কল্পা জন্মগ্রহণ করিয়া জীবিত ছিল। তিনি একটি প্রতিবাসী পিতৃমাতৃহীন নিরাশ্রয় ১৩/১৪ বৎসরের স্বঙ্গাতীর বালককে নিজ বাটীতে রাধিয়া উক্ত ছবির ফ্রেমের কার্য্য শিধাইয়া প্রতিপালন করিয়া-ছিলেন। তাঁহার নাম কানাই লাল দত্ত। ৬।৭ বংসর পরে কানাই লালের সহিত নিজ কন্তার বিবাহ দিয়া ঘর জামাই করিয়া রাখিলাছিলেন। ইহার ২।৩ বৎসর পরে দাশর্থির জনাহয়। কিড

ভুর্ভাগারশতঃ দাশর্থির বয়স ধ্রন ও বংসর তথন জাঁছার পিতার ৪৫ বংসর বর্ষে মৃত্যু হয়। ঈশার চক্র মৃত্যুর পূর্বে জাঘাতা কানাইলাসকে ছবির ফ্রেমের কারবারের সমগুভার দিয়া গিয়াভিলেন। কানাই লাল ২৪:২৫ বংদর বছদে এরপ গুরুতাব্রেলয় হইয়া অভি কষ্টে পড়িয়াছিলেন। এইরপ কট তাঁহার ৩।৪ বংস্ব ছিল। পরে তাঁহার জ্ববিকার ইওয়ায় ছুই মাদ শ্ব্যাগত ছিলেন এবং কারাখানা একরকম বন্ধ ছিল। সেই জ্বল থ্যাকার স্পির ও নিউম্যান কোং নিজ্ম কারিকর রাথিয়া ফ্রেমের কাষ্য করিডেছিলেন, ভদর্ঘি উক্ত কোম্পানার৷ এখনও নিজ আফিলে নিজম্ব কারেকর হারা কার্যা করাইতেভেন। দাশর্থির ব্যুদ্ থ্যন ৫ বংশর তথন গুরুমহাশয়ের পাঠশালাত্ প্তিতে লাগিলেন এবং ৭ বংগর ব্যুদে যত প্তিত মহাশ্রের কুলে ভটি হইবেন। কুলে প্রতি বংসর প্রাইজ পাইতে লাগিগেন। ইহাতে তাহার মাতার মনে বড়ই আনন্দ হইল। ৫ বংসর পরে ওরিএন্টাল দেমিনারিতে ভবি হুইয়া ইংরাছি পড়িতে আরম্ভ করি-লেন। এখানে প্রতিবংসর ভবল প্রোণোশন ও প্রাইজ পাইতে লাগিলেন ও শিক্ষকগণের প্রিয়ছাত্র হহলেন। তাঁহার স্কুলে পাঠকালে ১৪।১৫ বংসর বছদে তাঁহার মাতাঠাকুরাণী লগদানাত করেন। দাশ্রথি অতার মাতৃভক্ত ভিলেন। ১৪I১¢ বংসর বয়সের বালক দাশর্থি মাতার বিছানার চাদর, পরিবার কাল্ড প্রভৃতি ধৌত কবিষা দিলা কুলে ঘাইতেন। তাহার নাত। মৃত্যুপ্রায় তাহাকে ব্লিহাছিলেন—"ভোষার ভগিনীপতিকে জ্বোষ্ঠ ভ্রাতার স্থায় মাঞ্চ করিবে, সর্বাণ তাঁহার আজাবহ থাকিবে, কথনও বেশালয়ে গমন ও হুরাপান করিবেনা।" তাঁহার মাতার কিছু টাকাছিল, ডিনি পাড়াব কভকণ্ডলি বিজ্ঞ লোক ডাকাইয়া তাঁহাদের সমুখে



কবিরাজ শ্রীদাশুরথি কবিরত্ব

এই বলিয়া উইল কবিয়া যান যে "এই টাকা আমার জামাতার নিকট দিলাম, উহ। বাাকে জমা থাকিবে। দাশরথিকে ৩২ বংসর বয়সে ক্ল সমেত দিয়া দিবে।" বালক দাশরথি দে সময় কিছুই ক্লয়ক্লম করিছে পারেন নাই,—কিছু বয়স ও জ্ঞানের সঙ্গে তাঁহার মাতার আ্ল্রা সম্পূর্ণ পালন করিয়াছিলেন। মাতৃলোকে দাশরথি আত্তান্ত নিকংসাই ভইয়া পৃথিবী অন্ধকার দেখিলেন। সে বংসর স্ক্লে প্রাইজ পাওয়ার উপযুক্ত না হওগায় মান্টার মহাশ্মরা একমত হইরা তাঁহাকে সকরিত্র বালয়া একটী প্রাইজ দিয়াছিলেন।

দাশর্থিকে প্রতিবাদীরা স্কলেই স্বেহ ও বৃত্ব করিত, কারণ তিনি পিত্মাতৃহীন হইষা প্রতি বংগর ধলে প্রাইছ পাইতেন। ক্রমে ছিতায় শ্রেণীতে পড়িবার সময় একটা তুর্ঘটনা ঘটল। দাশব্দি ও তাহার ৮০০ জন সহপাঠী কুলের ছুটীর পর বেলা ৪টা হইতে ৫০০ টা প্র্যায় শিক্ষক অন্ত্রনা বাবুর নিক্ট প্রাইভেট প্রিতেন, কিছ ২য় শ্রেণীতে বিধুত্ধণ বাবু পড়াইতেন। ২।০ জন ছাড়া সকলে অল্ল বাবুকে ভাগে করিয়া বিধুভূষণ বাবুর নিকট প্রাইভেট পড়িবার জ্ঞান্ডর্ডি হইলেন। দাশব্ধিরও সম্পূর্ণ ঐ মত ছিল, কিন্তু অল্ল। বাবুর মনে কট হইবে বলিলা তাঁহার মাথা ছাড়াইতে পারিতে-ছিলেন না। তিনি ২া৩ দিন অল্লা বাবুর নিকট পঞ্চিতে যাইলেন না। অল্পা বাৰু তাঁচার অভুপন্থিতির কারণ জিল্লাস। করিলেন। দাশরথি অল্ল। বাবুর মূখের দিকে চাহিবামাত, তাঁহার চক্ষে জল আদিল, তিনি কোন মতে বলিতে পারিলেন না "মামি বিধুবারুর নিকট পড়িবার জন্ত ভর্ত্তি হইব।" অল্লদা বাবু তাঁহার এইরূপ ভাব দেখিলা भूतः भूतः विकारा कताव वानक मानविध सिथाकथा विलासना জিনি বলিবেন "আযার অভিভাবক মাধারের বেতন দিতে সক্ষ।"

এই মিধ্যাকথা তাঁহার সর্বনাশের মূল হইল। এই মিধ্যা আচরণ ৪৭ বংসর বয়স পর্যস্ত তাঁহার মনে কট দিঘাছিল। অলদা বাবু এই কথা ভনিঘা বলিলেন "ভোমাকে বেডন দিতে হইবে না, তুমি আমার বছদিনের প্রিয় ছাত্ত, তুমি বিনা বেতনে আমার निकृष्टे পড़ित्य। এইकथा खनिया मानद्रिय चात्र क्यान कथा कहिएछ না পারিয়া তান্তিত হইয়া রহিলেন। তদবধি তাঁহার পড়িবার আদক্তি কমিয়া আসিল। তাঁহার এই মিথাা আচরণে তিনি সর্কণামনে কট ু অন্তত্ত করিতেন। পড়িবার সময়ে শিক্ষক মহাশয় ধাহা বলিতেন ভাহা ভনিতেন বটে, কিছু পড়ার কোন বিষয় জিজ্ঞাসা করিতে তাঁহার সাহদ হইত না. সর্বাদা তাঁহার সেই কণটাচরণের কথা তাঁহাকে মন:-কট দিত। এইরূপ গোলমালে তাঁহার লেখাপড়ার কিছুই উন্নতি হইল না। ৮০৯ মাদ ২য় শ্রেণীতে পাঠ করিয়া ঝুল ইইতে দার্টি-ফিকেট লইয়া স্থুল ছাড়িয়া দিলেন। ৩।৪ মাদ পরে হেতুমার স্থুলে দিতীয় শ্রেণীতে ভর্ত্তি হইয়া পুনরায় নৃতন উৎসাহে লেখাপড়া করিতে লাগিলেন। ১ম শ্রেণীতে পড়িবার সময় পরীক্ষার পূর্বেই আর একটি হুর্ঘটনা ঘটিল। ভুগলিভে দাশরধির মাতৃশালয় ছিল, তাঁথার জ্বয়ের পুর্বে তাঁহার মাতামহ ও মাতৃণ উভয়েই স্বর্গণাভ করিয়াছিলেন। দাশর্থির বয়স য্থন ৬। ৭ বংশর তথন তাঁহার মাতামহীর মৃত্যু হয়। সেই সময়ে তিনি তাঁহার মাতার সহিত হুগলিতে গিয়াছিলেন, কিন্তু সামায় কিছু তৈৰুদপত্ৰ ব্যতীত আর কিছুই পান নাই। তাঁহার মাতা-মহের নৃতন সহোদর (তাঁহারা ২ সহোদর ছিলেন) রামটাদ বাবু একজন বিখ্যাত লোক ছিলেন। তিনি উদ্ভ পারসীতে অবিতীয় পণ্ডিত ছিলেন ও হগলি আদালতের মৃন্সেফ ছিলেন। তাঁহার বহুপুর্বে মৃত্যু হইয়াছিল এবং তাহার ল্লী (নৃতন গিন্নী) ঐ বাটী ভোগ করিতেছিলেন।

একদিন দাশরথি সংবাদ পাইলেন যে তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে এবং তাঁহার সম্পত্তি কোম্পানী লইয়াছে। এই ভুনিয়া দাশর্থি তাঁহার ভগ্নীপতিকে সঙ্গে লইয়া হুগলিতে ষ্টেয়া শুনিলেন যে নুতন গিন্ধি ঘরে মার্বানন এবং পুলিশ সংবাদ পাইয়া উপস্থিত হয় এবং জিনিষপত্ত, গহনা ও ইয়দ টাকাকভি সমুদ্য পাছার লোকদিগকে সাক্ষা রাখিল বাইয়া যায়। তংপরে পুলিশের তকুম অফুদারে শব দাহ করা হয়। দাশরথি এট সকল শুনিয়া ডিট্রীক্ট মাাজিটেটের নিকট দর্থান্ত করেন। কিন্তু উক্ত সম্পত্তিওে দাবী করিয়া দাশরথির অন্তত্ম মাতা-' মংখর এক বিধবা পুত্রবধু পুরেষই দরখান্ত করিয়াছিলেন। মাাজিষ্ট্রেট ঐ দরখান্ত নিস্পত্তির জন্ম জন্ম শাহেবের বরাবর প্রেরণ করেন। কিন্তু ঐ সম্ধ দাশর্ধির প্রাক্ষা নিকটবতী হওয়ায় তিনি পুলের প্রিনিপান ব্রেভারেও মরিদন সংহেবের নিকট হইতে এক পত্র লইয়া জল সাহেবের নিকট হাজির হন এবং মোকদমা মূলতুৰী রাখিবার জন্য প্রার্থনা করেন। ব্দর্গাহের সানন্দে এরার করেন। ভংপরে ঐ দর্গান্তের নিঙ্গত্তি इहेन जरा नामविश्व (नावेद अव ग्राष्ठिमिनिष्ट्रिमानद वर्रन ममुनग्न भस्त्रि প্রাপ্ত হইলেন এবং ভগ্নীপতির নিকট রাধিল। দিলেন। ভুর্ভাগ্যক্রমে দাশর্থি প্রীক্ষার ফেল ইইলেন এবং আর প্রভিতে ইচ্চা করিলেন নাঃ এই সময়ে তাঁহার ভ্যাপতি দাশর্থির বাটার পার্থে নূত্র বাটা নিশাণ করাইতেছিলেন। বাড়ী সম্পূর্ণ হট্যার পূর্বেট্ তিনি অভ্যস্ত পীড়িত হইয়। পড়েন। দাশরপি মাতৃআ্ঞা পালন করিয়া ভগ্নাপ্তির সেব: করেন কিন্তু কোন দিন তাঁহার টাকার কথা ভগ্নীপতির নিকট উত্থাপন করেন নাই।

ক্রমে,তাঁহার ভগ্নীপতি অরোগ্যলাভ করিলেন এবং পুরাতন কর্ম-চারিদিগকে লইয়া পুনরায় দাশর্থির সাহায্যে কাজকর্ম দেখিতে লাগি- লেন। দাশরবিও দেমন তাঁহার ভগ্নীপতিকে শ্রন্ধা ভক্তি করিতেন তাঁহার ভগ্নীপতিও তাঁহাকে তজ্ঞাপ শ্বেহ ও যত্ন করিতেন।

দাপরথি বালা হইতেই মাড়শিক্ষার ফলে ধর্মান্তরাগী ছিলেন ও দর্জ-ক্রীবে দয়াবান ছিলেন। যেখানে মহাভারত বা এমন্তাগরত পাঠ হইত, দাশর্থি তথায় ধাইয়া নিরিষ্ট মনে আগুল্ক প্রবণ করিতেনা একদিন বেনেটোলার বারোঘারী পূজায় একটী মহিষ বলিদানার্থ আনমুন করা হয়। কিন্তু ঐ মহিষকে কোন মতেই আয়ত্ত করিয়াযুপকাঠে স্থাপন ্করা গেল না, যুপকার্চ ভালিয়া গেল এবং সন্ধ্যা সমাগত হওয়ায় প্ত-টীকে প্রদিনে বলি দিবার জন্ম বাধিয়া রাখা হইল। দাশব্ধির কোমল প্রাণ পশুটির প্রতি দয়ার্ড হইল। তিনি উহার রক্ষাকরে মহেন্দ্র নাথ দার নিকট প্রভাব করেন ৷ সংহদ্র বাবু গুনিয়া বলিলেন যে দাশরথি যদি উহার অর্দ্ধেক মূল্য অর্থাৎ ৩০।৪০১ টাকা দিতে পারেন তাহা হইলে মহেন্দ্র বাব বাকী অর্থ্ধেক টাক। দিয়া ঐ পশুটিকে উদ্ধার করিতে পারেন। এই প্রস্তাবে দাশর্থি সম্মত হইলেন এবং কতকগুলি লোকের চেষ্টায় পশুটীর মূল্য দিয়া উহাকে উদ্ধার করিয়া পিত্ররাপোলে পাঠান হইল। দকলে দয়ান্ত্র হইয়া কিছু কিছু দিয়াছিলেন, তাহাতে দাশরথির ৪।৫১ টাকার অধিক দিতে হয় নাই। কিন্তু তাহা হইলেও একমাত্র তাঁগারই চেষ্টায় ঐ পশুটির উদ্ধার সম্ভবপর হইয়াছিল। এই ঘটনার ২।৩ বৎসর পরে পাড়ার সকলের মন ফিরিয়া সের এবং প্রত্যেক বংসর বেনে-টোলার বারোয়ারী পঞ্চার পশুবলি চিরতরে বন্ধ হইল। একণে অনে-কেই অহিংসা যে পরমো ধর্ম তাহা জানিতে পারিয়াছেন। এমন কি সকলে চাঁদা করিয়া হরিসভার অস্ত ১টা নৃতন গৃহ নির্মাণ করিয়াছেন।

এই সময়ে তাঁহার ভগ্নীপতির বাটী সম্পূর্ণ হওয়ায় তিনি ঐ বাটীতে প্রবেশ করিলেন। ঐ বাটীও দাশর্থির বাটীর সহিত সংলগ্ন থাকায়

উভয় পরিবারই বস্ততঃ এক বহিলেন। দাশর্থি উৎসাহের সহিত কাজ কর্ম করিতে লাগিলেন এবং ঠাকুর ও মল্লিক গোষ্ঠীর সহিত সম্ম পূর্ব্ধবং চলিতে লাগিল। কিছুদিন পরে দাশর্থির বিবাহ হইল। বিবাহের মৃত বংগর পরে দাশরণি ভগ্রীপতির নিকট কিছু মাসোহার। চাহিলে ভগ্নীপতি বলিলেন যে, কারবাবে দাশরথির কোন অধিকার নাই, কারণ ঐ কারবার হইতে তিনি দাশর্বিকে লেখা পড়া প্রভৃতির ব্যয় যোগা-ইয়াছেন। তাঁহার এরপ উব্ভিতে দাশর্থি মন্মাহত হইলেন। দাশর্থির পুরাতন কারিকরগণ দাশরথিকে ট্রেট বাজারে একটা নৃতন দোকান থুলিতে পরামর্শ দিল। কিন্তু দাশর্থি ঐরপ করিতে স্মত ইইলেন না। তাহার বন্ধর মহাবয় স্থান্স আফিসের হেড ক্লার্ক ছিলেন। তিনি দাশুর্থির জন্ম চাকুরী যোপাড় করিবেন বলায় দাশর্থি কোন মডেই স্বাধীনতা বিদৰ্জন পূৰ্ব্বক দাসত্ব করিতে স্বীকৃত হইলেন না। তাঁচার প্রস্পিতামহ কেহ কথনও চাকুরী করেন নাই। স্বতরাং দাশর্থিও চাকুরী ন। করিয়া স্বাধীন ব্যবসায় করিবেন এইরূপ অভিমত জানাইলেন। এই সময় বঙ্গে ভাষণ ভূমিকম্প হয়। এই ভূমিকম্পে দাশর্থির ভগলির বারীর কিয়দংশ পড়িয়া যায় এবং এই ভূমিকম্পের পরেই জ্গলি হইতে আদালত উঠিয়া চুঁচ্ড়াম যায়। দাশর্থি হুগলির বাটী বিক্রম করিয়া ध्धिनात्म । कि कूमिन भरत्र जिनि এक ध्येजिरवणीत महरवारण कार्मानः ষ্টীটে ১থানি মনোহারী লোকান থলিলেন। লোকান সামান্তভাৰে 5 বিতে লাগিল। দাশর্থি যিখা। প্রবঞ্চনা জানিতেন না, কাজেই তাঁচার খংশীদারের সহিত মনোমালিনা ঘটতে লাগিল। পরিশেষে তিনি ঐ দোকানের সহিত সর্ব্যাম্পর্ক ভ্যাগ করিলেন। ফলে দাশর্থি সম্পূর্ণ বেকার ক্রবন্ধায় পড়িলেন। এই সময়ে তিনি প্রতিবেশীগণের বোগদেব। প্রভৃতি কাৰ্যো অধিক সময় নিয়োজিত করিতে লাগিলেন। এই সময়ে একজন

কবিরাক্ষের কম্পাউগুরের সহিত তাঁহার আলাপ হয়। তিনি পরে ব্যাবিলেন যে বিশুদ্ধভাবে ঔষণ প্রস্তুত ক্রিলে ক্রিরাজী চিকিৎসায় অধিক ফল দর্শে। এই সকল প্র্যালোচনা করিয়া তিনি এক বন্ধুর সহ-বোগে চিৎপুর রোডে একটা কবিরাজীখানা স্থাপন করিলেন এবং. কবি-রাজ নগেন্দ্র নাথ দেনকে ব্যবস্থাপক কবিরাজ নিযুক্ত করিলেন। কিন্তু ২ বংসর পরে হিসাব করিয়। দেখিলেন যে খরভাড। ও বিজ্ঞাপন প্রচার প্রভৃতি বাঘে দেড় হাজার টাকা ধবচ হইয়াছে এবং ৫০০, টাকা ঋণ হটয়াছে। ৩২পরে ব্যৱসংখ্যাত পূর্বাক আর এক বংসর চালাইয়া দেখা গেল যে কিছু লাভ হট্যাছে। কিন্তু তংপরে অংশীদারের সহিত মনান্তর হওয়াম দাশরথি লোকানের সহিত সম্বন্ধ ভ্যাগ করেন এবং তাঁহার অংশের টাকার শুদ্ধ মাত্র একধানি হাত্চিঠা সইয়া সম্ভূত হন। দাশুর্ধি আরু অংশীদার না লং া খরং নিজবাটীতে ২নং গাঁরলেনে কবিরাজীখান করিবার অভিপ্রাণে ভ্রপতির নিক্টে গেলেন, বিস্তু তাঁহার ভ্রপুণিতি ৰলিলেন যে তাঁহার মত ধৃষ্টীফ ভাল মাত্য ব্যবস্থা করিতে পারে না জাঁহার পক্ষে চাকুলী করাই উচিত। তিনি টাকা নিতে অস্বীয়ত হইবেন। দাশর্থি কিন্তু ইচাতে ভ্রমনোর্থ হইলেন ন। ; তিনি মহাজন্দিগের ানকট হইতে ১০০০ জিনিষ্পত্ৰ লইছা স্বীয় বাটীতে ঔষধালয় স্থাপন পরিলেন এবং বিজ্ঞান এচার করিতে লাগিলেন। বিশুদ্ধভাবে ঔষধ-প্রস্তুত প্রধানা ডিন্দ পুরেই শিক্ষা করিডাছিলেন। পুনরায় ডিনি সোৎসাহে উহ্নতি প্রস্তুত করিতে কাগিলেন। মৃদ্যস্থলে ধনেক গ্রাহক হুটল, তাহার জনপ্র ঔষ্যালিতে উপ্কার পাইছা লোকে তাহার নিকট পুন: পুন: ওবংধৰ ভক্ত লিখিতে লাগিল। কারবার সম্ধিক বর্ষিত হওয়ার তাঁলের পুরাতন বাটীতে আর হান দঙ্কান হইল না। এই সময় তাহার বাটীর সমুখন্ত ১ নম্বর বাটী বিক্রয় হইতেছে শুনিরা তিনি তাহা ক্রম করিলেন এবং পুরাতন বাটী ভালিয়া নৃতন একটী বিভাল বাটী নিশাণ করাইলেন। পূর্বেই লিখিত হইয়াছে যে, দাশরধির বাটী ৪ তাঁহার ভগ্নীপতির বাটী বস্তুত: এক বাটী ছিল। দাশরধির ভগ্নীপ কিছুকাল পূর্বে মৃত্যু হইয়াছিল। এইক্ষণ দাশরধির সহিত ভাহার ভগ্নীপতির বিশেষ কলহ হইতে থাকায় দাশর্থি উঠানে দেওয়াল ভূলিয়া চই বাটীর সংযোগ ভিন্ন করিলেন।

কিন্তু দৈবজ্বিপাকে এই পারিবারিক কলতের অবসান হইল।
নাশর্থির ভগ্নাপতি কানাইবাবু কঠিন হানুরোগে আক্রান্ত হইলোন।
ব্যাধির ভাড়নায় অন্তির হইয়া একদিন তিনি নাশর্পিকে তাঁহার পাশে
ভাকাইলেন এবং মনোমালিনাের কথা উল্লেখ করিয়া দাশর্থির নিকট
ক্ষমা প্রার্থনা ক্ষিলেন। নাশর্থি জ্যেষ্ঠ সোল্রপম ভগ্নীপতির কাতরতা
দেখিয়া ছির পাকিতে পারিলেন না। তিনি মনোবাদ বিশ্বত হইয়া
ভগ্নীপতির চিকিৎসার ও পথ্যাদির স্ব্যান্থে করিলেন। কিন্তু
ক্রাল কাল তাঁহাকে স্ব্যাহতি দিল না। হঠাৎ হান্থ্রের ক্রিয়া বন্ধ
হইল এবং তিনি চিরতরে চক্ষু মৃত্রিত করিলেন।

ইচার কিছুকাল পবে একদিন দাশরথির শিক্ষক অরন। বাবুর সহিত 
ইচাং ভাঁচার সাক্ষাং হইল। দাশরথি শিক্ষকের পদপুলি গ্রহণ করিয়া 
ইচাকে একদিন দাশর্থির বাড়ীতে পদার্পি করিতে অনুরোধ করিলেন।
ব্য়ে হিনিন পরে অনুদার্শের দাশর্থির বাটীতে উপস্থিত হইলে দাশর্থি 
১০ বংসঃ পূর্বে অধ্যয়ন আলে ভাঁচার সহিত যে নিধ্যা বাবহার করিয়াভিলেন বাহা উল্লেখ করিয়া অনুতাপ করিলেন এবং অন্নদাধার ভাঁহাকে 
লাভ মাস যাবং বিনা বেতনে পড়াইয়াছিলেন বলিয়া দাশর্থি তাঁহার 
ব্যক্ষে ক্রজতা প্রকাশ করিলেন এবং কিছু অর্থ শিক্ষকের পদপ্রাত্তে 
ভাপন করিলেন। অন্ধাবারু সন্তুষ্ট হইয়া ভাঁহাকে আলীক্ষাদ করিয়া

প্রস্থান করিলেন। অধুনা কলিকাভাষ যে সকল কবিরাজ অর্থ ও যশে:লাভ করিয়াছেন, দাশর্থি তাঁহাদের অক্তম। সাধুভাই তাঁহার
বাবসাধের মূলমন্ত্র। তিনি নিরামিধাশী ও ধর্মনিষ্ঠ। তিনি দীর্ঘ জীবন
লাভ করিয়া জনসাধারণের উপকার কক্ষন ইহাই আমাদের কামনাঁচ -



বর্গীয় কুমার হরি প্রসাদ রায়।

## ়স্বৰ্গীয় কুমার হরিপ্রসাদ রায়।

খগীয় কুমার হরিপ্রদাদ রামের আদি পুক্ষ লন্ধীকান্ত ধর।
লন্ধীকান্ত ধরের পূর্বর পুক্ষ সপ্তগ্রামের অধিবাদী ছিলেন। সপ্তগ্রাম
বছদিন চইতে বাঞ্চালার বাণিজাকেন্দ্র বলিয়া প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছিল।
সপ্রগ্রামের অবনতির পর ইহারা কলিকাতায় আগমন করেন। হতাফটিতে অবস্থান করিয়া ইংরাজদিগের সহিত লন্ধীকান্ত ধরের পূর্ব্ব-পূক্
ধেরা ব্যবদা-বাণিজা আরম্ভ করেন।

লন্ধীকাম ধবের সময় এই বংশ প্রচুর ধন সম্পত্তি উপার্জ্জন করেন।
কন্দ্রীকাম্ভ ঈর্বরপরায়ণ ও সত্যনিষ্ঠ ছিলেন। এক সময় প্রতিশ্রুতি
পালন করিতে না পারায় তাঁহার সমন্ত সম্পত্তি নই হইবার উপক্রম
হইয়াছিল, তথাপিও তিনি সত্যচ্যত হন নাই। তাঁহার একমাত্র ক্যার
নাম পার্বতী। একপদ্বাত্রত অপ্তর্ক লন্ধীকাম্বকে অনেকে দারাম্ভর
গ্রহণ ক্ষন্ত অমুরোধ করিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি তাহাতে কর্ণপাত্ত
করেন নাই। পার্বতীর গর্ভদাত পুরেরা তাঁহার সমন্ত সম্পত্তির
উত্তরাধিকারী হইগ্রাছিলেন।

লক্ষীকান্তের শ্রীবৃদ্ধির সহিত ইংরাজ কৃটিয়াল সাহেবদের সংক তাঁহার টাকা লোন দেন কারবার ধ্ব বাড়িয়া পিয়াছিল। নবক্ষের জাবন-চরিত লেখক শ্রীযুক্ত বিপিন বিহারী মিত্র মহাশয় বলেন, ক্লাইব ধর মহাশয়ের বাড়ীতে নবক্ষকে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। নবকৃষ্ণ এ বাড়ীতে সামান্ত মৃহরীর কার্যা করিডেন। ক্লাইব একজন চতুর লোক চাহিলে ধর মহাশয় নবকৃষ্ণকে ক্লাইডের হত্তে অপ্রি করেন। নবকৃষ্ণ বিশ্বতার সহিত কার্য্য করিয়। ক্লাইভের বিশাসভান্ধন হইয়াছিলেন। কালক্রমে তিনি প্রভৃত বিত্ত ও প্রতিপত্তি লাভ করিয়া ইংরাজ-আশ্রিত বাঙ্গালী-দিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ স্থান লাভ করিয়াছিলেন। এরপ কথিত হয় যে মহারাজ নবকৃষ্ণ বাহাত্ত্ব আজীবন এই উপকারের কথা কুজ্জুতার সহিত মুক্তকণ্ঠে কীর্ত্তন করিতেন।

লক্ষীকান্ত ধরের চরিত্তে আমরা একটু বিশেষত্ব দেখিতে পাই। উপাধি-লোলুপতারূপ মানসিক ব্যাধি দর্ব্বত্ত দকল কালে প্রবলভাবে বর্ত্তমান দেখিতে পাওয়া যায়,কিন্তু লক্ষাকান্ত যে দে ব্যাধির প্রভাব হইতে মুক্ত ছিলেন তাহা আমরা তাঁহার চরিত্র আলোচনা করিলে অবপত হই। ইংরাজ সাম্রাজ্য সংস্থাগন্থিতা রাজপুরুষগণের মধ্যে তাঁহার প্রভাব বড়কম ছিল না। মনে করিলে তিনি অনায়াদে বাজসম্মান লাভ করিতে পারিতেন। কিন্তু তিনি অপ্লেপ্ত ইহা লাভের জন্ম সচেষ্ট হন নাই। ইংরাজ সরকার হইতে ১৭৬২ খু: ৫ই জুলাই ভিনি একটি থিলাত প্রাপ্ত হন, ইহা তাঁহাদিগের দপ্তরের কাগজ হইতে অবগত হওয়া ঘাষ । জন-হিতকর কার্য্যে তিনি আনন্দিত হ**ঠতেন।** রাস্তা, ঘাট, জলাশয়, পাছ-নিবাদ, শিক্ষাবিস্তার, মারোগ্য-নিকেতন প্রভৃতিতে বাঘ করিতে তিনি মুক্তহন্ত ছিলেন। দেবতা, ব্ৰাহ্মণ খাদি উত্তেশ্যে হিন্দ সকল অবস্থাতে বায় করিয়া থাকেন। এ সকল বিষয়ে তিনি ধ্থেষ্ট বায় করিতেন, সে কথা আমরা উল্লেখ করিব না। কিন্তু দর্য সাধারণের স্থাধের জন্ম তাঁহার ব্যুদ্ম আনন্দের স্থিত ওঁছোর দেশবাদী স্মারণ করিবেন ৷ এই প্রবুক্তি তাঁহার দৌহিত্রদিগের মধ্যে বেশ বৃদ্ধি পাইঘাছিল। পুরীর বাতা নিশাণ ভাহার প্রকৃষ্ট উদাহরণ ।

জনপ্রিয় লক্ষাকান্তকে তাঁহার নেশবাদী আদর করিয়া নকুধর নামে অভিহিত করিতেন। ইহা রাজা মহারাজা উপাধি হইতে গৌরবস্থতক ছিল। নকুধর বিনয়ের ধনি ছিলেন, স্থানতার প্রতিমৃত্তি ছিলেন, আর ছিলেন অধ্যবদাধের অবভার। তাঁহার গাইছা জীবন বড়ই মধ্ব ছিল। কথনও অলসভাবে সময় কাটাইতেন না। ঈশবোপাদনার নির্দিষ্ট্ সময় ছাড়া অবকাশ পাইলে ইট দেবতার নাম স্থাবণ করিয়া সময় অতিবাহিত করিতেন।

বৈষয়িক হিসাবে লক্ষ্মকান্ত ভাগাবান পুরুষ ছিলেন। ভিনি
মিতাচারী, মিতাহারী ও মিতবায়ী ছিলেন। যে পুরুষে এই মিতক্রম অবস্থান করে তথায় সক্ষ্মী, কার্ত্তি ও শান্তি বিরাজ করিয়া থাকে।
সক্ষ্মকান্ত মিতাহারী ও মিতবায়ী ইইলেও দান ও প্রচুর ভোজ্যে সকলকে
আগায়িত করিতেন।

্লক্ষাকান্তের কলা পার্কিতার গর্ভে হ্রময় নামে এক পুত্র জন্ম গ্রহণ করেন। কালক্রমে এই পুত্র মহারাজা উপাধিতে ভ্রিভ হট্যা হ্রেশ-দেবায় শ্রেষ্ঠ স্থান লাভ করিয়াছিলেন। বলা বাত্ল্যা, লক্ষাকান্তের চরিক্র ও ধনের প্রভাবে স্থম্য দে সম্যের বাধালায় বিশেষ গণ্নীয় ও স্থারণীয় পুরুষ হইয়াছিলেন।

এরপ কথিত হয় লক্ষাকান্তের কন্তার রপের কথা অপেকা ওণের কথা দে কালের লোকের। আনন্দের সহিত কীর্ত্তন করিতেন। দরিজ্ঞ-পোষণ তাঁহার সভাবগত ব্রত ছিল। আর্ত্তকে আন ও তৃঃস্কৃত্তে করিতে তিনি অন্নপূর্ণার ন্তায় মৃক্তহ্তে ছিলেন। মৃত্যুকালে তিনি তাঁহার সঞ্চিত অর্থ হউতে এতদেশীয় আরোগ্যশালার ক্রন্ত ৩০,০০০ টাক। এবং কালীপুর লোহার কারখানা হইতে দনদন পণ্যক্ষ বিস্থৃত রাও। তৈথার করিবার ক্রন্ত ৪০,০০০ টাকা প্রদান করেন। পার্ক্তিনীর পৌত্ত রাজা নরসিংহ পিতামহীর আকাষ্ট্রিত বিষয় কাথ্যে পরিণত করিয়া যশস্বী হইয়াছেন। দুম্দ্য কালীপুর অঞ্চল লন্ত্রীকান্তের

শ্বমিদারীর অন্তর্গত ছিল। বর্ত্তমান কালেও রামলীলার স্থাসিদ্ধ বাগ্যন উাহার বংশধরেরা ভোগ করিভেছেন। এ অঞ্চলের প্রজারা বর্ষাকালে ভাহাদের রান্তার ত্রবস্থার কথা পার্বতী দাসীর কাছে নিবেদন করে। এই নিবেদনের ফলে সক্ষণস্থাদয়া পার্বতী এই দান করিয়াভিকেন।

আমরা যে সময়ের কথা কহিতেছি সে সময় সম্রাট আকবরের বংশপরদিগের সমস্ত রাজশক্তি অন্তর্হিত হইলেও তাঁহাদের নামের প্রভাব
প্রচর পরিমাণে বর্ত্তমান ছিল। তাঁহারা কিছু নজর পাইলে রাজ। মহাবাজা প্রস্তুত করিতেন, আর আমাদের দেশের লোক তাহা প্রাপ্ত হইয়
নিজেকে কৃতকৃতার্থ বিবেচনা করিতেন। ইই ইন্ডিয়া কোম্পানীর প্রদত্ত
উপাধি সকলকে সম্মেহিত করিতে সমর্থ হইত দা। এ জন্ত কোম্পানী
সম্রাটের নিকট হইতে সনল্প আনয়ন করাইয়া অমুগৃহীত ব্যক্তিনিপকে
সম্মানিত করিতেন। রাজা নরসিংহ মহারাজ স্থময়ের সঞ্চম ও কনিষ্ঠ
প্রা। তাঁহার সময়ে কাশীপরের রামলীলার বাগান কলিকাতার সম্মার
বাক্তিদিপের মিলনম্বান ছিল। এ স্থানের নানাপ্রকার রক্ষ পশু পক্ষী
সাধারণের চিত্ত বিনোদন করিত। রাজা বৈজ্ঞনাথ পশুপালন জন্ত
খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন। তিনি বিলাতে Zoological societyর
সদস্য ছিলেন।

এই বংশের রাজারা তীর্থ যাত্রা কালে ইংরাক্স সরকার ইইতে রাজোচিত সমান ও সাহাযা প্রাপ্ত হইতেন। রাজা নরসিংহ পুরী গমন কালে একশত বন্দুকধারী সিপাহি তুইটী হাতি ১০টা ঘোড়া ২০ কুড়িথানিগাড়ি, ১৬ থানা পাকী ইত্যাদি জনগণ সহ গমন করিয়াছিলেন। গমনপথে কালেক্টার প্রভৃতির উপর গভর্ণর জ্যোরেল বাহাত্র আদেশ করিয়াছিলেন যাহাতে রাজা বাহাত্রের কোনরপ অফ্বিধা না হয় সেবিয়াছিলেন যাহাতে রাজা বাহাত্রের কোনরপ অফ্বিধা না হয় সেবিয়াছিলেন তাহারা সচেই হন।

ারাজা নরসিংহের পুত্র রাজা রাজকুমার। ইহার তৃই পুত্র, কুমার রাধা প্রসাদ ও কুমার দেবী প্রসাদ রায়। দেবীপ্রসাদ অল্ল বয়দে অগ্নাভ করেন। কুমার দেবী প্রসাদের পুত্র কুমার হরিপ্রসাদ রায়। রাজা নরসিংহ পোন্ডার যে পৈত্রিক বাটী প্রাপ্ত হন, কুমার হরিপ্রসাদ রায় সেই বাটার ॥• আনা উত্তরাধীকারীস্ত্রে প্রাপ্ত হন। কুমার হরিপ্রসাদের আল ব্যুদে পিতৃবিয়োগ হওয়ায় উাহার জ্যোই তাতে তাহার তত্বাবধান করেন। কিছুদিন ইহার মাতৃল ইহার সম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণ করেন।

বাঘ দাহেব হারাণ চন্দ্র রক্ষিত মহাশ্য কিছুদিন ক্মারকে শিক্ষা প্রদান করিয়াছিলেন। ক্মার হরিপ্রদাদ পণ্ডিত-মণ্ডলীর দক বড় ভাল বাদিতেন। দংস্কৃত-দাহিত্য-পরিষদ ক্মারেব গুণ-গৌরব উপলক্ষি করিয়া তাঁহাকে দাহিত্যনিধি উপাধি প্রদান করিয়াছিলেন। ক্মার হরি প্রদাদ দাহিত্য দভা, দাহিত্য পরিষদ, বেনাভোলেন্ট দোদাইটি, শক্তকেণ নিবারিণা প্রভৃতি দভা দমিতির দদস্য ছিলেন। কোন তৃঃস্থ দাহিত্যিক তাঁহার নিকট উপস্থিত হইলে অবস্থা অসুদারে দাহায় করিতেন। দাম্যিক প্রকাতে তাঁহার স্থিতি প্রকাশের পক্ত-দংগ্রহ-বৃত্তি তাঁহার প্রকাশ্যর হরিপ্রদাদের পশু-দংগ্রহ-বৃত্তি তাঁহার প্রকাশ্যর আয় বৃদ্ধি পাইয়াছিল। পোন্ডা রাজবাটীর দিংহ, বাছ আফু প্যারাডাইদ্ প্রভৃতি দেখিবার বিষয় ছিল।

কোন ৩৬ অনুষ্ঠান কুমার ছরিপ্রসাদের সহাক্সভৃতি হইতে বঞ্চিত হইত না। কারমাইকেল মেডিকেল কলেজ, মৃক্বধির বিভালর প্রস্তৃতিতে তিনি মৃক্ত হতে অর্থ প্রদান করিয়াছিলেন। স্বজাতির কল্যাণ জন্ত বাস্থার দিকে লক্ষ্য না করিয়া ভাহাতে বোগদান করিতেন। নেদিনীপুরে ভাহার অকাতি সম্বেলন হইলে তিনি ভগ্নায়া হইলেও ভাহাতে

বোগদান করিয়াছিলেন, যশোহর সাহিত্য সম্মেলনে সাধারণ সাহিত্যিকের ভাগ গমন করিয়াছিলেন। তাঁহার সরলভা অন্ধকরণীয়, তাহাতে ধনবভার উত্তাপ অমুভূত হইত না।

শ্রমণম্পৃহাও তাঁছাতে বলবভী ছিল। উত্তর পশ্চিমে অনেক তীর্থ তিনি শ্রমণ করিয়াছিলেন। দেবার পঙ্গাসাগরে তিনি গমন করিয়া-ছিলেন। তথায় তিনি বহু ক্ষাব্যক্তির সেবা ও তথাবধান করিয়াছিলেন। তথায় তাঁহার শ্রীর অস্থুত হইয়া পড়ে।

চিকিৎসা-শাস্ত্রেক্সারের বড় অসুরাগ ছিল। তাঁহার গৃহের অসু, ংয়ু ও ঔষধাদি সংগ্রহ অনেক বড় ইানপাতালেরও সমকক হইছু।

সাগর হইতে প্রত্যাগমনের পর তিনি ক্লগ্ন হইলা পড়েন। ছুই নাস রোগ ভোগ করিয়া তিনি প্রায় ৪০ চলিশ বংসর বহাক্রমকালে ইহলীকা সম্বরণ করেন।

হরিপ্রদাদের স্বধর্মনিরতা পত্নী শ্রীম হা স্থিলোনা দাসা একণে তাঁহার নম্পত্তির রক্ষমিত্বী। ইনি স্থানিকিতা, ধর্মপরায়ণা, ও সঙ্গদা। ইহার ক্ষেত্রপানি বালালা গ্রন্থ মাছে। তাহার মধ্যে মানস-প্রস্থন প্রকাশিত ইয়াছে। ইহাতে গ্রন্থকর্মীর হথেষ্ট কবিত্ব প্রকাশ পাইয়াছে। লেখিকার নির্দ্রীকলা ও ওছন্থিতা প্রশংশনীয়। দেশের দূরবন্থা দেখিয়া লোখিকা াহা নির্ধিয়াছেন ভাহাতে লেখিকার স্থানেশপ্রেম বেশ বাক হইয়াছে। শ্রীমতা স্থিলোনা দাসী সাধারণতঃ রাণী নামে অভিহিতা হন। রাণী ইহতে স্টলে যে সকল সদ্প্রণ ভ্রিতা হন্যা উচিত সে সকল সদ্প্রণ ভ্রতা হন্যা উচিত সে সকল সদ্প্রণ ইহাতে স্থেষ্ট আছে। ইনি কেলার, বন্ধীনাথ, রামেশর সেতু বন্ধ প্রভৃতি কেটার্থ পর্যাইন করিয়াছেন। তীর্থ যাত্রা কালে অনেক লোকহিতকর মন্তর্গনে অর্থ-সাহায্য করিয়াছিলেন। তিনি ২টি আফ্রিকা দেশীয় সক্র সিংহ জুলজিক্যাল গার্ডেনে স্থামীর স্মরণার্থে প্রদান করিয়াছেন।

কুমারের একমান্ত কলার বিবাহ থ্ব সমারোহের সহিত সম্পন্ন হইয়াছিল। সে বিবাহে কলিকাতার সমন্ত সন্নান্ত ব্যক্তি, হাইকোটের জজের:
এমনকি, সার আশুতোষ মুথার্জি, সার আশুতোষ চৌধুরী প্রভৃতি আগমন
কাব্যাছিলেন। শ্রীমান পশুপতি ধর, কুমার বাহাত্বের জামাতা।
ইনিভ ধার্মিক, অধ্যবসাগী ও প্রোপকারনির হ। শ্রীমানের একটি
প্র সন্তান হইয়াছে। নবকুমার রাজলক্ষণ সম্পন্ন, শ্রীভগবান ইহালিগকে
দীর্ঘজীবি করিয়া রাজবংশকে গৌরবোজ্জল কর্মন।

## ত্রীযুক্ত শরৎচক্র চক্রবর্ত্তী

ইতিহাস প্রসিদ্ধ কুস্মাঞ্জনী গ্রন্থ প্রণেতা বঙ্গের প্রধান নৈয়ায়িক প্তিত উদ্যানাচাৰ্য্য ভাতুড়ীৰ বংশে ও তাঁহাৰ বিতীয়া পত্নীৰ গৰ্ভজাত ুপুত প্রপতি আচার্য্যের ধারাম ইহার জন্ম। ইহারা কাশুণ গোত্রীয় ব্যবেদ্র শ্রেণী ব্রাহ্মণ, কাপ। শরৎচন্দ্র বসাবে ১২৭২ সনে ১০ই অগ্রহায়ণ ্রকা জেলার অন্তর্গত দৌলতপুর থানার অধীন কৈলা (কলিয়া ) গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম এইশানচন্দ্র চক্রবর্তী, শরৎচন্দ্রের इहे भरहामत ছिलान-(जाष्ठे मानी ज्या ଓ कनिष्ठे भूर्गहत्त (शरान). উহাদের মৃত্যু হইয়াছে। ছুই ছোষ্ঠা ভগিনী শ্রীযুক্তা অভিকাস্থলারী ্ৰবী ও শ্ৰীযুক্তা নৰত্বী দেবী বৰ্তমান মাছেন। ইহাদের মাতার নাম খ্যাননদম্যা দেবী। শর্ৎচন্তের উপ্কিতন ষ্ঠ পুরুষ ক্রফ নারায়ণ ভূটিয়া ্চীধুরী অতি ধণাটা ও কতিপম পরগণার মালিক ছিলেন। শৈশবে --- ज़रीन इटेल कमिनातीब नानाक्रण विगुधना घटि ७ नवाव महकारब वह টাকা রাজ্য বাকি পড়ে। যথন কৃষ্ণনারায়ণের বয়স মাত্র একাদশ বংসর, ত্ৰন যজ্ঞোপৰীত উপলক্ষে গৃহে সন্ধানী অবস্থায় থাকার সময়ে ন্ৰাংবর েনক তাহাকে ধরিয়া মূর্লিদাবাদ লইয়া যায়, সে স্থানে তিনি কল্পেনী অবভায় প্রায় হাদশবংসর অতিবাহিত করেন। তথন রাজকীয় করেদী-গণকে কেলখানায় আবদ্ধ রাখা হইত না, মূর্শিদাবাদ সহরে যথেচ্ছা-ন্পে পরিভ্রমণ করিতে দেওয়া হইত। এই সময়ে কুঞ্নারায়ণ কোন এক পণ্ডিতের নিকট শাস্ত্র অধ্যয়ন করিতেন এবং প্রভাহ গলার স্নান



শ্ৰীযুক্ত শ্বচ্চন্দ্ৰ চক্ৰণতী

ক্রিতেন। তিনি অতি কুপুক্ষ ছিলেন এবং গদামান কালে অতি ন্তললিত কঠে গলাদেবীর ও অ্লান্ত দেবদেবীর আরাধনা-ভোত গান করিতেন। তিনি গদার ঘেষাটে স্থান ও স্তোজে গান করিতেন ঐ ঘাটে দিনাজপুরের রাজার একজন প্রধান কর্মচারী রাজারাম সপৰিবাবে গ্ৰহামান কৰিতে আসিয়া নৌকাতে করিতেছিলেন। ভাষার একটি পরমাশ্বন্দরী অবিবাহিতা কন্তা ছিল। াজারাম ও তাঁহার পত্নী প্রভার এই ফুল্র ব্রাহ্মণ যুবককে দেখিয়া ও টাহার স্থললিত কণ্ঠের স্থোত্ত ভনিয়া তৎপ্রতি আরুট হন এবং তাঁহাকে িছেদের নৌকায় আনাইয়া উচ্চার পরিচয় অবগত হন! রাজারাম বংছের চেট্টায় ও নবাব দল্পকারের প্রহরী কর্মচারীগণের দহায়তায় ক্লফ নবাঘণ রাতিঘোলে মুর্লিগাবাদ হইতে পলামন করেন 🤧 মাথ চক্রবন্ত্রী নাম ধারণে নিজ দেশে চলিয়া আসিলেন। কিন্তু তাঁহার অবরোধ-কাল মধ্যে তাঁহার মাতার মৃত্যু হইয়াছিল এবং প্রভৃত ক্সমী-নারী রাজন্মের দায়ে নিলাম হইয়া অপরাপর বাক্তির হন্তগত হইয়াছিল। পরে তিনি রাজ। রামের ক্লাকে বিবাহ করিয়া সভবালয় কৈল। গ্রামে বাস করিতে থাকেন। শরৎচন্দ্রের পিতার অবস্থা স্বচ্চল চিল না। শৈশবে কুচবিহার রাজধানীতে এক আত্মীয়ের আবাদে থাকিয়। লেখা প্ডা করেন এবং ইংরেজী ১৮৮০ সনে কুচবিহার জেঙ্কিল স্কুল হইতে এট্যান্স পরীক্ষা ও পরে কুচবিহার ভিক্টোরিয়া কলেজ হইতে বি,এ ও বি, এলু পরাক্ষা পাশ করেন। কুচবিহারের তৎকালীন অধীশ্বর মহারাজা স্থার নুপেক্স নারায়ণ ভূপ বাহাত্ব ওঁচোর টেটে শবংচক্সকে নায়েয আহেলকারী পদে নিযুক্ত করিবার প্রস্তাব করিলে শর্মচক্র ভারতে হম্মত না হইয়। ১৮৯০ সনে ময়মন সিংহে ঘাইয়া ওকালতী বাৰসা আবস্ত করেন । কিছ তথায় মাত্র ১মান থাকিয়াই চাকায় চলিয়া আইদেন। এই স্থানে এখনও প্রয়ন্ত ওকালতী ব্যবসা করিতেছেন। অধ্যবসাহ, বাগ্মীতা ও নৈপুণাতার জন্ত শরৎচন্দ্র শীঘ্রই ব্যবসায়ে বিশেষ কৃতকার্য্য হইলেন : ঢাকা জেলার প্রার সকল প্রধান প্রধান জমীদার তাঁহার মকেল। ঢাকার তদানীস্তন ডিখ্রীক্টজন্ধ মিষ্টার ডগলাস্ তাঁহাকে ত্রইবার অস্থায়ী মুলেফ পদে নিযুক্ত করেন এবং তদমুসাবে তিনি মুসীগঞে ও মানিক-গঞ্জে মুন্সেফের কার্য্য করেন। এই কার্য্যে স্থায়ীরূপে নিযুক্ত হওয়ার জক্ত তিনি কোন প্রয়াস পান নাই। ১৯৯৮ সনে যথন তিনি অস্থায়ীভাবে মুনদেকের কার্য্য করিতেছিলেন ঐ সময়ে ঢাকাতে বেঙ্গল প্রভিন্মিয়াল কন্কারেন্সের এক অধিবেশন হয়। শর্থচক্র মোক্তারী পরীকার্থীগণের মৌথিক পরীক্ষক মনোনাত হইয়া ঢাকায় থাকা সময়ে উক্ত কনফারেকে প্রকাশভাবে যোগদান করেন এবং বক্তৃতায় গ্রন্মেণ্টের কোন কোন কার্য্যের তীব্র প্রতিবাদ করেন। কেহ কেহ অনুমান করেন যে এই কারণেই হাইকোট তাঁহাকে স্থায়া মুন্দেফের পদে নিযুক্ত করেন না: প্রথম হইতেই তিনি দেশের ও সর্ক্রাধারণের হিত ২র কার্য্যে আপনাকে নিয়োজিত করেন। ঢাকার ডেলিগেট **স্বরূ**পে তিনি ফলিকাতা, বোদাই মাজাজ, পুনা, বেনারদ প্রভৃতি স্থানে ইণ্ডিয়ান ন্যাদনার কংগ্রেদের অধি-বেশনে যোগদান করেন। ইং১৯০১ সনে তিনি ঢাকা পিপল্স এনে সিয়েসন (জনসাধারণ সভা) স্থাপন করেন। এই সভা ঢাকা ক্লোর যাবতীয় হিতকর কার্য্যে সর্ব্রদাই অগ্রবর্তী। শর্থচন্ত্রের চেষ্টা, যতু ও অধ্যবসারে এই সভা পূর্ববিশ্বের সমুদায় সভার মুখপত। ১৯-৭ পনে লউকাৰ্জন ঢাকা মন্বমন সিংহ জেলা বখনেশ হইতে বিচ্ছিন্ন ক্রিয়া আসাম প্রদেশভুক্ত করার জন্ম সেকেটারী রিজলি সাহেব হারা এক সাকুলার চিঠি ৰাহির করিলে ঢাকা পিশল্স্ এদোদিয়েশনএই বিষয়ে সর্ব্বপ্রথমে প্রতিবাদ করেন। ঐ সনের ডিসেম্বর মাসে মান্ত্রাকে জাতীয়

মহাসভার যে অধিবেশন হয় তাহাতে এই বিষয়ের প্রতিবাদ করার জ্ঞ শরৎচক্রকে ঢাকার ভেলিপেট (প্রতিনিধি) স্বরূপে পাঠান হয়। হপ্রসিদ্ধ বাগ্মা স্বৰ্গীয় লালমোহন ঘোষ উক্ত অধিবেশনের সভাপতি ছিলেন। কলিকাটা হইতে লালযোহন হোষ, শরৎ চন্দ্র মল্লিক,শ্রীযুক্ত জে, চৌধুরী ত্রীযুক্ত হাঁরেন্দ্র নাথ দক্ত, স্থার স্থরেক্সনার্থ ব্যানা: জ্ব, কালাপ্রদল কাব্য-বিশারদ প্রভৃতির সহিত শরৎচন্দ্র একত্তে মান্দ্রাক্ত যাত্রা করেন এবং পথি-मर्था (क्रेंटन विक्रमी) मारहरतत्र श्रष्टाय मध्य चारमाहना करत्रन। তথন পর্যন্ত বঙ্গদেশের নেতৃবর্গের রিছলি সাহেবের সার্কুলার লেটারের প্রতি মনোযোগ আরুষ্ঠ হয় নাই ৷ লালমোগন ঘোষ মত প্রকাশ করেন যে এই বিষয়টী প্রাদেশিক বিষয়,ইছা কংগ্রেস মহাসভার আলোচ্য বিষয় নছে। কংগ্রেস অধিবেশনের পূর্ব্ব রাজিতে বিষয় নির্বাচন সমিতিতে শরৎচক্র রিজলী সাহেবের সাকুলার লেটার উপস্থিত করিয়া ভাহার প্রতিবাদ করার জন্ম প্রন্তাব উপন্থিত করেন। কিন্তু ছঃবের বিষয় এই যে স্থার ফিরোজনা মেটা ভিন্ন অন্ত কেহই শ্বংচক্রকে পোষকভা করিলেন না। গেই অধিবেশনে ময়মনসিংহ হইতে কোন প্ৰতিনিধি যায়েন নাই এবং ঢাকা হইতে মাত্ৰ শবৎচক্ৰ একা গিয়াছিলেন। বিষয়-নিকাচন সমিতেতে তাঁহার প্রস্তাব গৃহীত না হওয়ায় তিনি স্পষ্ট মত প্রকাশ করিলেন যে এই প্রস্তাব কংগ্রেদে গৃংীত ना इट्टेल ढावा ७ महमनिश्ह कथन ७ क्राधान (वानमान कतिरव ना ! তিনি এই কথা বলিয়া সভা পরিত্যাগ করিয়া বাদায় চলিয়া আইদেন। তৎপর স্থার হুরেন্দ্র নাথ, ত্রীযুক্ত জে চৌধুরী ও স্বর্গীয় কালীপ্রসন্ধ কাব্য-বিশারদ বাদার আসিয়া শরৎচদ্রকে জানান যে রিজনি দাহেবের সাকুলার লেটারের প্রতিবাদ করার অন্ত বিষয় নির্বাচন কমিটি ইচ্ছুক হইয়াছেন এবং কংগ্রেদের মেম্বরগণের মধ্যে অপর কেইই ঐ বিষয় ভাল

ক্রিয়া অবগত নহেন। অতএব শর্থচক্রকেই আগামী কলা কংগ্রেদ মহাসভায় উক্ত প্রস্তাবনা উপস্থিত করিতে হইবে। তারপর দিন শবৎচন্দ্র করুকি উক্ত প্রতাব উপস্থিত হউলে তাহা সর্কাদমতি ক্রমে গৃহীত হয়। इंशाब करबक्षिन भरत विक्रिन मारहरवत मात्रकुनांब (महीरवत बनाकुमारव ঢাকা ও ময়মনসিংহ জেলা আসাম প্রদেশভুক্ত না করিয়া ঢাকা ডিভিসন, চটুগ্রাম ডিভিদন, রাজ্যাহী ডিভিদন ও প্রেদিডেন্সি ডিভিদন হইতে যশোহর ও থুননা জেল। ও আসাম প্রদেশ লইয়া নুতন একটি প্রদেশ স্ট হইবার এক প্রস্তাব উপস্থিত করা হয় এবং ঐ বিষয়ে ঢাকাবাসিগণের . মতামত প্ৰহণ কৰিবাৰ জন্মতাকা নবাৰএটেটেৰ তৎকাৰীন ম্যানেজাৰ মি: জি, এন গার্থ সাহেবের বাড়ীতে ঢাকার ২৫জন হিন্দু ও মুসলমান নেতাগণকে আহ্বান করিয়া উক্ত নূতন প্রতাব উপস্থিত করা হয়। ঢাকার নবাব শুর সলিমুলা সাহেবও ঐ মিটিংএ উপস্থিত ছিলেন। ঐ মিটিংএ উপস্থিত হিন্দু ও মুদলমান নেতৃবৰ্গ ঐ প্রস্তাবের প্রতিবাদ करत्न। नर्ड कार्ब्बन এই नृजन अरमण शामरान अखाव मर्कामधात्रमरक বুঝাইবার জন্ত চট্টগ্রাম, ঢাকা ও মহমনসিংহ আগমন করেন ও ঐ দকল স্থানে ধারাবাহিকরপে বক্ততা করেন। ঢাকাতে তাঁহাকে অভার্থনা করিবার জন্ম নবাব স্থার দলিমুলা বিপুল আয়োজন করেন। ঢাকা মিউনিসিপালিটা ও ডিট্টাক্টবোর্ড হইতে অভিনন্দন দেওয়ার প্রকার হয়। ঢাকার তদানীশ্বন ভিষ্টাক্ট ম্যাজিট্রেট মি: র্যাকিন সাহেবের পভাপতিত্বে কতিপয় ডি: বোডের মেম্বর ও মিউনিসিপাল কমিশনরের এক কমিটি অভিনন্দন প্রস্তুতের ক্ষম গঠিত হয়। এই কমিটিতে শরৎচন্দ্র একজন সভা ছিলেন। তিনি বঙ্গবাবচ্ছেদে সর্বসাধারণের অভিমত নাই এই বিষয় উক্ত অভিনন্দন পত্তে লিখিতেচাহিলে মুদলমান ও রাজকর্মচারী মেম্বর্গণ তাহাতে স্বীকৃত হন না। এই বিষয় লইয়া কয়েকদিন প্রান্ত

খোর বাদাস্থাদ হয়। শরংচন্দ্র বলেন দ্বে লর্ডকার্জন যথন বলবাবচ্ছেদের প্রস্তাব লইয়াই ঢাকায় আসিত্তে হেন তথন এই বিষয়ে ভিষ্টিক্ট বোর্ড ও মিউনিসিপাল কমিশনরগণের মত প্রকাশ করা নিভান্ত আবশ্রক: কিন্ধ কা টির অধিকাংশ সভাের মত অক্তরগ হওয়ায় তাঁহাদের মতাম্পারেই অভিয়নন পত্র লিখিত হয় ও তাহাই লর্ডকার্জনকে দেওয়া ছির ১য়। তথন শরংচন্দ্র ও ঢাকা ডিট্রাক্টবোর্ডের কভিনম মেম্বর উক্ত বোর্ডের মেম্বর-পদ পরিতাাগ করেন এবং মিউনিসিপালিটার কমিশনার-গণের মধ্যে তিনি একা কমিশনারের পদ পরিতাাগ করেন। লর্ড-কার্জনকে অভিনন্ধন দেওয়ার যে সভা আসান মঞ্জিলে হয় ঐ সভায় উক্ত পদতাাগী মেম্বরগণকে নিমন্ত্রণ করা হয় না। লর্ডকার্জনি ঢাকায় আসিবার পর উক্ত বিষয় অবগত হইলে তাঁহাদিগকে পরে নিমন্ত্রণ করা হইয়াছিল। বস্বয়বচ্ছেদের ও অদেশী আন্দোলনের প্রের বঙ্গের কেন্দ্রন্থল ঢাকান্ডে ছিল। এই সকল কার্যো শরংচন্দ্র প্রভৃত স্বার্থভাগের করেয়া যোগদান করেন এবং ভিনি ঐ সকল আন্দোলনের অক্ততম নেভা ও অগ্রণী ছিলেন।

১৯২০ সনের পূর্বে জেলার ন্যাজিষ্ট্রেটসণ ডিট্রাক্টবোর্ডের সভাপতি বাকিতেন। এই সময়ে জেলার ম্যাজিষ্ট্রেটসণের যেরপ ক্ষমতা ছিল তাহাতে মনোনীত থেমবুপণের মতানত প্রায়ই গ্রাহ্ম হইত না । ম্যাজিষ্ট্রেট সাথেবের মতাহ্মারেই জেলাবোর্ডের সমুদয় কার্য্য পরিচালিত হইত। শরংচন্দ্র ১৮৯৮ সনে প্রথমে জেলা বোর্ডের মেম্বর ইইয়াই ম্যাজিষ্ট্রেট চেয়'রম্যানের কার্যাকলাপ নিত্তীকভাবে প্রতিবাদ আরম্ভ করেন। ১৯১২ সনে সমাট থম জর্জ্জ দিল্লির দরবারে বঙ্গ-ব্যবচ্ছেদ রহিত করা ঘোষণা করিলে পূর্ববঙ্গের ইংরেজ সরকারী কর্মচারীগণ ও বেসরকারী ইংরেজগণ বিশেষরূপে অসম্ভাট ইইয়াছিলেন। দিল্লির দরবারের পর

সমাটের কলিকাতা আগমন উপলক্ষে বছদেশের সমগ্র ডিষ্টাক্টবোর্ড ও মিউনিসিপালিটীর পক্ষ হইতে তাঁহাকে এক অভিনন্দন দেওয়ার প্রস্তাব হয়। ডিট্রীক্টবোর্ডের এক সভায় শর্ৎচন্ত্র ঐ প্রতাব উপস্থিত করিলে কতিপম ইংরেজ মেম্বর ঐ প্রস্থাবের প্রতিবাদ করেন। এই খিষয় লইমা কিছুকাল পৰ্যান্ত বাদামুবাদ হইডে থাকে। যথন দেখা পেল যে ইংরেজ সভাগণ সম্রাটকে অভিনন্দন দেওয়ার বিপক্ষে তথন শরংচন্দ্র স্পষ্টভাবে বলিলেন যে ডিষ্ট্রীক্ট-বোর্ডের মেম্বরগণ মধ্যে যে অলিভার ক্রমওম্বেল (Oliver Cromwell ) আছে তাহা ডিনি পুর্বে জানিতেন না। এই কথা বলামাত্ত ইংরাজ মেম্বরগণ মন্তক অবমত করিলেন এবং' নির্বি-ৰাদে শরৎচন্দ্রের প্রস্তাব গৃহীত হইল। সিভিলিয়ন ম্যাঞ্জিষ্টেটগণ অনেক সময় শরৎচন্দ্রের নিভীকতা ও সংসাহদের প্রশংসা করিয়াছেন। ১৯১৪ অবে তিনি ডিষ্ট্রীক্রবোর্ডের ভাইসচেমারম্যান মনোনীত হন এবং ১৯২০ সনে প্রথম বেদরকারা চেয়ারম্যান নিযুক্ত হওয়া পর্যান্ত এই কার্য্য করেন। ডিখ্রীক্টম্যাজিট্রেট তিয়ারখ্যানগণ শরৎচক্রের উপর ডিখ্রীক্ট-ব্যেডেরি সমুদয় কার্য্যের ভার অর্পণ করিয়া নিশ্চিস্তভাবে থাকিতেন এবং বাংসরিক রিপোর্টে তাঁহার কার্য্য নিপুণতার ভূমবী প্রশংসা করিতেন। ১৯২০ সনে ম্যাজিষ্ট্রেটের পরিবর্ত্তে বেসরকারী চেয়ারম্যান নিযুক্তের প্রথা প্রবর্ত্তিভ হইলে শরৎচন্দ্রই প্রথমে ঢাকা ডিষ্ট্রীক্টবোডের চেয়ারম্যান মনোনীত হয়েন। ইং ১৯১৯ সনে প্রবল ঝটিকায় ঢাক। জেলার প্রায় সমুদয় ডিস্পেনসারী গৃহ ও বহু রাস্ত। ও পুল একেবারে নাংস হয়। শরংচক্ত ভাঁহার চেম্বারম্যানি আমলে ডিষ্টাক্তবোডের সাধারণের আছবার। ও বিনাঝণে ঐ স্কল ডিদপেন্দারি গৃহ পাক। এমারতে পরিণত করেন এবং রাস্তা ও পুল সমূহের পুন:সংস্কার করেন। বোডেরি বহু সুল গৃহও ঐ ঝটিকাতে ভগ্ন হইয়াছিল, ঐ সকলেরও সংস্কার

কবেন। তিনি ঢাক। জেলার প্রত্যেক গ্রামে পানীয় জলের সরবরাহ করার জন্ম পাক! ইন্দারা বা পুন্ধরিণী খনন করিতে আরম্ভ করিয়া বছ থানায় ঐ সকল কার্যা করাইয়াছেন। কচুবী পানা (Water hyacinth) বিনাশের ছক্ত তিনি ঢাক' ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ডের যে এক নিষম (Byelaw ) প্রবর্তন করিয়াছেন ভাষা দৃষ্টে পুর্ববেদের অপর ক্ষিপ্র জেলা বেণ্ড 9 ঐবল নিয়ম করিয়াছেন এবং ঐ নিয়মের উপরে নির্ভর করিয়াই বেঙ্গল ওয়াটার হাহাসিত্ব কমিটি কচুরী পানা বিনাশের জন্ত এক আইনের পাভুলিপি প্রস্তুত করিয়াছিলেন। পুর্বেই বলা চইয়াছে যে, লর্ডকার্জনের হৈছে। অগিমন উপ্লিক্তে ভাঁহাকে অভিনন্ধন দেওয়া বিষয় লইয়া অভিনন্ধন প্রস্তুত কমিটির অধিকাংশ মেম্বরগণের সহিত মতটেরধ হওয়ায় তিনি ভিন্নীইবোর্ডের মেম্বরী ও মিউনিদিপাল কমিদনারা পদ ত্যাগ করিয়াছিলেন। কিছু তৎপরেই তিনি পুনরায় উক্ষ উভয় পদে পুনরায় নির্বাচিত হইয়াভিবেন। মিউনিসিপালিটীর কমিশনার্বপে তিনি উক্ত কমিটির প্রায় সর্কেস্কা ছিলেন। তাঁচার বিন। অভিমতে চেয়ার-ম্যান কি অন্ত কোন কমিশনার প্রায় কোন কার্ব্যই করিতেন না। কমিশনারগণ তাঁহাকে তুইবার চেয়ারম্যান পদে নির্চাচিত করিত্তে উল্ল করিলে তিনি নানা কার্য্যে ব্যাপুত থাকায় ঢাকা মিউনি-**সিপালিটা**র চেয়ারমানের গুরুতর কর্তবাকার্যা বীতিমত করিতে প্রাধিবের না বলিষা ভাগাতে সম্মত হন নাই। তাঁগার উপদেশে ঢাকা থিউনিসিপালিটির জলের কলের পুনর্গঠন ও মৃত্তিকার নীচে প্রংপ্রণালী প্রস্থাতের অবতারণা বিশেষরূপে উল্লেখযোগ্য। মিউন্নি-দিপালিটীর কমিশনরগণের পক্ষে কর্ত্তব্যপরায়ণতা ও উচ্চ আদর্শ ষাহা তিনি দেখাইয়াছেন তাহা নিতান্ত অফুকরণীয়। মন্টেগু-চেমস-ফোর্ড সংস্কারের পূর্বে ডিনি ডিনবার ঢাকা বিভাগের মিউনি-

নিপালিটি সমূহের প্রতিনিধিরণে বদীয় ব্যবস্থাপক সভার মেষর হওয়ার প্রার্থী হন। প্রথমবার (ইং ১৯১৪) বরিশালের অনারেবল মহম্মদ ইছমাইল সাহেবের সহিত তাঁহার প্রতিবালিত। হয়, এই সময় ঢাকার নবার স্যার সলিমুল্ল। সাহেব উক্ত ইছমাইল সোহেবকে বিশেষভাবে সাহায়। করেন। তথাপি মাজ ২ ভোটের শরৎচন্দ্র পরাস্ত হন। বিভীয় বাবে (ইং ১৯১৬) ফরিদপুরের স্বপ্রসিদ্ধ জননামক অর্গীয় অফিকা চরণ মজুমদার মহাশয়ের সহিত তাঁহার প্রতিযোগিতা হয়। অম্বিকা বাবু ও শর্ৎচক্র উভয়েই সমান সমান সংখ্যক ভোট পাইলে ঢাকার ডিভিসনল কমিশ্রের নির্বাচনের নির্ মাত্রপারে লটারী করেন। তংহাতে অর্থিকা বারু জয়ী হয়েন: **অফিক৷ বাবু অস্থন্ততা নিবন্ধন পরে পদত্যাগ করিলে শ**র২ চক্র তৃতীয় বার (ইং ১৯২০) করিদপুরের উকীল প্রীযুক্ত মণুরানাথ মৈত্রের প্রতিযোগিতা সত্ত্বেও সর্বসম্মতিক্রনে নির্বাচিত হইয়া বেঙ্গল কাউনিদলের মেম্বর স্বরূপে মণ্টেও চেমদফোর্ড সংস্নার প্রবর্তন হওবং পর্যায়ে কার্যা করেন। এই সময়ে তিনি অনার বিষয় মধ্যে ঢাক: ও ময়মনদিংহ জেলার ম্যালেরিয়া প্রাকৃত্তাবের কারণ অভুদন্ধান ও ভাহা নিবারণের উপায় নির্দ্ধারণ, ঢাকা জেলার নদী লালা সংস্কার, ঢাকাসহরের উন্নতিকল্লে একটা ইম্প্রভ মেণ্ট্রাট্ গঠন, রেল ও ষ্টীমারে যাত্রীগণের জন্ম স্থ্যবস্থা করা ইত্যাদি বিষয় বিশেষরূপে আলোচনা করিয়াছিলেন। আইন সভা কর্ত্ত গঠিত মূল্য বুদ্ধি কমিটি (High Prices Committee, ) শিশুমুখন (Child Welfare Committee) ও প্রথমেন্ট কর্ত্তক নিষ্ক্ত কচুরীপানা কমিটির মেম্বর নিযুক্ত হইয়া ঐ সকল কমিটির কার্যা অতি দক্ষতার সহিত করিয়াছেন। ঢাকা হইতে মানিকগঞ্জ যাতায়াতের অহুবিধা নিৰাবণ করার জন্ম ঢাকা আরিচা বেলওয়ে প্রস্তুত করার জন্ম আজ ২৫ বংসর কাল তিনি অক্লান্ত পরিশ্রম সহকারে আন্দোলন করিতেছেন। ঢাকা জেলা মধ্যে প্রবাহিত বুড়ীগলা, ধলেশরী, ত্রদ্বপুত্র শীতলখা প্রভৃতি নদী সংস্থারের জ্বতা িনি গবর্ণমেন্টের মনোযোগ বিশেষভাবে 💂 আকর্ষণ করিয়াছেন। ঢাকার প্রশিদ্ধ মিটুফোর্ড হাদণাতালের গবর্ণর স্বরূপে রোগীদিগের ঔষধ ও পথোর স্থবাবদ্বা ও ঐ হাসপাতালের বহুসংস্কার কার্যং করিয়াছেন। তাঁহারই যত্ত্বে ও চেষ্টায ঐ হাদপাতাল প্রথম শ্রেণীর সরকারী হাদপাতাল স্বরূপে গ্রুণিমণ্ট ইহার ভারমূর্ণ করিপ্রছেন। ইনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের দেনেটের স্থাপন সময় হইতেই মেম্বর আছেন। ঐ বিশ্ববিভাল্যের বাম পরীক্ষার জ্ঞা যে বজেট্ কমিটি হইয়াছিল তিনি তাহার সভাপতি ছিলেন এবং অভি দক্ষতার সহিত ঐ কার্য্য সম্পন্ন করিয়া এক রিপোর্ট দিয়া**ছিলেন।** ঢাকা কিশোরীলাল **ক্**বিলি তিনি একজন টাষ্টি ও গভার্ণিং বডির প্রেসিজেট্ ও ঢাকা জগন্নাথ ইন্টার মিডিয়েট কলেজের গভার্ণিং বডির মেম্বর আছেন। পূর্ব্ব ৰঙ্গ জমীদার সভার বৃত্তদিন জহেণ্ট সেক্রেটারী জিলেন এবং মেম্বর আছেন। ঢাকা জেলার সর্বাদারণের সর্বপ্রকারের হিতকর কার্য্যে তিনি অগ্রবর্ত্তী। ইহার পিত। ঈশান চন্দ্র চক্রবর্ত্তী বাং ১২৯৫ সনের sbi আষাত তারিথে ও **তাঁ**হার মাতা অনক্ষয়ী দেবী বাং ১৩১৪ সনের ১২ই ভাজে ভারিথে পরলোক গমন করেন। তাঁহার জোষ্ঠ প্রতা শশীভূষণ বাং ১৩১৯ দনের ১২ই আখিন ও কনিষ্ঠ পূর্ণচন্দ্র वार ১७ । रामव अना देवत जावित्य भवताक शयम कविशास्त्रम । শর্ৎচন্দ্রের প্রথমা স্ত্রী বসম্ভকুমারী দেবীর বাং ১৩০৯ সনের ২রা অগ্রহায়ণ তারিখে ঢাকাতে ওলাউঠা রোগে মৃত্যু হয়। তারপর তিনি

উথ্লীর গোস্যামী বংশের প্রীমতী কমল কামিনী দেবীকে বিবাহ করেন। প্রথম পক্ষের স্ত্রীর গর্ভে শ্রীমান অবিনাশ চক্র বাং ১৩০৩ সনের ৪ঠা কার্ত্তিক তারিখে ও দ্বিতীয়া স্ত্রীর গর্ভে শ্রীমান সমরেক্স চক্স বাং ১৩১২ সনের ২৫শে বৈশাধ তারিখে স্ক্রাগ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহার কোন কন্তা সন্তান হয় নাই।



স্বৰ্গীয় হরিশচন্দ্র বস্থ

# কলিকাতা আহিরীটোলার বস্থাংশ।

কলিকাতা আহিরীটোলার সম্রাপ্ত বস্ত্বংশীয়গণ ন্থার ও ধর্মপরায়ণতায় প্রসিদ্ধ । ইইারা প্রায় দেড্শত বংসর হইল এই কলিকাতা
মহানগরীতে বাদ করিতেছেন । ইহাদিগের পূর্বপূক্ষ স্থনামধন্য

সুকারিণী চরণ বস্তু মহাশয় বসিরহাট মহকুমার স্বন্ধগত স্থায় নিবাস
ভূজি নভারহাত হঠতে অধিয়া আহিরাটোলায় প্রথম বদবাস আরম্ভ করেন । ইনিই বিধ্যাতি পহরিশ চক্ত বস্তু মহাশ্যের পিতামহ ।

তহবিশ চক্র বহু মহাশয়ের পিতা তহরলাল বহু ও জ্যেইজাত তপার্বতী চরণ বহু বছধন সম্পত্তির অধিকারী ছিলেন। তহওলাল বহু মহাশ্র অল্পবন্ধ বালক হরিশচক্রকে রাধিয়া ইহধাম ত্যাগ করেন।

বৈষ্যিক মামলা মোকজ্মায় ৺হরিশচন্দ্রের প্রত্রাক্ষত সম্পত্তির আধকাংশ ব্যয়িত হয়। ইহার মাতাঠাকুরাণী অনেক পোষ্য পালন করিতেন। সম্পত্তির ঘাহা কিছু অবশিষ্ট ছিল সেই পোষ্যবর্গের পরিপোষণে তাহা নিঃশেষিত হয়। উক্ত হরিশচক্র বস্থ মহাশয় তথন ভার্যেণ্টাল সেমিনারী নামক বিদ্যালয়ে পাড়তেছিলেন।

অবস্থার ত্রিংগাকে হউক অথবা স্বত:প্রবৃত্তির ফলেই হউক এই
সময় হইতে বালক হরিশচন্দ্রের হান্যে বিভাধায়নের ব্যাকৃল বাসনা
ভাগিয়া উঠিল। অধ্যয়নে আগ্রহ ও অক্লান্ত চেষ্টার ফলে ডিনি পুরস্কার
স্কলপ বহু স্থা ও রৌপ্য পদক উক্ত বিভালয় হইডে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।
পুর্বোক্ত স্কুল হইতে দক্ষভার সহিত জুনিয়ার পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া
ভিনি হিন্দু কলেজে ভটি হয়েন ও কয়েক বংশরের মধ্যে অধ্যয়নে

আপনার বৃহপত্তি দেখাইয়া দিনিয়র পরীক্ষায় সাটিফিকেট পান . এই সময়ে তিনি মঞ্চিলপুরত্ব বিখ্যাত দত্তবংশীয় ৺মধুত্দন দত্তের ক্ঞাকে বিবাহ করেন।

একদিকে সংসার চিন্তা অক্সদিকে প্রবল অধ্যরনেজ্য তাঁহাকে ব্যাকুল করিয়া তৃলিয়াছিল। শিক্ষকতা করিয়া এতদিন তিনি পাঠের ব্যার আপনিই সংগ্রহ করিতেছিলেন। সংসার পরিচালনে তাঁহার এমন কেহ দিতীয় অবব্যন ছিল না যে, তিনি সংসারের ভার তাঁহার উপর ক্রন্ত করিয়া নবোন্তমে অধ্যয়নরত হইয়া ব্যাকুল বাসনার পরিভৃত্তি করিবেন। কর্ত্তব্যের কঠোর অন্তরোধে ত্র্যান্ত্র কর্তান্ত্র অধ্যয়নেজ্যু জলাঞ্চলি দিতে হইল।

ছাত্র জীবনের যবনিকাপাত করিয়া তিনি কর্মক্ষেত্রে প্রবিট হইলেন। কর্মের জ্বন্ধ বছ অন্তেষণ করিয়া শেষে সামান্ত বেতনে ইয়ংগ্রের সপ্তদাগরী আফিনে কেরাণীর পদে প্রবেশ করিলেন। প্রে তাঁচার কর্মপট্তা ও হিসাব প্রভৃতিতে তাঁহার অপরিদীম অধিকাব দেখাইয়া তিনি উক্ত আফিনে বৃক্ কিপার পর্যান্ত হুইয়াছিলেন।

কি জ্ঞানে, কি দানে, কি ধারতায়, কি নম্রতায়, কি বিশ্বস্ততায়, কি কর্মনিপুণতায় তিনি সকল গুণের পরাকার্চা দেখাইয়াছিলেন । তাঁহার দেবত্র্রন্ত মূর্ত্তি দর্শনে চক্ষ্ ভক্তিভরে আপনিই নত হইত. তাঁহার সরল হাসিতে হৃদয় অজ্ঞ পূলকে পুরিত হইত। তাঁহার ধর্ম-পরায়ণতার উপর পূর্ব্বোক্ত আফিসের বড় অংশীদারের এত বিশাস ছিল যে বিলাভ ধাইবার পূর্ব্বে সকল কার্য্যের ভার তাঁহারি উপর সম্পূর্ণক্ষপে ক্সন্ত করিয়া ঘাইডেন।

কিছুকাল পরে ভত্ততা সাহেবদিগের সহিত মনোমালিত হওয়াঃ ভিনি ঐ পদ পরিত্যাগ করিয়া মার্কিনের সওদাগর হুইটনী ব্রালাস

কোম্পানির আফিসে বুক কিপারের কার্যাগ্রহণ করেন। কিন্তু এই সময় হইতে তাঁহার প্রবল অধায়নেচছা ধেন বাণিজ্যেচ্ছায় পরিবর্ত্তিত হইতে লাগিল। তখন তিনি "বাণিজ্যে বসতে লক্ষী" এই সংস্কৃত প্রবাদের উপর নির্ভব করিতে লাগিলেন।

উক্ত কোম্পানীর গোলাবাড়ীর নিক্ট তিনি একটি কাঁচের বাসনের দোকান করিলেন। এই দোকানটির উন্নতিকল্পে তিনি মাফিসের কাজ করিয়া কঠোর পরিশ্রম করিতে লাগিলেন ও ভারার ফলে আরও ছইটী দোকান বৰ্দ্ধিত করেন।

ু এই সময় বিভাতি দ্রব্য আমদানী করিবার জন্ত তিনি হরিশচন্দ্র ৰম্ব এও কোম্পানী নামে একটা আমদানী আফিদ করেন, এবং ১৮৬৪ খুটান্দে উক্ত আফিস রাধাবাজারে লইয়া যান ৷ পরে আপন আফিদের উন্ধতির জন্ম পূর্ব্বোক্ত স্তুলাগুরী আফিদের কার্য্য ভ্যাগ্ করেন। হরিশচন্দ্র বস্থ এও কোম্পানীর এই আফিস্টি এখনও তাঁহার পত্রগণ ও পৌত্রদিগের স্বারা উক্ত স্থানে পরিচালিত হইয়া আগিতেছে।

দারিস্তা ও কঠোরতার মধা দিয়া মাতৃষ হইয়াছিলেন বলিয়া তিনি ক্ষমার বৈশিষ্ট্য ভালরণেই প্রণিধান করিয়াছিলেন, দান ধর্মের মর্ম্ম প্রকৃতরূপেই হুদয়ক্ষম করিয়াছিলেন। তাঁহার আঞ্চিসের সাহায্যে বহু ব্যবসায়ী নিজ নিজ ভজাসন তাঁহার নিকট বন্ধক রাখিয়া পণ্য দ্রব্য বিশাত হইতে আনমুন করিতেন। মাঝে মাঝে এইরূপেই ব্যবদাঘীপণ ত্রবা আনাইয়া পরে ক্তিগ্রন্ত হইয়া নিজ ভত্রাসন ছাজিয়া দিতে অথবা তাহা বিক্রম করিয়া ঋণ পরিশোধ করিতে ইচ্ছুক হ**ইলে** তিনি গোপনে তাঁহাদিগের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া "আমি আপনাদিগের পরিবারবর্গকে পথে বসাইয়া আমার টাকা লইতে প্রস্তুত নহি"-ইহা বলিয়া তাঁহাদিগের সমক্ষে সমস্ত ধং থণ্ড গণ্ড

করিয়া ফেলিয়া দিতেন ও 'ভগবান আমাকে দিয়াছেন আমার একরূপ চলিতেছে। আপনার অবঙা অক্ষতন; আপনার নিজের জন্ম না তইলেও এ প্লা আপনার পরিবারবর্গের জন্ম ভূলিতে হইবে'—এইরূপ 'নিয়া তাহাদিগকে সাভ্না দিতেন।

ব্যবসাধিক দায় হইতে উদ্ধার ব্যতীত বস্থবংশীধগণের স্বসাক্ষ দান-ধংশার কথা এখনও শুনা যায়। ইনি ভিনপুত্র ও তুই কল্পা রাথিয়া ৫৪ বংসর ব্যবস ইহলোক ত্যাগ করেন। তাঁহার পুত্র কল্পার মধ্যে এগনও ্তুই পুত্র জীবিত আছেন।

### ৺উমাচরণ বস্থ।

শ্রীষ্ত রাজেন্দ্র কুমার কহুর পিতার নাম ৺ উমা চরণ কহু। পিতা-মহের নাম এহরলাল বস্থ। হরলালের পিতা এতারিনী চরণ বস্থ মহাশ্ম ২৪ পরগণা জেলার স্বস্তুর্গত "দতীর হাট" গ্রাম হইতে উঠিয়া আদিয়া কলিকাতার আহিরীটোলা পলীতে ভূমি ক্রম করিয়া বাস করেন উমাচরণ বস্থ মহাশয় নিজ বাড়ী প্রস্তুত সেই বসত ভাষর একপণ্ডে করেন। ১৮৪৬ খ্রীষ্টাব্দের ১৯শে ডিসেম্বর, বাকালা ১২৫৩ সালের এই পৌষ তারিবে শ্রী রাজেজ কুমার বহুর ২৪ পরগনা জেলার অন্তর্গত বাক্রইপুর গ্রামে তাঁহার মাতৃলালয়ে জন্ম হয়। তাঁহার মাতাম্হ লিভা-নৰ্ম্বায় চৌধুরীর ভৃতীয় পুতা। নিভ্যান্দ রায় চৌধুরী মহাশয়ের বণিতা৺ তুর্গামণি শ্বাভনামা রাজা নবক্লফের দৌহিত্রী। রাজেজ কুমার প্রথমে ''ওরিয়েণ্টাল সেমিনারীতে" দিতীর শ্রেণী পর্যান্ত পাঠাভ্যাস করেন। পরে ১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দের জাত্যারী মাসে তেয়ার স্কুলের প্রথম খেণীতে ভর্তি হন। তথা হইতে এন্ট্রান্স পরীকার প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হইয়া ১৪ ুটাকা বৃত্তি লাভ করেন। তথন ঠাহার বয়স ১৫ বংশর মাত্র। তংপরে প্রেদিডেন্সা কলেজে ভর্ত্তি হন। দেখান হইতে ক্ৰমান্তৰ এফ্ এ, বি এ ও বে এল পরিকাষ দিঙীয় বিভাগে উত্তীৰ্ণ ২ন। ১৮৬৭ খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাদে কলিকাতার হাইকোর্টে তিনি উকিল শ্রেণীভূক হন! ঐ দনের জুন হইতে নবেম্বর মাদ প্রয়ন্ত বেলল ারপোটের ভরফে সাব রিপে।টারের কার্য্য নির্বাহ করেন। ভাহার পর ১৮৬৮ খ্রীষ্টাব্দের ডিদেম্বর মাদেব শেষ ভাগে একটি আছায়ী মৃনদেকীপদে নিষ্ক হন। তথন তাহার ৰয়দ ২২ বংদর মাত্র। ১৮৬৯
প্রীপ্তানের এপ্রিল মাদে তিনি স্থামীভাবে ঐ পদে নিষ্ক হন। ১৮৮১
দালের ফেব্রুয়ারী হইতে জুলাই পর্যান্ত অপ্রামীভাবে দবজ্জের
কার্য্য করিয়া ঐ দনের অক্টোবর মাদে স্থামী দব জ্বজ্ব পদে নিযুক্ত হন।
১৯০০ প্রত্তাবের জুলাই হইতে দেপ্টের্বর পর্যান্ত দহকারী
দেদন জ্বজের কার্য্য নির্কাহ করেন। পুনরায় ১৯০২ প্রতাব্দের মধ্যভাবে
আবার ঐ পদে নিযুক্ত হইয়া ১৯০৩ প্রতাব্দের ফেব্রুয়ারী মাদ হইতে
পি মাদ বর্জমানে এডিদভাল জেলা জ্বজের পদে কার্য্য করেন। তারপর
ঐ দনের দেপ্টের্বর মাদে ১ মাদের জ্ব্য ক্ষণনগরে অস্থায়ী ভাবে
জ্বের কার্য্য করেন। পুনরায় ১৯০৪ দনের ৮পুলার পুরের আন্দার্জ
৪ মাদ প্রিয়্য অন্থায়ীভাবে জেলা জ্বজের পদে কার্য্য করেন। ইনি
১৯০৫ দনের জুন মাদে কার্য্য হইতে অবদর গ্রহণ করিয়া পেন্দন্ প্রাপ্ত
হইয়াছেন এবং "রায় বাহাত্ব" উপাধি পাইয়াছেন

J नगरतक विकरतक विभरतक वर्षील व्यवस्तास मन्द्रक रि **単に2回** कौर्ट्स त्रमस वात्रीस 和67字 野河 地 बीरभक्त द्रांनक त्रांमक त्रांमक ইংলাল বহু (মধ্য পুত্ৰ) 配を24つ ৰংশ তালিকা कारियो इत्र वस् রামক্ষ বহ आम बाटकक्त क्याब छ नक मनिक अधिक मिर्गति मिर्गति करने हैं উমাচরণ, ৰস্থ বাহাত্ৰ नीरतस द्राघटत्रीपान, (पोर्शक् ME214 45 0 खर्भार ज्ञास नण्डांभ बन्द्र,

# শ্রীযুক্ত গৌরগোপাল রায়।

বাঙ্গালা ১২৫৭ সালের ৪ঠা বৈশাথ বগুড়া টাউনের শিববাটী সহর-তলীতে শ্রীযুক্ত গৌর গোপাল রাম্ম জন্মগ্রহণ করেন। ইহার পিতার নাম ৶রামন্সিংহ রায়। ইহারা জাতিতে বারেক্ত কায়স্থ। ভৃগু নন্দীর বংশ, কাতুর ধারা, কাশ্রপ গোত্র। ১৩২৩ সালের "কায়স্থ পত্রিকার" ৩৫২ পু: "অষ্টমমনীয়ার নন্দী "বলিয়া ইগাদের সম্বন্ধে যে প্রবন্ধ লিখিত হইয়াছে তাহার কিয়দংশ এম্বলে উদ্ধৃত হইল—"উক্ত বংশে গোণী কাল রায় কামুনগো হইয়া নিয়োগী ও তথংশীয় স্বৃদ্ধি ও কমল সহোদর ভাত্তম মোগল সমাটের রাজত্ব কালে "থা" উপাধি প্রাপ্ত হইমাছিলেন। স্থ্যুদ্ধি থার বংশধর গৌর কিশোর রায় নবাবী আমলের শেষে ও ইংরাজ বাজতের প্রথম অবস্থায় মুনসেফ নিযুক্ত হন ও তাঁহার পুত্র" হৈত্ত প্রসাদ রায় রাজ্যাহী দেওয়ানী আদালতের খ্যাতনামা উকীল ছিলেন ৷ বৰ্ত্তমান সময়ে কমল থাৰ বংশীয় আহিছে গৌর গোপাল রায় ৰগুড়ার স্বপ্রসিদ্ধ নবাৰ দৈয়দ আবদাস সোভান চৌধুরী সাহেবের দেওয়ান পদে বছকাল ঘাবং নিযুক্ত থাকিয়া অতিশয় দক্ষতা ও যুখের সহিত কার্যা করিতেছেন। তিনি নবাব সরকারের সচিব হইলেও উক্ত জেলার অনারারী মাজিট্রেট, ডিষ্টিক্ট বোর্ডের সভা, মিউনিদিপাল কমিশনর, জেলখানার পরিদর্শক প্রভৃতি কার্যাও দক্ষতার সহিত সম্পাদন করিয়াছেন। তিনি এইরূপ রাজ্যেবা ঘারা সম্রাট সপ্তম এডমার্ড ও পঞ্চম জর্জের রাজ্যাভিষেক সময়ে গ্রইবারই "সার্টিফিকেট অব অনার" প্রাপ্ত হইয়াছেন। এতহাতীত সম্রাট স্থম এতহার্ডের

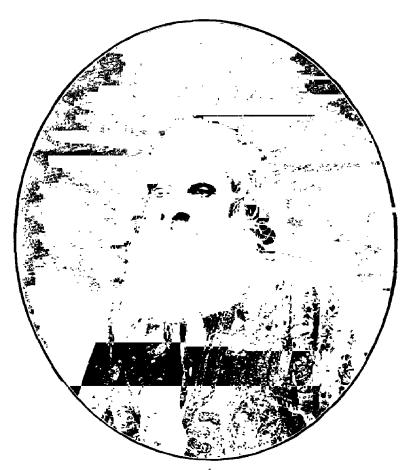

রায় বাহাছর শ্রীগৌর গোপাল রায়

রাজ্যাভিষেক কালে : ১০৩ খৃ: দিল্লীতে যে বিরাট দরবার হয়, তাহাতে ইনি সরকার কর্ত্ব নিমন্ত্রিত হইয়া উপস্থিত হইয়াছিলেন। মহাত্মা স্বৃদ্ধি থাঁ ও কমল থাঁ উভয় লাভার পুত্রগণ বে 'রায়্যাঞা' উপাধি পাইয়াছিলেন; তাহা হইতেই উভয়ের বংশধ্রগণ "রায়" উপাধি ধারণ করিয়া আসিতেভেন।"

গৌর গোপাল বাব্র এক কলা ও ছই পুত্র। কলা মগ্নপ্যারির বিবাহ অটম মনীযার বাজ্রসের চাকীবংশীয় শ্রীযুক্ত পুর্বচন্দ্র রায়ের সহিত হইয়াছিল। জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ রায়। ইহার বিবাহ সাধ্যালীর দাশ বংশীয় পাবনার ৮সতীশ চন্দ্র সরকার মহাশয়ের কলার সহিত হইয়াছে। ইহার এক কলা ও তিন পুত্র। কনিষ্ঠ পুত্র শ্রীযুক্ত উপেন্দ্র নাথ রায় বস্তভায় ওকানতী ব্যবসা করিতেছেন। মৌরট্রের চাকী বংশীয় নদীয়া জিলার ছল্ভপুর নিবাসী রায় বাহাত্র প্রবিদ্ধ মৌলিক ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট মহাশ্বের কলার সহিত ইহার বিবাহ হইয়াছে। ইহার এক পুত্র ও ছই কলা।

গৌর গোপাল বাব্র আতুপ্তরগণের মধ্যে প্রীযুক্ত মোহিনী মোহন রায় বগুড়া কালেক্টরীর সেরেন্ডাদার, প্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র রায় বগুড়ার অনারারী ম্যাজিট্রেট্ও মিউনিসিপাল ভাইস-চেয়ারম্যান এবং প্রীযুক্ত ক্রেন্দ্র নাথ রায় ভাড়াশের প্রসিদ্ধ ভূমাধিকারী পরাজ্যি বন্যালী রায় বাহাছরের এটেটে কার্য্য করিভেছেন।

#### কোণার মিত্র বংশ

জেলা ২৪ পরস্থার ভাগীরখীর পুর্বক্লবন্তী সাধকশ্রেদ রাম প্রদাদের জন্মদান হালিদহরের সন্ধিহিত দক্ষিণকোণা সর্বজনবিদিত প্রসিদ্ধ গ্রাম। এই কোণা গ্রামের বিশিষ্ট গৌরব স্থানীয় মিত্র বংশ ও মিত্র বংশীয়গণ। এই আদর্শ কাম্বন্থ বংশই সর্বতোভাবে গ্রামের গৌরব-শ্রী বৃদ্ধি করিয়াছেন এবং কোণা সর্বজনবিদিত করিয়াছেন। ইদানীস্তন যদি কোণার গৌরব-শ্রী কিছু হ্রাদ হইয়া থাকে, তাহা মিত্র বংশের কোন ক্রটির জন্ত নহে, নেশব্যাপী ম্যালেরিয়ার প্রকোপই ভাহার প্রধান কারণ।

মিত্র বংশের আদি পুরুষ স্থাদেব মিত্র হুগলি জেলার অস্তুগত বন্দীপুর হুইতে কোণায় আগমন করেন, তাঁহার এই আগমনের একটা বিশেষ উপলক্ষ্য ছিল। স্থাদেব মিত্র মহাশয় যে বন্দীপুরের মিত্র বংশে জন্ম গ্রহণ করেন, সেই মিত্র বংশের দেশব্যাপী যথেই গ্যাভি আছে। প্রাতঃশারণীয় নীলকমল মিত্র মহাশয়ের স্থনাম ও স্থাণ ভারতবিদিত এবং তাঁহার স্থোগ্য পুত্র চাক্ষচন্দ্র মিত্রও পিতৃ পদাক স্মরনপ্রক দেশ ও লোক সেবায় আ্বানিয়োগ করিয়া বন্দীপুর মিত্র বংশ গৌরবান্ধিত করিয়াছেন।

কোণার মিত্র বংশের প্রতিষ্ঠাত। শুক্রের মিত্র হুগলীতে নবাব কৌঙ্গারের অধীনে কাজ করিতেন। তিনি কোণার তৎকালান প্রশিদ্ধ ধনী ৺অনম্ভরাম শীলের কন্তা শ্রীমতী নবমল্লিকার পানিগ্রহণ করেন। এই বিবাহ স্ত্রেই তিনি কোণায় বাদ করেন। ইহা নবাবা আমলের কথা। ইংরাদ্ধ রাদ্ধত্ব স্থাপনের পর হইতেই মিত্র বংশীয়পণ ইংরাদ্ধী ভাষাশিক্ষা আরম্ভ করেন এবং অনেকেই পাণ্ডিত্য লাভ করেন। বিশ্বনাথ
মিত্র ও দেবনাথ মিত্র কলিকাভার অনেক ধনী ও জমিদার বংশীয়গণকে
ইংরাদ্ধি ভাষা শিক্ষা দিতেন এবং এই শিক্ষাদানের সাফল্যের জ্বয়
উাহাদের স্থযাং নানাদিকে ছড়াইয়া পড়ে। বিশ্বনাথ মিত্র তদানীম্বন
গভর্গর জেনারেল লর্ড অক্লণ্ডের কোন নিকট আত্মায়কে বাঙ্গালা ভাষা
শিক্ষা দিতেন এবং কলিকাভার প্রসিদ্ধ ছাত্ব-লাটু বাবুরও শিক্ষক
ভিলেন। ভিনি কলিকাভার শিক্ষিত ও ভন্ত সমাদ্ধে "নাষ্টার" বলিয়া
পরিচিত ছিলেন।

মিত্র বংশের কথা বলিতে বা লিখিতে গোলে শুকদেব মিত্রের পৌত্র চক্রকুমারের নাম উল্লেখ করিতে হয়। এই চক্রকুমারের পথা আনন্দময়ী স্বামীর সহিত সহ্মৃতা হন। সতীর পুণা তেক্তে আছেও মিত্র বংশ সমূজ্জ্বলা

পুর্বেই বলা ইইয়াছে যে শুক্দেব মিত্র মহাশয় নবাবী আমলে কোণায় আসিয়া বাস করেন এবং দেই সময় হইতে কোণার মিত্র বংশ কুলে-শীলে, বদান্ততায় ও জ্ঞানগোরবে ক্পপ্রসিদ্ধ হইরা উঠে। ইংরাজগণ যথন বল্পদেশ জয় করিয়া বিজ্ঞ পতাকা উজ্ঞান করিয়াছিলেন, সেই সময়ই হইতেই মিত্র বংশ জনসমাজে প্রতিষ্ঠায়িত এবং সেই প্রতিষ্ঠা এখনও সম্পূর্ণ অটুট রহিয়াছে। ইহা অপেক্ষা মিত্র বংশের আর বেশা স্লাঘার কথা কিছুই হইতে পারে না। শুক্দের মিত্রের পুত্র ইন্দ্র নারায়ণ মিত্রের তৃতীয় পুত্র দেবনাথ মিত্র। ইনি কলিকাতা টাফশালে চাকরি করিতেন। তাহার যুল্লতাত পুত্র গ্রুচরণ মিত্র কেবলই যে ইংরাজি ভাষায় ক্ষপাত্ত ছিলেন তাহাই নহে, তিনি একজন ধশ্বপরাহণ আদর্শ হিন্দু ছিলেন। তাহার সভ্যপ্রিয়ভা,

অমায়িকতা, সরলতা ও পরছ:খকাতরতা এবং পরসেবা প্রবৃত্তির জ্ঞ্য তিনি জনস্মাজে সকলেরই বিশেষ শ্রন্ধাও ভক্তির পাত্ত ছিলেন। গুরুচরণ মিত্র টাকশালে দায়িত্বপূর্ণ কাজে নিযুক্ত ছিলেন। অৰ্ণ বৌণ্যাদি ধাতু পরীক্ষা বিষয়ক দায়িত্বপূৰ্ণ কাৰ্য্যের ভার তাঁহার উপর ক্রন্ত ছিল। ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দে সিপাহী বিজ্রোহের সময়, উন্মন্ত সিপাহীদল গুরুচরণকে বেষ্টন করিয়া টাকশাল লুঠন করিবার জন্ত ठांशात निकृष्टे स्ट्रेंट होक्नालित हावि महेट (ह्रष्टे) क्रियाहिन। বিদ্রোহীদল তাঁহাকে বার বার প্রাণনাশের ভয় দেখাইলেও ভিনি কিছুতেই চাবি দেন নাই। তিনি নিজ কর্ত্তব্যসাধনে প্রাণকে তুচ্ছ জ্ঞান করিয়াছিলেন। এরপ কর্ত্তব্যজ্ঞানের স্থাদর্শ বড়ই বিরল। ওক্চরণ যেরপ কর্ত্তব্যপরায়ণ ছিলেন, তাঁহার পত্নী পোবিন্দমণিও দেইক্লপ কর্ত্তব্যপরায়ণা আদর্শ হিন্দু রমণী ছিলেন। তিনি তাঁহার সময়ের শিক্ষিত মহিলাগণের আদর্শ স্থানীয়া ডিলেন। বৃহৎ সংসারে সমত গৃহকর্ম স্থাপন করিয়া আহারাতে, প্রত্যুত নিয়মিতরূপে গ্রামন্ত লোকদিগের সহিত সদালাণ ও ধর্মচচ্চ বিবিতেন এবং বামারণ ৬ মহাভারত পাঠ করিয়া সকলকে গুনাইতেন। দারত আরহান জনে অন্নদানে তিনি নদাই মুক্তহন্ত ছিলেন। এই লক্ষীপ্রপা গোবি-দমাণ্য গতেঁ গুরুচরণ মিত্র মহাশয়ের চারিটা পুত্রেত্ব জ্রাগ্রহণ করেন। তুরাধ্যে ভোষ্ঠ অংনামধন্ত অগীয় রায় ঈশানচক্র মিত্র বাহাতর, মধাম ৶গিরিশ-চক্র মিত্র বাহাতুর, তৃতীয় হরিশচন্ত মিত্র এবং কনিষ্ঠ রায় মহেক্রচক্র মিত্র বাহাত্র। ইহারা চারিজনেই অধ্যাপরায়ণ ও গুণশালা ব্যক্তি এবং মিজ বংশের গৌরবত্রী ইহাদের দার। বিশেষভাবে সমুজ্জলিত হইয়াছে।

গুক্চরণ নিত্তের চারিটি পুত্র। জ্যেষ্ঠ অনামধন্য অপীয় রায় বাহাত্ত্র ঈশান চক্র মিত্র। বাজনা দেশে ইহার পরিচয় নিম্প্রয়েজন। "হুগলীর ঈশানবাব্" বলিলেই আবাদ-বৃদ্ধ-বনিতার নিকট মার তাঁহার পরিচয় মঞ্চ কিছু দিতে হয় না। ঈশানচন্দ্রের নাম বলদেশে—বিশেষতঃ শিক্ষিত্ত সমাজের মধ্যে সর্বত্ত সর্বব্দনবিদিত। ঈশানচন্দ্রের সর্বব্দোশ্পী প্রতিভা তাঁহার পাঠ্য অবস্থাতেই প্রতীয়মান হইয়াছিল। তৎকালীন প্রথাসুসারে তিনি প্রথমে পাঠশালায় শিক্ষা লাভ করিয়া তগলি স্থলেও কলেছে শিক্ষা লাভ করেন এবং পরিশেষে প্রেসিডেন্সি কলেছে গাঠ সমাধন করেন। কি হুগলিতে বা প্রেসিডেন্সি কলেছে তিনি খেলানেই ঘলন শিক্ষা লাভ করিয়াছিলেন, সেইখানেই তাঁহার শিক্ষকগণ তাঁনার চরিত্রগুণেও প্রতিভাদেশনে বিমুগ্ধ ইইয়াছিলেন এবং তাঁহার প্রথমিনেই ঘলন শিক্ষা লাভ করিয়াছিলেন, সেইখানেই তাঁহার শিক্ষকগণ তাঁনার চরিত্রগুণেও প্রতিভাদেশনে বিমুগ্ধ ইইয়াছিলেন এবং তাঁহার প্রথমিনি হিনি হো দিক্ষিত্র কলেছের জনানীয়ন আইন অ্যাপিক প্রিণ্ডিনেন। প্রেসিডেন্সি কলেছের জনানীয়ন আইন অ্যাপিক প্রিণ্ডিনেন। প্রেসিডেন্সি কলেছের জনানীয়ন আইন অ্যাপিক প্রিণ্ডিনের মন্ট্রো সাহেব ঈশানচন্দ্রতে অভিশয় স্নেত করিয়াছিলেন। এই ভবিষ্যোণীও করিয়াছিলেন।

ঈশানচক্র প্রেসিডেনি কলেজে অইন অধ্যান শেব করিয়া পরিকোত্রীর টেলেন। পরে তিনি ও তালার সহপাঠিগণ সে সময়েব প্রশিদ্ধ লবহালতীর অগীয় রমা প্রসাদ রায় মহাশরের নেকট উহালেব ছবিয়াই ক্ষম প্রালীর পত্না নির্দেশের জন্ম সমান করেন। রমাপ্রসাদ গাম মহাপ্র ইল্যান্ডিলেই জ্বালিতে আসিয়া ওকালতে করিয়ার পরামন দেন এবং সম্প্রাণে ভিনি ছ্রালিতেই ওকালতি আরম্ভ করেন। তাহার তীক্ষরাদ্ধ, অধ্যবদায় ও বাগ্মীতা প্রথম হইতেই তাঁহাকে উন্নতির পরে অগ্রনর করিতে লাগিল। ওকালতি করিয়া ইশানচক্র যে প্রতিশ্বি লাভ করেন, যে স্থনাম, স্বয়শ ও অর্থ উপার্জন করেন এবং লোক-সমান্ধ ও গভর্নমেণ্টের নিকট যেরপ আছা ও বিশানের পাত্র হার্যাছিলেন

সেইরূপ সৌডাগ্য আর কয়জন লাভ করিয়াছিলেন তাহা বলিতে পারি না। ঈশানচক্রের আইন-জ্ঞানের গভীরতা, কুট-ভর্ক-পটুতা, আইনের সুক্ষতত বিশ্লেষণের পারদর্শিত। ও বাগ্রীতা দেশপ্রসিদ্ধ। ৮তারকেশরের মোহান্তের বিক্লে মোকদমার কথা অনেকরই মনে আছে। এলোকেশী নামী ত্রাহ্মণ করাকে ভাহার স্বামী হত্যা করে। এই হত্যা ব্যাপারে ভগলির দায়রায় যে মোকৰ্মা হয় ভাগতে সরকারী উকিনরপে ঈশানচন্দ্র যে বক্তৃত। করিয়াছিলেন, ভাহ। আজও বি**শ্ব**য়ের স্হিত উল্লেখ ক্রিয়া খোকশ্যার প্রতিষ্কা ও আসামা পক্ষের কাউন্সিল হাইকোটের প্রসিদ্ধ ব্যারিষ্টার্থয় Mr. Branson ও Mr. Jackson ছিলেন। সুশ্ব ও স্থবিচারের জন্ম চিরম্মরণীয় কলিকাতা হাইকোর্টের জন্ম Mr. Justice Field হাইকোর্টের জঙ্গ হইবার পূর্বের তুগলীর জেলা ও দায়রার জজ ছিলেন। এই Field সাহেব মহোদয় হুগলীর জন্ধরূপে উপরোক্ত ৺ভারকেশরের মোকক্ষমার বিচার করেন।

এই মোকদমান্ব ঈশানচন্দ্ৰের বত্তা ভনিয়া Field সাহেব বিশেহ পরিতৃষ্ট হইয়া বলিয়াছিলন—"Ishan, I wish I could speak in your language as fluently and as brilliantly as you have spoken in mine."

ঈশানচন্দ্র বহুদিন অতি দক্ষতার সহিত হুগলীতে সরকারা উকিলের কার্য্য করিয়াছিলেন এবং গভর্গমেণ্ট তাঁহাকে "রায় বাহাত্র" উপাধি প্রদান করেন। তিনি যে কেবল দেশপ্রসিদ্ধ উকিল ও ধনশালী ব্যক্তি ছিলেন তাহাই নহে। তিনি হুগলীর সর্ব্যপ্রকার সদমুষ্ঠানের অগ্রণী ও প্রাণম্বরূপ ছিলেন এবং দেশহিতার্থ অর্থ ব্যয়ে কুন্তিত হন নাই। হুগলীর টাউনহল ঈশানচন্দ্রের দানশীলতা ও বদাক্ষতার পরিচায়ক। তিনি এইরপ বিবিধ লোকহিওকর কার্য্য তাঁহার জীবনে সম্পন্ন করিয়া গিয়াছেন। তিনি বর্দ্ধমান বিভাগ হইতে বন্ধীয় ব্যবহাণ পক সভার সভা নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন। দেশবাসার হিতসাধন ও স্বার্থরকাই থে দেশ প্রতিনিধির প্রধান কর্ত্তব্য তাহা দিশানচন্দ্র মৃহুর্ত্তের জন্মও বিশ্বত হইতেন না। বন্ধীয় বাবহাপক সভার সভারপে দিশানচন্দ্র স্বাধিয়া চিন্দ্র কর্ত্তব্য ও কার্য্যপ্রধালীর যে উচ্চ আদর্শ রাধিয়া গিয়াছেন তাহা অনেকেরই অফুকরণার। তিনি বহুদিন ছগলী-চূর্চ্ছা মিউনিসিপালিটীর চেয়ারম্যানের আসন অলক্ষত করিয়া গিয়াছেন। তাহার জীবনের একটা বিশেষক এই যে তিনি গভর্গনেন্ট ও জনসাধারণ এই উভ্যেরই বিশেষ শ্রদ্ধাভাঙ্গন ছিলেন। ইপানচন্দ্রের স্বাট্যপৃক্ত স্বামীর উপযুক্ত পত্না ছিলেন। তাহার ন্যায় সাক্ষাৎ ক্রমীন ক্রপা রমণী বিরল। এইরপ আদর্শ সহধর্মিণী ও জীবনসঙ্গিনী না পাইলে ঈশানচন্দ্রের জীবন এতদ্র সাফল্যমণ্ডিত হইত কি না বলা সায় না।।

আর একটা কথা বলিয়া রায় বাহাত্র ঈশানচক্র মিত্রের এই সংক্ষিপ্ত জাবন কথার পরিসমাপ্তি করিব। ঈশানচক্র প্রকৃতই অনামধন্ত পুরুষ ছিলেন। তিনি যে শুরু কোণার মিত্র কুলই গৌরবান্তি করিয়া গিয়া-ছেন তাহাই নহে। তিনি কায়য়-কুল গৌরব, জাতি-গৌরব এবং দেশ গৌরব। তিনি কোন আধীন দেশে জন্মগ্রহণ করিলে সেই সাম্রাজ্যের সর্বপ্রেষ্ঠ আসন অধিকার করিতে পারিতেন। ঈশানচক্রের জীবনীর প্রতি পৃষ্ঠ। আত্মণক্তি, আত্মবিখাদ, চরিত্রবল, শ্রমশীলতা, ধৈর্য্য ও অধ্যবসামের জনস্ত উদাহরণ। তিনি তাহার বংশীয়গণের জন্ত ও দেশবাসার জন্ত একটা বড় আশার বাণী প্রচার করিয়া গিয়াছেন। চরিত্রবল থাকিলে, পরিশ্রমী, ধৈর্যাশীল ও অধ্যবসামী ইইলে প্রভাক

মাত্র জাবনে কতদ্র উন্নতি লাভ করিতে পারে, ঈশানচন্দ্র নিজ জাবনে ভাহা দেখাইরা গিরাছেন। যে ঈশানচন্দ্র পরীক্ষার ফি দিবার জন্ম কলিকাভার টাকণালে ১৮ বা ২৮ টাকা বেজনে চাকরী লইতে বাধ্য হইয়ছিলেন, দেই ঈশানচন্দ্রই হুগলার উকিল দেশবিধ্যান্ত রাম বাহাহর ঈশানচন্দ্র মিত্র। তাঁহার স্মৃতি ও কার্ত্তি আজও দেশবাদা নিবিইচিন্তে স্মরণ করিয়া থাকে। রাজ্বার ও দেশবাদা সর্বসাধাবণের নিকট ভিনি বরণ্যে ছিলেন এবং নিজ ওবাজ্জিত অগাধ বনের অধিকারী হুইয়ছিলেন। আজও তাঁহার কোণার বাটার হুগোৎসর এক বিহাট ব্যাপার এবং এই হুর্গোৎসর ও অভ্যন্ত গুজানির বায়ের হুল তিনি বে স্থবাবৃদ্ধা করিয়া গিয়াছেন তাহা ধনশালা উচ্চ শৈক্ষিত হিন্দু মাত্রেইই অন্তক্ষরণীয়। বহু বংসর ইইল, ঈশানচন্দ্র স্থাগত ইইয়ছেল, কিল্ল মাত্রই অন্তক্ষরণীয়। বহু বংসর ইইল, ঈশানচন্দ্র স্থাগত ইইয়ছেল, কিল্ল মাত্রেই অন্তক্ষরণীয়। বহু বংসর ইইল, ঈশানচন্দ্র স্থাগত ইইয়ছেল, কিল্ল মাত্রেই অন্তক্ষরণীয়। বহু বংসর ইইল, ঈশানচন্দ্র স্থাগত ইইয়ছেল, কিল্ল মাত্রেই অন্তক্ষরণীয়। বহু বংসর ইইল, ঈশানচন্দ্র স্থাগত ইইয়ছেল, কিল্ল মাত্রেই অন্তক্ষরণীয়। বহু বংসর ইইল, ঈশানচন্দ্র স্থাগত ইইয়ছেল, কিল্ল মাত্রেই অন্ত্লাসম্ভব্য মন্তক মন্তক্ত করে। মানবের হুল্ল মন্তেই এলোসভূমে মন্তক্ত মন্তক্ত করে। মানবের হুল্ল মন্তক্ত করিলায় ও মন্তের ক্যা

প্রকারণ ফিত্রের দিনীয় পুর গিরিশচক্র মিত্র। ইনি অশেষ

নংগুণের মহিনারী জিলেন। ইনি যে কেবল স্থানিক্ত ও সদাশর

জিলেন ছাল নলে। ইয়ার ল্লায় ধার্মিক, বর্ত্তব্যপরায়ণ, নিথাবান,

হিন্দু এক বন্ধুব্যস্থল, পরোপকারী ও লোকপ্রিয় ব্যক্তি

বিরল। হান ভগলীতেই দায়ীত্বপূর্ণ সরকারী কার্যো নিযুক্ত

ভালন মানেত দিন লইল, ইহার মৃত্যু হইয়াছে। ইয়ার পুর

কুথাবিহানা নিত্র। ইনি ছগলীতে কালেকটারি Treasurer ছিলেন;

এক্ষণে প্রেমন লইয়া ভগলীতেই বাস করিতেছেন। বঙ্গভাষায় ইনি

এক্ষন স্থলেষক ও কবি। ইয়ার পুর শ্রীমান সিন্ধেশ্বর মিত্র স্থাক্ষিত

ও চরিত্রবান।

ত্তিক চরণ মিত্রের তৃতীয় পুত্র হরিশুক্ত মিত্র। ইনিও উচ্চ শিক্ষিত এবং রাজকার্যো নিযুক্ত থাকিয়া স্থ্যাতি অর্জন করিয়াছিলেন। একণে ঠাহার এক পুত্র প্রভাগচন্দ্র বর্ত্ত্যান এবং কোণার বাটাতে থাকিয়া স্থানীয় ও নিকটবর্তী সম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণ ও পরিচলেন করিয়া থাকেন এবং তাঁহার অন্য তৃই পুত্র মৃত্যুক্তর ও আভাশক্ত অকালে কালগ্রাসে প্রতিত হইয়াছেন। মৃত্যুক্তরের একপুত্র শ্রীমান্ অনিল কুমার এবং মাভাশচন্দ্রের একপুত্র স্থার বর্ত্ত্যান আছেন। প্রভাশক্তরের এক পুত্র ভাগতিক বিশ্বাস করিছেন।

রায় বাহাত্র ঈশানচন্দ্রের তিন পুঞা পুজ্রগণের মধ্যে স্থেষ্ঠ ছিলেন, ধর্গীয় বিশেন হিলা নিত্র। ইনি আতি অল্ল ব্যুদ্ধে প্রতিত্ত হন। বিশেনবিহারী উপযুক্ত পিতার উপযুক্ত পুঞাছিলেন । বিজ্ঞান ইনি আতি অল্লিনির মধ্যেই দেশবাসার ক্রম্থে শ্রদ্ধার প্রান্ধ অবিকার করেন। বিলানবিশারী ছ্রালিতেই ও হালতা করিতেন ও অনেকদিন হুগলি মিউনিনিগালিটির চেয়ারম্যান হিলেন এবং করেশ্য দক্ষতা ও স্থ্যাতির সহিত চেয়ারম্যানের কান্যা স্থলপত্র করিতিলান। কই সৌনামুর্ত্তি যুয়া পুরুষ অক্যান্তরে অর্থনায় করেয়া কতে সভ্যাবিদ্যান হালিছের হুগলিতে যে অধিবেশন হয়, সেই সধিবেশনের অভ্যাবনা সমিতির হুগলিতে যে অধিবেশন হয়, সেই সধিবেশনের অভ্যাবনা সমিতির হুগলিতে যে অধিবেশন হয়, সেই সধিবেশনের অভ্যাবনা সমিতির সভাগতিল্পানে বিপিনবিহারী যে অভিছাবণ পাঠ কবেন, তাহা ভাহার বিভাব্দিনতা, উক্ত হ্বর, দেশ হিতৈহ্বণা ও ভাব্ক তার পরিচায়ক। বিপিনবিহারী চন্দননগবের প্রানিদ্ধ সমিদার শ্রেষ্ট্রে হোগেক্রচন্দ্র বন্ধ মহাশহের ভগ্লীকে বিবাহ করেন। তাঁহার পত্নী সাক্ষাৎ-দেবীস্বরূপা ছিলেন।

বিপিনবিহারীর হুই পুত্র বর্ত্তমান। জোর্চ শ্রীমান সৌরেন্দ্রনাথ যিত্র

প্র কমিষ্ঠ জীমান্ সত্যশাস্তি মিত্র। সৌরেক্সনাথ স্থাশিকত ও হাদ্যবান যুবক। তিনি তাঁহার এই অল্প বয়সেই তাঁহার পৈত্রিক জমিদারী ও অন্তান্ত বিষয় কার্য্য পরিচালনার গুরুভার নিজ ক্ষমে বহন করিয়া তাহা বিচক্ষণতার ও দক্ষতার সহিত্ত সম্পন্ন করিডেছেন। হগলিতে সৌরেক্সনাথ এক জন প্রতিপত্তিশালী, উৎসাহী, বদান্তবর ও সদা সদস্কর্চানে নিরত, ধনশালী অমিদার। সৌরেক্সনাথের চরিত্রে একটা বিশেষত্ব এই যে তিনি নীরবে, গোপনে কর্ত্ব্যকর্ম ও পরিহত করিয়াই সম্ভট্ট—নামন্তাহির করিবার ও সাধারণের নিক্ট স্থাতি অর্জ্জনের স্পৃহা তাহার আদৌ নাই। সৌরেক্সনাথ ইচ্ছা করিলেই এখনই সমাজে ও রাজনীতি ক্ষেত্রে নেতৃত্বের আসন গ্রহণ করিতে পারেন।

বিপিনবিহারী মিত্তের কনিষ্ঠ পুত্ত শ্রীমান্ সত্যশাস্তি মিত্র হুগলিতেই শিক্ষা লাভ করিতেছেন। সত্যশাস্তি স্থশীল ও হানয়বান।

রায় বাহাত্র উশানচক্র মিত্রের বিভায় পুত্র লালবিহারী মিত্র এম.
এ, বি, এল, হাইকোর্টে ওকালতী করিতেন। তিনি অশেষ সদগুণশালী ছিলেন, কিন্তু অতি অল বয়সেই পরলোক গমন করেন। তাঁচার
একমাত্র পুত্র শ্রীমান ধোকালাল মিত্র একণে এম, এস্, দি, পরীকা
দিবার জন্ম প্রস্তুত হইতেছেন। শ্রীমান ধোকালাল সর্বপ্রণের
অধিকারী ও প্রিয়দর্শন। ইনি যে ভবিন্ততে কর্মজীবনে বিশেষ
সাফল্য লাভ করিবেন এবং কোণার মিত্র বংশের গৌরব অটুট
রাখিনেন সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

রায় বাহাত্র ঈশানচন্দ্রের তৃতীয় পুত্র চারুচন্দ্র মিত্র। ইনি কলিকাতা বিশ্ববিভালয়ের বি, এ, উপাধিধারী ছিলেন এবং ব্যবদা-বাণিজ্যে নিযুক্ত ছিলেন। চারুচন্দ্র মিত্র বংশের সকল গুণেরই অধিকারী ছিলেন। পরিতাপের বিষয় এই ষে, অতি অন্ধ বয়সেই ইনি লোকান্তরিত হন। একণে চাক্চন্দ্রের একটীমাত্র নাবালিকা কতঃ বর্ত্তমানঃ

রায় বাহাত্র মংহক্ত চক্ত মিত্র গুরুচরণ মিত্র মহাশ্যের কনিট পুত্র। ইহার আয় দর্বজনপ্রিয়, স্বদেশস্থিতিদী, আদর্শ চরিত্র লোক বিবল।

১৮৫০ এপ্রিলৈ জুন মাদে কোণায় তাঁহার পিত্রালয়েই মহেন্দ্র
চল্লের জন্ম হয়। অন্তমবর্ধ বহু:ক্রমকালে
বার নীযুক্ত মহেন্দ্র চক্র মিত্র হালিসহরস্থ বিভালয়ে প্রবিষ্ট হইয়া তিনি
বাগাহর এন, এ, বি, এল, অধায়নে প্রবৃত্ত হন। মেকলে-প্রবৃত্তিত শিক্ষঃ
প্রধালী তথন অস্কৃত্তিত হইয়াছে মাত্র। আলি-

পরের প্রাদিদ্ধ উকিল ৺হেমেন্দ্র নাথ মিত্র মহাশরের পিতা স্বর্গীয় ব্রজনাথ মিত্র মহাশয় তৎকালে হালিসহর বিজ্ঞালয়ে শিক্ষকতা করিছেন। তিনি বালক মহেন্দ্র চন্দ্রের স্থতীক্ষ বৃদ্ধি ও মেধা দেখিয়া বড়ই প্রীতি লাভ করিছেন এবং অপতা নির্বিশেষে তাঁহাকে শিক্ষাদান করিছেন। ত্ই তিন বংসর হালিসহর বিজ্ঞালয়ে অধ্যয়নান্তর মহেন্দ্র চন্দ্র ঐ বিজ্ঞালয় হইতে একটা বৃত্তি (ফ্রীস্কলার সিপ) পান। তদনস্তর তিনি হুগলা ব্রাক্ষর্লে প্রবিষ্ট হন। ১৮৬৪ খুটান্দে তিনি এই বিজ্ঞালয় হইতে প্রবেশকা পরীক্ষায় পঞ্চম স্থান অধিকার করিয়া মাসিক ১৮৯ বৃত্তিসহ পরীক্ষাত্রাণ হিন। অনস্থার হুগলী কলেজে প্রবিষ্ট হন এবং ঐ কলেজ হইছে সক্ষানে এক এ, বি, এ, ও এম এ, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। বি এ, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবার কালে তিনি মহারাজ হুর্গাচরণ লাহা প্রতিষ্টিত "লাহার বৃত্তি" প্রাপ্ত হন। তদনস্তর ১৮৭১ খ্রীটান্দে হুগলী কলেজ হুইতেই বি এল, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া। তদনস্তর ১৮৭১ খ্রীটান্দে হুগলী কলেজ হুইতেই বি এল, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া। হাইকোর্টের উকীল শ্রেণীভুক্ত হন এবং

তদানীস্তন প্রসিদ্ধ ব্যাবিষ্টার পল ও উড্রো সাহেবের নিকট শিক্ষা-নবিশা করেন।

পঠজগাতেই মহেন্দ্র চন্দ্র অশেষ গুণরাজির পরিচয় দিয়াছিলেন। তাঁগার লাগ কঠেরে পরিশ্রমা ছাত্র অল্পন্নই দৃষ্ট হয়। সমস্ত দিবারাত্র তিনি পাঠাভালে নিরত থাকিতেন তাঁহার পিতাও সন্তানবর্গেব স্থাকার বিধেষ স্থানোবন্ত করিয়াছিলেন। ম**হেন্দ্র চন্দ্র শিশু**কাল ংগাতেই সর্বাও গিষ্টভাষা এবং সেই জ্বন্ত কি স্কুলে <mark>কি কলেছে নক</mark>ল গ্রাহাট উচ্চার অভ্যক্ত ভিলেন। **যৎকালে তিনি ত**গলী কলেছে অধ্যয়ন ারিটেন, ভংগালে তাঁহার জানৈক স্থাধারী সাভিশ্য পরিজাবশত: ্বভুন বিজে সংগ্ৰহণ ৷ মুহে**লুছলু খা**পুন্তি চলপ্ৰিত উল্লেখিট সহ েঠী ে তিন পদান কৰিয়া বন্ধুৰ ও দহৰণ দাব প্ৰিচয় দিয়াছিলেন ম ত(হংলালদাৰ পান্দ্ৰলাক পাইচায়ুক একপা আনললা ঘটনাৰে বিকাশ ন্তিকিক তে ভেড়ালে স্থাপ্তি উন্নেল 5ল এক বংসর প্রা-ৰতি কৰিয়া ছবেল। ১৮৭০ খ্ৰীষ্টা**ৰো ছ**গৰা আলালতে আসিয়া কৈনি মানা নাৰ বাবে প্ৰবৃত্ত এন। এখানে ভাগেৰ প্ৰেচি ভ্ৰতি বাঘ বাখ্যের ঈশ্যুর চন্দ্রের একাল্ডিতে হথেই পুনার প্রতিপু**ত্তি** ভিল, স্কান্ত মহেন্দ্র-্লু তল্প সংস্কৃত্য ও স্বীয় প্রতিভাবনে অল্ল বয়ণেই যথেষ্ঠ প্রতিষ্ঠা অর্জন করেন তিনি হুগলী কোর্টে ওকালভির প্রাগ্রেই হুগলী করেজের আমনের 'মধ্যাপক নিযুক্ত হন। তাংগার ছাম্রগণ তাগাব 'এলাগ্ৰার মুগ্ধ হইলাছিল।

নাং জ চন্দ্র কৈ স্বা করিতেন। অল্পনি হুগলী আদালতে ওবালতি করবার পান মুম্পেফী পদ গ্রহণ করিবার জন্ম তিনি অঞ্জন্ধ হন, কিন্তু তিনি স্বাভাবিক স্বাধীনতাবশতঃ উহা প্রত্যোধ্যান করেন। সাধারণের কার্য্যে জীবন উৎসর্গ করিবার ইচ্ছা তাঁহার বাল্যাবিধি ছিল। ভিনি বিশ বংশর কাল ছগলীর অনারারি মাজিট্রেট ছিলেন। তিনি ২৭ পরগণার অস্তর্গত নৈহাটি মিউনিসিপ্যালিটীর তৃইবার চেয়ারম্যান নির্বাচিত হন এবং পরে হুগলী চুঁচড়া মিউনিসিপালিটীর চেয়ারম্যান হন। এই পদের কার্য্য উভয়স্থলেই বিশেষ যোগ্যভার সহিত সম্পাদন করিয়াছিলেন ও করিতেছেন।

১৯০০ খ্রীষ্টাব্দে মহেন্দ্র চন্দ্র হুগণী জেলার উকীল সরকার ও পাবলিক প্রসিকিউটার নিযুক্ত হন এবং একাদিক্রমে ১৭ বংসর এই পদে স্বপ্রতিষ্ঠিত ছিলেন; পরে ১৯১৬ সালে বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্য হইবার জন্ম এই উচ্চপদ ও অর্থোপার্জ্জন স্বেচ্ছায় পরিত্যাগ করেন। তদবধি বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্যরূপে তিনি জনস্যাধারণের ও গভর্গমেন্টের বিখাসভাজন হইয়াছেন। একাধারে উভ্যের বিখাস লাভ করা কয়জনের অদৃষ্টে ঘটিয়া থাকে? হুগলী ভিক্টোরিয়া টাউন হলে এক আহত সভায় বাঙ্গালার স্বর্গগত মন্ত্রী স্থার স্থাবেন্দ্র নাথ এ বিষয়টী উল্লেখ করিয়া মহেন্দ্র চন্দ্রের যথেষ্ট প্রশংসা করিয়াছিলেন।

মহেন্দ্র চন্দ্রের সাহিত্যান্ত্রাগ প্রশংসনীয়। ইনি ইংরাজি ভাষায় "হাজি মহম্মদ মহসানের" জীবন বুতান্ত লিপিবল করিয়াছেন। এই পুত্তর প্রচনা, তাঁহার গভীর অনুসদ্ধান ও ভাষাজ্ঞানের পাত্র পাত্র। পত্তিত প্যোগেল্র নাথ বিভাভ্ষণ মহাশ্ব সম্পাদিত বিখ্যাত "আর্য্য দর্শন" পত্তে ইহার রচিত "হাসি ও কাল্লা" নামক এক প্রবন্ধ প্রকাশিত হংয়াছিল। এই রচনাটী ভাবকালিক স্থামণ্ডলী কর্তৃক সাদরে গৃহীত হইয়াছিল। ইনি আইন সম্বন্ধে বিশেষ পাবদশী। The Commentary of the Specific Relief Act নামক আইন প্রস্থ

দিয়াছেন। বাকালা ভাষা ও সাহিত্যের প্রতি ইহার আবাল্য মমতা দেখা যায়। চুঁচুড়া সহরে একবার বন্ধীয় সাহিত্য সন্মিলনের পঞ্চম অধিবেশন হয়। সেবার তিনি অভার্থনা সমিতির সম্পাদকরপে সমস্ত কাষ্যের স্থ্বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন। তাঁহার স্থাগিতা মাতৃদেবার স্থাগেশে তিনি কায়মন সঁপিয়া সাহিত্য সন্মিলনরপ বিরাট অন্থ্রানে রতী হইয়াছিলেন এবং নিজ হইতে যথেষ্ট অর্থবায়ও করিয়াছিলেন।

ত্গলী চুঁচ্ডা সহরে এমন লোকহিতকর কার্য্য নাই যাহার অনুষ্ঠানের সহিত মহেন্দ্রচন্দ্রের ঘনিষ্ট সম্পর্ক নাই। ইনি বর্ত্তমানে ত্গলী চাঁচ্ডা মিউনিসিপ্যালিটীর চেমারম্যান ও জেলাবোর্ডের সভা; ইনামবাড়ী হাসপাতাল ও স্ত্রী হাসপাতাল কমিটির সদস্ত; ত্পলী বার এসোর্সিমেসনের সভাপতি, ছাত্র-সন্থিলনীর সভাপতি, টাউন হল কমিটীর সভাপতি এবং ত্গলা ওয়াটার ওয়ার্কদ সমিতির সভাপতি। এত ওলি অনুষ্ঠান ব্যত্তীত ত্গলা জেলার সক্ষত্র সাধারণের হিতকর সভাসমিতির অধিবেশনে তিনি সর্কানাই উপস্থিত হইয়া নেতৃত্ব করেন অথবা উপদেশাদি প্রদান করিয়া থাকেন।

ভ্পলী চু চুড়া সহরে ফলের কল প্রতিষ্ঠা মহেল্ডচন্ত্রের এক চিরশ্বরণীয় কীর্ত্তি। তাঁহার লাতৃষ্পুর ও এই মিউনিসিপালিটির ভ্তপুর্ব্ব চেয়ারম্যান পরলোকগত বিপিন বিহারী মিত্র বি এল এর সাহায্যে সাধারণের নিকট হইতে অর্থ সাইায়া গ্রহণ করিয়া এই বিরাট ব্যাপারের আরম্ভ হয়। করিমােত এই জলের কল স্থাপন কার্য্যে ছয়লক্ষ টাকা ব্যয় ইইয়াছিল। ত্রাধ্যে গভর্গনেন্ট তুইলক্ষ পঞ্চায় হাজার টাকা সাহায্য দান করিয়াা
ভিলেন। মহেল্ডচন্ত্র শ্বয়ং এই ব্যয় বছল অনুষ্ঠানে দশ হাজার টাকা দান করিয়াা
করিয়াছেন। কলিকাতার বিধ্যাত ইজিনিয়ার মেসস্মার্টিন্ এও কোংকে এই কার্য্যের কনটাকট্ট দেওয়া হইয়াছিল এবং উহারাই ঐ কার্য্য

সম্পাদন করিয়াছিলেন। ইহা হইতে সহরবাসী থে কি উপকার পাইয়াছে তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। হুগলি ও চুঁচুড়া সহরে বিজ্ঞলী বাতি তিনি ভাপিত করিয়াছেন।

• ঠাহার অদম্য উৎসাহ ও ঐকাষ্ট্রিকভার ফলেই এই জলকল গুলনের জন্য টাকা সংগৃহিত হইয়াছিল। মহেল্রচন্দ্রের অসাধারণ হিত্তকর কাব্য সম্দ্যের জন্ম গ্রহ্ণিটে ১৯১২ সালের ১২ ডিসেম্বর দিল্লীর দ্রবাব উপলক্ষে ঠাহাকে "রায় বাহাত্র" উপাধিতে ভূষিত করেন। যোগ্য ব্যক্তির প্রতি যোগ্য সম্মান দেওয়া হয়।

বায় বাহাত্বর অতি জনপ্রিয় ব্যক্তি, সর্বাদাই প্রফুলচিত্ত, ব্যবহার অনাথিক। তাঁহার একমাত্র উপযুক্ত সন্তান শচীন্দ্রনাথের অকাল মৃত্যুতেও তিনি অন্থির হন নাই। দেশের ও দশের মঙ্গলে আত্মনিয়োগ করিয়া তিনি নিদারুল পুত্রশোক সংবরণ করিয়াছেন। তাঁহার জ্ঞানপূর্ণ বাগ্মিতা, মনোহারী ভাষার লালিত্য, ভাবের গভীরতা, যুক্তির পারিপাট্য পূর্ণ বক্তৃতা শ্রোভ্মগুলীর কর্ণে স্থাধারা বর্ষণ করিয়া থাকে। তিনি হিন্দু ও মুগলমান উভয়ের নিকট সমানভাবে সম্মানিত। মহেল মিত্র জেলাবাদার পর্ম আত্মায়, হিতাকাজ্ঞলী বন্ধু, বিপদের সহায়।
ক্রিমান্তার স্থার্থার ভিনি যে সকল কার্য্য করিয়াছেন, তাহা কর্মে 
তাহা কর্মি স্থারুন।
ভিপকার ক্রিমে

কশ্মীপুরুষ চি.
বিদ্যান কর্মান কর্মা

ও আরাধনার বস্তা। তিনি কর্মদেবীর একনিষ্ঠ উপাসক, কর্মদেবীর মন্দিরের বাররক্ষক। মহেন্দ্র চন্দ্রের কর্ম জীবনের আদর্শ অতি উচ্চ। ইহার ন্থায় শ্রমণীল কঠোর কর্মীপুরুষ আজকাল বিরলঃ মানুষ যে বয়দে বিরাম লওয়াই জীবনের শান্তিও স্থা বলিয়া অনুভব করে এই জ্ঞান ও বয়োর্শ্ধ বন্ধমাতার ক্ষতা দস্তান দেই বয়দে সংসার ভূলিয়া, শোক জালা ভূলিয়া, দেশদেবায় আত্মনিয়োগ করিয়াছেন, দেশের দেবায় একেবারে মন প্রাণ ঢালিয়া দিয়াছেন। তিনি প্রকৃতই লোক-হিত ও দেশ দেবায় ভার দেবভার দান বলিয়া প্রহণ করিয়াছেন এবং দেই দেবকার্য্যে আত্মাছিতি প্রদান করিয়া নিজেকে, কোণার মিত্র বংশকে ও তাঁহার দেশকে গৌরবান্থিত করিয়াছেন। তাঁহার আদর্শে বন্ধদেশ অনুপ্রাণিত হউক ইহাই আমাদের বাসনা। মহেক্রচন্দ্রের ন্যায় আদর্শ কর্মী ও বন্ধমাতার কৃত্যী সন্তান যে খুব বেশী নাই ভাহা বলা যাইছে পারে। যিনি কর্ম্ম জীবনের একাগ্রতা ও শ্রমশীলভার আদর্শ দেখিতে চান তিনি বেন মহেক্রচক্রকে দেখিয়া যান।

সমগ্র হুগলী জেলায় ও স্থিতিত স্থানে এমন কোন সাধারণ হিত কর কার্য্য ও সদস্কান নাই যাহার সহিত রায় বাহাত্র মহেন্দ্রক মিজ সংশ্লিষ্ট নন: রায় বাহাত্র দেশে সংখ্যাতীত, কিন্তু হুগলি জেলা! ক স্রকারী কি বে-সরকারী মহলে শুধু "রায় বাহাত্র" বুলিলে রায় বাহাত্র মহেন্দ্রক মিজকে ব্রায়। ইহা অপেকা তাঁহার সোক্রিমতার নিদর্শন আর কিছুই বেশী হইতে পারে না।

ন্তেক্তক ফরাসভাজানিবাসী, কলিকাতা হাইকোর্টের ভূতপুর্ব এসিট্টাণ্ট বেজিট্রার দারকানাথ থালিত মহাশ্যের কন্য। নীরদা দাসীর পালি গ্রহণ করেন। মহেক্ত চক্রের পত্নিভাগ্য বড়ই ভাল ছিল। তাহার পত্নী নারদাদাসী আদর্শ হিন্দু রমণী এবং বিহুষী ও বিজ্ঞাৎসাহিনা

ছিলেন.৷ হিন্দুধর্ম, হিন্দুশাল্লাদেশ ও রীতিনীতিতে তাঁহার প্রগাঢ বিশাদ ছিল। ভিনি সুশীলা, কর্মকুশলা, ধর্মপ্রাণা ও ভক্তিমতি হিন্দ त्रभगे हित्नन, उपू वहे कथा वनितन त्रहे मछोमाध्यो नात्रीत अनुताबित ৰুবা অতি সামান্য মাত্ৰ বলা হয়। ডিনি শিক্ষিতা, স্থলেখিকা, স্থক্ৰি ও মতি উচ্চ ভাবের ভাবুক ছিলেন। তাঁহার দেব স্কীত ও ভক্তিব্স-পরিপ্ল ত বিবিধ কবিত৷ ও অক্তাক্ত রচনাবলী পাঠ করিলে তাঁহার প্রতি শ্বদার ক্রম্ম ভরিষা যায়। ভাঁহার অক্সান্ত বিবিধ রচনার মধ্যে "সঙ্গীত কুত্বন'' নামক পুত্ত হ পাঠে উাহার উচ্চ মনোভাব স্বৰম্বন হয়। মহেন্দ্ৰ চন্দ্রের পত্নী ধর্ম্মেকর্মে বিশেষ উত্তোগিনী ছিলেন। তিনি গৃহিণীরূপে সাংসারিক কার্ব্যে কুশলা, স্থানিপুণা ও সেবাপরায়ণা ছিলেন। মহেন্দ্র हत्स्य गृहनची मर्सामीनडात् श्रद्धक गृहनची हितन। यह गृह-লক্ষ্মীর জীবন্ধশায় মহেন্দ্র চন্দ্রের আধানগৃহে প্রত্যাহ বছ নরনারীকে অমবস্ত বিভাগণ করা হইত। নীরদা দাসী অনেককে মাসিক ও এক কালীন সাহায্য দান করিতেন। দানে ডিনি মুক্ত হল্ত ছিলেন এবং সেজন্য অজন অর্থ বায় করিতেন। তাঁহার লোকান্তর গমনে বছ नवनावी माज्हीन इर्घाट्यः। नावी मक्ताल्या नोवला लागीव खीवन क्षा निविष्ठ (श्राम এक्थानि वृहर श्रम इहेश পढ़ित : जत এक्था नना विरमय क्षारमाञ्चन दय अरे चर्मगंडा माध्वी नांत्री हिन्सू त्रमणीत कर्त्वरवात्र আদর্শ রাধিয়া গিয়াছেন। কবির কথায় বলা ঘাইতে পারে, ডিনি---শীত্রি তাপিতে উদ্ধারিতে পতিতে

মৃত্যুমুখে করি অমৃত দান।

শোকে দিয়া শান্তি

বিপদে সান্ত্রনা

कांधारत चारमाक, चकारन कान।

হাসি পর হুথে

কাঁদি পর ছ:বে

नाशिया वयशी कीवन निकाम।

## × × ÷

—এই অপুর্ব মাতৃত্বের সাধনা করিয়া, মাতৃত্বের আদর্শ রাধিয়া তিনি সেই অফানা দেশে—সেই বেষ হিংসা শুন্য অমর ভবনে পমন করিয়াছেন।

সাধবী পরলোক গিয়া একমাত্র পুত্রের মৃত্যু-শোক জ্ঞালা এড়াইয়া-ছেন। আর তাঁহার পত্নীগত-প্রাণ স্বামী সাধনী সহধর্মিণীর পুণাময় শুতি লইয়া দেশ সেবায় তাঁহার আজীবন বাঞ্ছিত কর্ম হল্লে আব্যনিয়োগ করিয়াছেন। মহারথী ভীম্ম শর্শয্যায় শাস্তি লাভ করিয়াছিলেন, শরশয়ায় অপতে মহাসভ্য প্রচার করিয়াছিলেন। একনিষ্ঠ দেশসেবক মতেজ্রচন্দ্র বৃদ্ধবয়দে একমাত্র পূত্র ও পত্নী হারাইয়াছেন; তাঁহার শোকে বিহবল হইবার কথা। কিন্তু তিনি তাহা হন নাই এবং দেটো দেশের সৌভাগোর কথা। ভীম শরশঘায় মহাসভাের প্রচার করিয়াছিলেন, মহেন্দ্রচন্দ্র মানসিক বল প্রভাবে ত্যাগ স্বীকার মারা দেশহিতে আত্ম-নিয়োগ করিয়া কিরপে বোগ ও জরাশোক ভূলিয়া আত্মতপ্তি লাভ করা যায় তাহাই দেশবাসীকে শিকা দিতেছেন। কিন্তু মহেন্দ্রচন্দ্রের क्षपदा এकवादा कामन वाम नाहे वना हतन ना। कर्छात कर्यायात्री মহেন্দ্রচন্দ্র তাঁহার সাধ্বী, পুণাবতী সহধর্ষিণীর গুণরাশির উল্লেখ করিলে বোধ হয় থেন সময়ে সময়ে একটু আত্মহারা ও একটু বিহ্নেল হইয়া পডেন, তাঁহার চক্ষের কোণে জন আসিয়া পড়ে। কিন্তু এই কঠোরকর্মী বৃহত্তে আতাসংবরণ করিয়া ফেলেন।

মহেন্দ্রচন্দ্রের একমাত্র পৃত্র প্র কন্যা ছিল। এখন কেবলমাত্র একটি বিধবা কন্যা বর্ত্তমান। পুত্র শচীক্র নাথ হাদ্যবান যুবক ছিলেন এবং নিজ চরিত্র গুণে অভি অল বয়দেই বিশেষ লোকপ্রিয় হইয়া-ছিলেন। ভিনি সর্কাদা সদস্ভানে ব্যস্ত থাকিভেন। শচীক্রচক্রের ন্যার লোক বিষয়, বন্ধুবৎসপ, সদালাপী, মিঠভাষী, দয়ার্দ্র হাদয়, দরিত্র ও নিঃসহায়ের বন্ধু, ধনীর সন্তান আমরা অতি অল্পই দেখিয়াছি। লোক-হিতই তাঁহার জীবনের ভােট কভব্য কার্য্য ছিল। ক্ষুদ্র বৃহৎ সকল কার্য্য নিপুণতার সহিত বন্দোবস্ত করিবার এবং শুখার সহিত পরিচালনা করিবার শচীক্র চক্রের বিশেষ পারদর্শিতা ছিল। তিনি চগলি, চুঁচুছা মিউনিসিপ্যালিটির ক্মিশনার ও হুগলির অবৈত্রনিক ম্যাজিট্রেট ছিলেন এবং এই উভয় কার্যাই বিশেষ দক্ষতা ও ক্র্যাভির সহিত সম্প্রক্র করিতেন। শতক্রিচক্রের হৃদয় মমভায় ভরা ছিল। সেই প্রিয় দর্শন, মিইভাষী শচীক্রাক্র অতি অল্প ব্যবসেই পত্নী, তুইটি পুত্র ও একটি কন্যা এবং বৃদ্ধ পিতামাভাকে শোক সাগরে ভালাইয়া পরলোক গমন করিয়াত্রন। তাঁহার বৃদ্ধ পিতা এই দাক্রণ শোক-জাল। তুলিতে পারিয়াছেন কিনা জানি না। কিন্তু এ জালা ভোলা বায় না—এ জালা নিভে না। মনস্বী মহেক্রচক্র বৃধি গুভকশে সাত্মনিয়াগ করিয়া শোকের জালা দুরে ফেলিয়া দিয়াছেন।

মহেল্রচক্ত ৫০ বংসর কাল নিজের বিস্তৃত প্রকালতী কার্যা বা গ্রীত ভ্রমনী জেলাব দেওধানী ও ফৌজদারী সরকারী উকিলের কার্যা বিশেষ দক্ষতা ও অলেষ প্রশংসার সহিত সম্পন্ন কার্যাইবেন : নরেরার নোক-দ্মার প্রারম্ভে মহেল্রচক্তের বক্তৃতা ও জুরিদিসকে তাঁহার মোকদ্মা ব্রাইবার প্রণালী ও নিরপেক্ষতা অক্রবণ্যোগ্য। দায়রার মোকদ্মায় মহেল্রচক্তের বক্তৃতা শুনিবার জন্ম আদালত গৃহ লোকপূর্ণ হয়। সরকারী মোকদ্মা বাতীত তিনি অন্ত মোকদ্মা গ্রহণ করিলেই দেই মক্লের মোকদ্মায় স্ক্রতা লাভ সম্বন্ধে আর কোন চিন্তার কারণ থাকে না! ইহা অপেকা আর কোন উকিলের আর বেশী হশংসোভাগ্য হইতে পারে না! মহেল্রচক্তের গভীর আইন

জ্ঞান ও মোকদমা বুকাইবার প্রণালী তাঁহার দেশ যাপী খ্যাতির একটি অস্ত্র কারণ।

১৯১৭ সালে রাধ বাহাত্বর মহেক্রচক্ত নিত্র বর্দ্ধান বিভাগের ভিষ্টান্টবোর্ড সমূহ ধারা বন্ধার ব্যবস্থা পরিষদের সভ্য মনোনীত হন। এই সময়েই তিনি সরকারী উকিলের কার্য্য পরিষদ্যে করেন। দেশ-সেবার অভিপ্রায়ে তাঁহার এই ত্যাগ স্বীকার একটী শ্বরণীয় কথা। ব্যবস্থা পরিষদের সভ্যরূপে যে সমন্ত দেশ ও লোকহিতকর কার্য্যে তিনি আজুনিয়োগ করিয়াছেন তাহা সংক্ষেপে লিখিতে গেলেও একখানি বৃহৎ গ্রন্থ হট্যা প্তিবে; সেইওক সাম্বা অতি সংক্ষেপ কেবলমান্ত করেকটা কার্য্যের উল্লেখ করেব।

নানোলর নলের প্রশালা সকলেই অবগ্র আছেন। বারবার লামোদরের বক্সার দেশের যে কত ক্ষতি হয় এবং মার্য ও পণ্ড কত ছন্দিশাপায় হয় ভাহা সকলেই জানেন। মহেন্দ্রকেই ইহার প্রতিবিধানের জন্ম অশেষ চেষ্টা ও অক্সান্ত পরিশ্রম করিয়া গভ্মেন্টের কতক্টা সহার্ভুতি লাভ করেন। লামোদরের ও অন্তান্ত নদীর উভয়কুলবর্ত্তী স্থানসমূহ বংসর বংসর বারবার জলপ্লাবিত হইয়া ঘাহাতে ধ্বংস মূখে পভিত না হয় সে বিষয়ে বিশেষ সন্ধান থাকিবার জন্ম পূর্ত্তবিভাগ আদিষ্ট হইয়াছেন। বন্ধা নিবারণের জন্ম বাঁধান ও অন্তান্ত কার্য্যে অনেক টাকা ব্যয়িত হইয়াছে এবং হইতেছে।

নিমে মিত্রবংশের বংশতালিকা দেওয়া ইইল—

পৃত সলিলা ভাগীরথীর জল অপবিত্র ও অবাদ্যকর হয় ইহা মহেক্রচজের অসংনীয় ৷ অথচ ভাগীরথীর উভয় পার্বের কল সমূহের অমজীবিপণের মল মূম খারা ভাগার্থীর জল অপ্তিত্র ও অম্বাস্থ্যকর ইইছা আসিতেছে। কল সমূহের কর্তুপক্ষগণ দ্বারা সকল কলেরই মল মূত্র নির্গমনের জন্ত দেপটিক ট্যাঙ্ক (Septic Tank) প্রবন্ধন করাই ভাগীরথীর জলের শোচনীয় অস্বাস্থাকর অবস্থা ১ইবার প্রধানতম কারণ। এই অবস্থার প্রতিকারের জন্ম মহেন্দ্রচন্দ্র তাহার কাউলিল প্রবেশের দিন হইতে আজ প্রায় অবিরাম চেষ্টা ও অক্লায় ভাবে প্রিশ্রম করিয়া আনিতেছেন। তিনি প্রকৃত প্রতিকারের উপায় নির্দ্ধারণের জন্ম তথ্য সংগ্রহ ও অন্যান্ত কার্যোর জন্ত অকুন্তিও 5তে অধা বায় করিয়া। থাকেন। এরপ প্রস্কৃত স্বার্থত্যাগের দৃষ্টান্ত অভি বিধল বলিয়াই গামদের মনে হয়। মহেল্রচন্দ্রের অবিরাম চেষ্ট্র ও ভ্যাগ স্বীকার একবংরট বার্থ হয় নাই। উাহার চেষ্টার ফল এই হুট্যাছে যে, গুরুণ্যেট আর উংহার সাধুচেষ্টা ও আও প্রাতকারের দাবী উপেকার সহিত উভাইয়া দিতে পারিতেছেন নাঃ সরকার স্বাস্থ্য বিভাগের একজন বিশেষ্ট্র ভাক্তার দারা Septic Tank সহয়ে অসুসন্ধান করাইয়াছেন। এই অনুশক্ষান কাষ্যে প্রায় অর্দ্ধলক টাকা ব্যয় হঠবাছে বলিয়া গুনা যায়। গভর্ণমেন্ট কত্তক বিশেষজ্ঞ মহাশ্য লাঘকাল ধরিয়া এই ওক্তর সমস্তাটীর সমাধান করে নিয়োজত ছিলেন এবং পুখাতুপুখনতে অসুসন্ধান কার্য্য সম্পন্ন করিয়া সকল কথা বিশেষভাবে আলোচনা করিয়াছেন ও প্রতি-কারের উপায় নির্দেশ ক্রিয়াছেন ৷ অনুসন্ধানের ফল ও প্রতিকারের প্রাণাছই জনসাধারণের গোচ্রাভূত হইবে। বভ্যান সময়ে ন্তন কলের কর্পক্ষাণ লিংগত অস্বীকারপত্র হারে৷ ফ্রীকার করিয়াছেন যে, যাহাতে ভাগারথার জা। দৃষিত ও অস্বাস্থ্যকর না হয় সে বিষয়ে তাঁহার। বিশেষ মনোধোগী চইবেন এবং সভতে দৃষ্টি রাখিবেন। অগ্রপক্ষে অনেক কলের কর্ত্রপক্ষীয়দিগকে গ্ভর্মেণ্ট জানাইয়াছেন ধে,তাঁহারা যদি নিদিট কালের মধ্যে তাঁহাদের শ্রমঙ্গাঁবিগণের মল ও বৃদ্ধ নির্গমনের স্ব্রবদান। করেন ও তাঁহাদের অবহেলার জন্ম ভাগারগাঁর জল আরও মব্যবহার্যাও অধ্যান্তর হইরা পড়ে, তাহা হইলে আইনাম্ঘান্তা ধারিহিত প্রতিকার করা হইবে। এলা নিশ্রমান্তন যে মহেন্দ্র চন্দ্র এই সমস্থার সমাধানকল্পে সমান ভাবে প্রের ক্রায় উদেঘার্গাও বল্পাল আছেন। তাঁহার দৃঢ় বিশ্বান তাঁহার চেটা ফলনতা হইবেই। তাঁহার দেশবানীগণও প্রার্থনা করিতেছেন যে তাঁহার সাধু চেই: সম্প্রিলে জন্মফুল হউক।

দরিজ ও সহারহীনের বন্ধ্ মহেজ চন্দ্র, তাঁহার নায়ে দরিজের প্রকৃত বন্ধ্ ও সহারহীনের সাহাযাদাতা ও পৃষ্ঠপোষক সংখ্যায় বেশী বলিয়া বোধ হয় না। রার বাহাত্বর যে কত অসহার নিশ্বস্থল দারিজ্য-পীড়িত শিক্ষিত ও অল্ল শিক্ষিত ব্যক্তির অন্ধ সংখ্যা নির্ণর করা স্থাতিসালনের উপায় করিয়া দিয়াছেন ভাহাব সংখ্যা নির্ণর করা স্থকটিন তাঁহাব ক্রিয়ার করিয়া দিয়াছেন ভাহাব সংখ্যা নির্ণর করা স্থকটিন তাঁহাব ক্রিয়ান্তিক চেষ্টা ও অক্ষপ্রহের কলে অনেকেই উচ্চপদে অবিক্তিত হইবাছেন এবং বহুসংখ্যক ব্যক্তি ব্যবসা বাণিজ্য করিয়া ধনশালা হইয়াছেন ও সমাজে র্থেষ্ট প্রতিষ্ঠা-প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছেন। মহেজ্য চন্দ্র একটা খাঁটি মান্ত্র, তাঁহাকে সম্যকভাবে চিনিতে হইলে তাঁহার স্থান্তর পরিচর পাইতে হয়। তাঁহার স্থান্তর বিদ্যান্ত অনেকবার ঘটিয়াছে এবং সেইজনাই আম্বা এহ খাঁটি মান্ত্রটীকে, এই আন্দর্শ, অহ্লার লেশ মাত্র শৃত্য হিন্দুটিকে, এই কর্ম্ম দেবীর ভক্ত পূজারিটীকে চিনিয়া আন্ধ-তৃপ্তিলাভ করিয়াছি এবং আমাদিগকে সৌভাগ্যবান মনেকরিভেছি।

দেশের আর সমাসা দিন দিন কঠিন হইতে কঠিনতর হইয়া দাঁড়াইভেছে। দেশ হিতৈষিগণ, দেশ সেবিগণ এবং চিস্তাশীল থ্যক্তি-মাত্রেই এই সমাসা স্মাধান করিবার জন্ম বিব্রুত হইয়া পড়িয়াছেন। किन्छ मरहन्तर जार भार कार किन बन्न रहारी जन करा, खेर प्रशासी ভতভাগ্য দেশবাসীর জন্য এমন বুক্ফাটা কালা কাদেন, তাহা আমরা জানি না। তিনি প্রথমে রোগ নির্ণয় করিয়া, রোগের মূল কারণ ধরিয়া শুভিকারের পক্ষপাতী। দেশ গুভিনিধিরপে তিনি বন্ধীয় ব্যবস্থাপক সভায় যে সকল বিষয়ে আলোচনা করিতেন ও প্রতিকারের পরা নির্দেশ করিতেন সর্বদাই তাহা উলিখিত নীতি অহুসরণ করিয়াই করিতেন। ৰাঙ্গালার শিক্ষালয় সমূহে কার্য্যকরী শিক্ষা ( Vocational education ) প্রবর্তনের তিনি প্রভাব উপস্থাপিত করেন; তাহার মূল উদ্দেশ্য ছিল দেশের অন্ন সমস্থার সমাধান। আমাদের পেটে অন্ন নাই, পরিধানে বস্ত নাই, খাছ জব্যের মূল্য ক্রঃমশই বুলি হইতেছে। দেশের যুবকরুক পিতা মাত: ও অভিভাবকগণের বহু অর্থ বারে স্কুল ও কলেছে বিস্তা শিক। শেষ করিয়া আর বজ্রের জন্ম চাকরীর অন্তুদম্বানে বাহির হন ; কিন্তু বিফল মনোরথ হইয়া হতাশ হইয়া পড়েন। ফলে চারিদিকে দেশব্যাপী অশাস্ত্রি ও হাহাকার, রাল বাহাত্র বছ পুর্বেবদেশের এই শোচনীয় অবস্বা গ্রন্থক্ম করেন ও প্রতিকারপ্রাণী হইয়া উপায় নির্দ্ধেশ করিয়া-দেন। দেশের এই ঘোর ত্রান্ধিনে এই কঠিন অন্ত সমস্তা সমাধানকলে মহেন্দ্রচন্দ্র আজ ৫০৬ বংসর কাল অদম্য উৎসাহে অক্লান্ত পরিশ্রম ও চেটা করিভেছেন। ১৯২১ দালের ফেব্রুয়ারি মাদে এই উদ্দেশ্যে বস্বীয় ব্যবস্থাপক সভাগ বন্ধদেশের সমস্ত স্থল কলেন্ডে সাধারণ শিক্ষার সংক বালক ও যুবক ছাত্রগণকে কার্য্যকরী শ্রমনির হাতে কলমে শিকা দিবার প্রস্থাব (Resolution on vocational education) উপস্থাপিত করেন:

সেই প্রস্তাব বাবস্থাপক সভা ও পভর্ণ দেউ কর্ত্ত পরিগৃহিত হয়। এই স্থচিত্তিত প্রভাবাতুঘায়ী বাঞ্চালা দেশের মফঃবলেও সহরে এবং কলিকাতার অনেক স্থূল কলেজে কার্যাকরী প্রমশিল্প বিকালান সারস্ত হইয়াছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইন্টার মিডিয়েট কলেক্তেও উক্ত প্রস্থাবাত্বাহী কার্যা আরম্ভ হইরাছে এবং এরপ শিক্ষাবানের জন্য চুচুড়া, রাণীগঞ্জ, ব্লফনগর, চট্টগ্রাম প্রভৃতি কয়েক স্থানে (Industrial এবং Technical) ফুল খুলিবার প্রস্তাব গভর্থমেন্ট মঞ্জব করিয়াছেন। মহেজ চল্লের প্রস্তাবাছ্যাধী যে দিন বংশর উচ্চ ও নিম্পেণীর সকল বিভালয়ে কার্যকরী অস্পিল শিক্ষাণান করা হটবে সেই দিন্টী সমগ্র দেশবাসার স্বর্ণীয় দিন বলিয়া পরিগণিত হইবে। কুটীর শিল্পের প্রবর্তন, শ্রমশিল্পের প্রতিষ্ঠা, বিভার ও উন্নতি এবং উন্নত প্রধানীতে ক্ষিকার্য্যে দেশবাসীর অংমনিয়োগ করা ব্যতীত আমাদের আরু সমস্তা সমাধানের যে আব একটা হৈতীয় উপায় নাই ভাষা চিন্তাশীল কথীমাতেই স্বীকার করিয়াছেন। মহেন্দ্রচন্দ্র কেবল সূল কলেছে হাতে কলমে কার্যাকরী শ্রম শিক্ষাণানের প্রস্তাব করিয়া ও পদ্ধা নির্দ্ধেশ कविशाहे कांग्र इत्यन नाएं। ये मकन विषया डेक अप्तव निकानात्वव জন্ম কলিকাডায় একটা কলেজ (Technological college) স্থাপনের জন্মও বিধি মতে চেষ্টা কবিয়াছেন ও করিতেছেন এবং সেই উদ্দেশ্য সাধনের জনা অক্লান্ত পরিশ্রম ও অর্থ্যয় করিয়া পাক্ষাত্যভূমে কিরুপ প্রাালীতে পিফানান কার্য পরিচালন করা হয় তাহার তথ্য সংগ্রহ করিপাছেন। এ বিবরে মহেল চল্ডের ও তাঁহার বন্ধুবর্গের ভত চেষ্টা একবারে নিফার বার নাই। কলিকাতার শান্তই একটা (Technological Institute ) স্থাপনের জন্ত সকল আয়োজন করা হইয়াছে এবং वांगै निर्मात्नत क्छ नदकाती उद्दिन द्रेट होका मधुत कता द्रेषाटह।

মহেক্স চক্ষের ন্যাগ্নীরত কথাঁও সংখ্যা যে কও অধিক তাহা আমাদের জানা নাই। তবে তিনি যে নীরবে নানাদিকে দেশের জন্ত ও তাঁহার দেশবাসীর জন্তই সকলে শুভ চেষ্টা করেন তাহা আমবা বেশ জানি এবং তাঁহার শুভ চেষ্টা সাফল্য মণ্ডিত হয় এজন্ত প্রার্থনা করি। তাঁহার দেশবাসিগণ তাঁহার সকল কার্য্যের কোন সংবাদ রাখেন না: ন্তন নৃতন স্থবিধাও জ্যোগ হইনে তাঁহার। মনে করেন ঐ সকল স্থবিধাও জ্যোগ আশ্না ইইনে আহার। মনে করেন ঐ সকল

কাঁচরাপাড়ায় ইটার্গ বেলও ছের একটা বৃহৎ করেখান: (Locomotive workshop) আছে। ইয় ইতিয়ান বেশ ওয়ে জামালপুর এবং লিল্যায় ঐরণ বুহৎ আর্থানা (workshop) আছে, এই সকল কারখানায় বেলগাড়ী গ্রস্তত, ইঞ্জিন মেরাম্ড প্রভৃতি নানাপ্রকার গঠন ও মেরামত কার্যা হট্যা থাকে ! ( Mecbanical Engineering ) ও Foreman এর পর্বি হাতে কলমে শিক্ষা করিবার জন্ম এই সকল কারখানায় শিক্ষানবিশ গ্রহণ করা হয়। পুৰে ফিবিলি যুবক্দিগকেই শিক্ষানবিশ গ্ৰহণ করা হইত : এই কঠিন অন্ন সমস্তার দিনে দেশায় যুবক-বুন্দের (Mechanical Engineering 's Foreman এর জাষা শিক্ষা করিবার বিশেষ 'খাংখাকতা মহেন্দ্র চল্ল বিশেষভাবে উপল্লি করেন এবং নিগু সন্ধল্ল মন্ত্রাহী চেষ্টা করিতে আরম্ভ কবেন। তাঁহার ও অক্তান্ত নেতৃংগের অবিরাম চেষ্টার ফলে বর্তমান সময়ে আঘানের দেশের যুবকরুক াতে কল্মে (Mechanical Engineering ও অক্সান্ত বিবিধ কষ্ট সাধ্য কাষ্যকরী শিক্ষা লাভ করিয়া জীবিক। উপাঞ্জনের জন্ত বন্ধণারিকর ইইলাছেন। দেশবাসীর চেষ্টার **এবং গভর্নেন্ট ও রেলভা**য় কর্তৃপক্ষীয় ও অন্যান্য ক্লকারখানায় কর্তৃপক্ষীয়গণের চেষ্টায় ও আমুকুল্যে দেশীয় মুবকগণ কাঁচড়াপাড়া

(द्रन १८६ ( workshop ) जामानभूत (द्रन १८६ workshop निन्धः বেলপ্র workshop ও অন্যান্য বেলপ্রের Workshop Mechanical apprentice রূপে প্রবেশ লাভ করিব: Mechanical Engineering শিক্ষা করিয়া উপার্জ্জনক্ষম হইয়াছেন এবং অনেকে ঐরপ শিক্ষা লাভ করিতেছেন। রার বাহাতুর মহেন্দ্র চন্দ্রের নাম এ বিষয়ে পথ প্রদর্শকগণের মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য এবং এ বিষয় তাঁহার চেষ্টার এলনও বিরাম নাই। ধনিজবিতা শিক্ষার অন্য রাণীগঞ্জ, ঝরিয়া প্রভৃতি অঞ্চলে দেশবাদী অনেক যুবক চয়লার থনি মুহতে হাতে কলমে কাষ্য শিক্ষা করিতেছেন এবং অনেক যুৱত শিক্ষা লাভেব পব প্ৰীকাষ উত্তীৰ্ব ইট্যা ধনিব কার্যাধ্যক্ষের পদ লভে ক্যিয়াছে এবং বিশেষ দক্ষতার সহিত নিজ নিজ কার্যা সম্পাদন করিতেজেন। পলিজ বিজা শিক্ষার্থিগণের শিক্ষা সৌকাৰোর জন্ত গ্র<u>ুব্</u>মেন্ট প্ৰিজ বিভায় বিশেষজ্ঞগ**েব** ছাবায় বকুতা দেওয়াইখার দক্ত ঐ অঞ্চলে স্থানে স্থানে বকুত। দিবার কেন্দ্র (Lecture Centres) স্থাপন করিয়াছেন। এই প্রকারে শিক্ষা লানের বাৰ গভৰ্ণমেণ্ট কৰ্ত্ত্ৰই প্ৰদুত হইয়া থাকে। বায় বাহাছুৱের ঐকান্তিক চেটাতেই এইরূপ ব্যবস্থা হইয়াছে। ইছাপুর Gun Factory ও **अञ्चात्र महकाती, बर्क महकाती १ (व-महकाती कन कांद्रशानाव ए** ভিন্ন (बन ecu Workshop এ बाइकान बाबारम्ब रमनामी युवक কার্য্যাপঝার জন্ত mechanical apprentice রূপে প্রবেশ লাভ করি-ভেছেন। রায় বাহাতুরই ব**ত্**দিন হ**টতে দেশবাসী যুবক্দিগের** ও ভাখাদিগের অভিভাবকগণের এদিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া আসিতেছেন এবং হাতে কলমে শিক্ষা লাভের বিশেষ আধ্যাকতা ও উপযোগিতা (मनवानित्रगढक ब्वाहेश वानिरङ्ख्य। छाहात्र मोधकानवानी ८०हा

নিক্ষণ হয় নাই। দেশের শিল্প স্পান বৃদ্ধি করা মহেন্দ্র চন্দ্রের জীবনেব একটা প্রধান উদ্দেশ্য এবং দেই মহৎ উদ্দেশ্য সাধনের জন্ম তিনি ক্রমণ্ড স্থার্থ তার্যায় করিতে কুন্তিত হন নাই ৷ তিনি জানেন হৈ শিক্ষিত ও বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিগণের ধারাই আমাণের দেশের শিল্প. বাশিজ্য ও ক্লয়ির উন্নতি হইতে পারে এবং এ সকল বিষয়ে বিশেষজ্ঞ হইতে গেলে পাশ্চাত্য দেশে গিয়া শিক্ষা প্রাপ্ত হওয়া ও পাশ্চাত্য কার্যা প্রণালীতে অভিক্রতা লাভ করা বিশেষ আবশুক। সভর্ণমেণ্ট বিশেষ-ভাবে সাহায্য দান না করিলে ব্বকগণের পাশ্চাভাদেশে গিয়া শিল্প বাণিকা বিষয়ে উচ্চ 'মঙ্গের শিক্ষা লাভ করা অসম্ভব। রাজকোষ হইতে শিক্ষার্থী যুবকগণকে বৃত্তি দান না করিলে ভাগাদের শিক্ষা প্রাপ্তির আর কোন উপায় নাই। মহেন্দ্র চক্র এইরপ বুভিদানের বিশেষ পক্ষপাতী এবং দে জন্ম তিনি অৰিৱাম চেষ্টা করিয়া আসি-তেছেন। আশালুরপ ন। হইলেও গভর্ণমেণ্ট ঐ রপ বুভিদান করিভেছেন এবং শীঘ্রই ঐক্লপ বুক্তির সংখ্যা বাড়িবে বলিয়াই আমাদের विश्वाम । এ विषया बदरक हत्क्यत्र नीर्चकानवाभी तहहा. व्यश्वनाय न ভ্যাগ স্বীকার বিশেষ প্রশংসার যোগ্য।

মংক্ত চক্ত বার বার বদীর ব্যবস্থাপক সভার সভ্য নির্বাচিত হন। ১৯২০ সালেও তিনি ব্যবস্থাপক সভার সভ্য ছিলেন এবং তংপরবর্ত্তী তিন বংসর কালও তিনি ব্যবস্থাপক সভার সভ্য ছিলেন। ইংরাজি ১৯২০ সালে সম্গ্র বালালার সমূদ্য সরকারী আপিদ ও আদালত সমূদ্রে সর্বভোগীর (Ministerial officers and menial) কর্মচারিগণের বেতন বৃদ্ধির সক্ত প্রভাব করিবার জ্ঞা গভর্থমেন্ট কর্ত্বক একটা কমিটি—Ministerial officers Salary Committee for Bengal—গঠিত হয় এবং তাহাতে সুই জন সিভিলিয়ান ও এক

ভন বে-সবকারী সভানির্কাচিত হন। মহেন্দ্র চন্দ্রই ঐ বে-সরকারী সভারণে কনিটতে ভান প্রাপ্ত হন। বছদিন ধরিয়া তাঁহাকে ঐ আয়া সম্পাদনের জন্ম কঠোর পরিশ্রম করিতে হয়। দেশ নগাঁর অনেকের ভাগোই কেরাণীগিরি বাতীত জীবিক। নির্বাহের অভ কোন উশায় বা হুযোগ হয়না; অথচ তাঁহাদের অধিকাংশই অতি তর বেতন্লাগী। তাঁহার দেশবাদী কঠোর পরিশ্রমী, প্রভিপাল্য পরিবারবর্গদারা ভারোক্রান, অল বেতনভাগা কেরাণা ও অভাত কর্মচারীবুনের জন্ম এবং তাঁহাদের বেতন বৃদ্ধির হল সহেন্দ্র চন্দ্রকে যে কেবল কঠোর পরিশ্রম করিতে হইজ ভাহাই নহে, সমস্তাটীর সকল দিক দিয়া আলোচনা করিবার জলও এ কঠিন সম্প্রা স্বাধানের নিমিত তাঁহাকে প্রতি পদবিক্ষেপে কমিটির হই জন দিভিলিয়ান সভ্যের সহিত দীর্ঘ আলোচনা ও তর্ক বিতর্ক করিতে হইত। কিন্তু ঠাহার ুক্তি সমূহ একপে অকাটা হইত যে, কমিটির সিভিলিয়ান সভাষয় অনেক বিষয়েই তাঁহার মভামত উপেক্ষ। করিতে পারিভেন না। খিত ্হাশয়ের কর্ত্রাজ্ঞান ও দায়িত্ব বোধ ও তাঁহার দেশবাদীর প্রতি মান্তরিক সহা**মু**ভূতি কিছুতেই তাঁহাকে তাঁহার কর্তব্যের পথ ইইতে িচলিত করিতে পারে নাই। ফলে তিনি ক্মিটির দিভিলিয়ান ্ভঃখংগুর সহিত এক্মত হইতে পারেন নাগ। ক্মিটির উচ্চ রাজ-কম চারী সিভিলিয়ান সভ্য ছই জন দেখিলেন যে রায় বাহাছুর ংহল্র চন্দ্র কিছুতেই তাঁহাদের সহিত একমত হইম। তাঁহাদের প্রগুৰিত বেচন বুজির হার সঞ্জ বলিয়া সমর্থন করিতে পারিবেঞ না ও তাঁহাদের াংপোটে স্বাক্র ক্রিতে স্মত হইলেন না। তথন ঠাহার। মনস্তোপয়ে হেয়া ছ - জনে স্বৰুত্ত বিপোট লিখিয়া উহোদের প্রস্তাব গভর্ণমেটের াকেট দাবিল কার্বেন - মহেন্দ্র চন্দ্রও একধ্নি স্বভন্ত বিপোর্ট সিবিয়া

मीचिन कदिलान। এই दिश्भिर्ट वर्षाए note of Dissent এक्स उथा ও যুক্তিপূর্ণ যে, মাননীয় গভর্ণর বাহাত্বর ও বছ উচ্চ পদস্থ সিভিলিয়ান ও অন্যান্য উচ্চ পদস্থ রাজকর্মচারী এবং দেশের নেতৃবর্গ প্রভৃতি কাহার নিকট হইতে স্বধাতি লাভে ৰঞ্চিত হয় নাই। বলীয় ব্যবস্থাপক मुखाम এই রিপোর্টের সমাকভাবে সালোচনা হয় এবং মহেজ চল্লের প্রস্থারা সম্প্র বাঙ্গালার Ministerial officers ও menials প্ৰের বেতন বুন্ধির হার মঞ্ব হয়। Ministerial officers এবং menials দের তুর্ভাগ্যবশতঃ মহেন্দ্র রয়ের ও বস্বীয় ব্যবস্থাপক সভার প্রকার বাহা গভর্গমেন্ট ঐক্লপ বেতন বুদ্ধির সকল প্রস্তাবাতুদারে কাৰ্য্য করেন নাই। লোক্ষত ও বাবস্থাপক সভার মত উপেক্ষ! করিয়াছেন। যাহা হউক বন্ধানের সমন্ত সরকারী আপিস আদালতে উচ্চ ও নিমুশ্রেণীর সকল কর্মচারীবুন্দের যে পরিমাণে বেতন বুদ্ধি হইয়াছে তাহা যে কেবল মহেন্দ্র চন্দ্রের বন্ধু, পরিশ্রম, সংসাহস ও গভীর কর্ত্তব্যজ্ঞানের ফলেই হইয়াছে, একথা অভীকার করিলে ভুধ ষে সত্যের অপলাপ করা হইবে তাহাই নহে, তাঁহার দেশবাসিগণ আকৃতজ্ঞ বলিয়া বিবেচিত হইবে। মহেন্দ্ৰ চন্দ্ৰের note of Dissent বিনিই পাঠ করিয়াছেন ভিনিই রায় বাহাছরের তথ্য সংগ্রহের দাফল্যতা, স্পষ্টবাদিতা ও কর্ত্তব্যজ্ঞানের জন্ম তাঁহাকে বিশেষভাবে ধরুবাদ নিরাছেন ও তাঁহার অংশহ প্রশংস। করিয়াছেন। মহেজু চক্র তাঁহার রিপোর্টে পুৰুকভাবে না লিখিলে এবং তাঁহার note of Dissent না লিখিলেও দিভিলিয়ান সভাষ্থের সহিত একমত হইয়া তাঁহাদের রিপোর্টে স্বাক্ষর করিলে গভর্ণমেন্টের বিশেষ প্রীতিভাত্মন হইতে পারিতেন। কিন্তু তিনি একবারও নিজ কর্ত্তব্য বিমূপ হইবার ক্লনাও क्रिन नाई।

বন্ধীয় ব্যবহাণক সভার সভ্যরণে তিনি ব্যবহাণক সভায় যে
নকল দেশহিতকর ও জনহিতকর প্রভাব উথাপিত করিয়া (by
moving resolutions) প্রতিকারপ্রার্থী হইয়াছিলেন আমরা সেই
সকল প্রভাবের কেবল কয়েকটীমাজেরই উল্লেখ করিভেছি এবং
সেই কয়েকটী প্রভাবের ও ব্যবহাপক সভায় সেই প্রভাবগুলি
আলোচনা করায় কোন ফল হইয়াছে কিনা তাহাও অতি সংক্ষেপে
বিব্রত করিভেছি।

মালেরিয়ায় বাজালাদেশ একবারে ধ্বংশের পথে উপনীত ইইয়াছে এবং ম্যালেরিয়ায় মৃত্যুর সংখ্যা দিন দিন বাজিয়া চলিয়াছে। এ বিহারে ব্যবহাপক সভায় মহেল্ড চল্র ধ্বরপ বিশালভাবে আলোচনা করিয়াছেন, অন্ত কোন সভ্য সেরপভাবে আলোচনা করিয়াছেন বলিয়া আমরা বিদিত নহি। কি বজেটের স্মালোচনা কালে, কি অন্ত সময়ে হথনই ভ্যোগ উপন্থিত ইইয়াছে তথনই ব্যবহাপক সভায় ও অন্তান্ত সভা সন্মিলনে তিনি মাালেরিয়ার প্রতিকারের উপায় আলোচনা করিয়াছেন। তাঁহার অবিরাম চেটার ফলে গভর্নমেন গোচনীর অবহার প্রতিবিধান ও প্রতিকারের জন্ত কার্য্য আরম্ভ ইয়াছে এবং কার্যের প্রসার ক্রমণ: বিদ্ধিত ইইবে বলিয়া গভর্মেন প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন।

কালাজর ও বেরিবেরি দেশকে জারও ধ্বংসের মুখে লইরা যাই-তেছে। ইহার আশু প্রতিকার হওয়া একান্ত আবশ্যক। এই প্রতি-কার কল্পে মহেল্রচন্দ্র কোনরূপ চেষ্টার ক্রটি করেন নাই। এ বিষয়ে তিনি ব্যবস্থাপক সভায় সর্বপ্রথমে প্রস্তাব উত্থাপিত করেন এবং সেই বকল প্রতাব ও প্রতিকারের পদ্ধাজালোচনা করেন। তিনি যাহা বলিতেন

ভাচা কোনদিনই উপেকার বিষয় হয় নাই, কোন বিষয় ব্যবস্থাপক সভায় প্রস্তাব করিবার পূর্বে তিনি অত্যে সে বিষয়ে তথ্য সংগ্রহে আজ্বনিয়োগ করিছেন এবং সে জন্ম তিনি পরিশ্রম ও অধব্যয় করিছে বেনন দিনই ্কুন্তিত হন নাই। কারণ বাবস্থাপক সভায় ভৈনি যে সকল প্রস্তাব উপ-ভিত করিতেন এবং দেই সকল প্রস্থান সমর্থনের জন্ম যেরপভাবে আলো-চনা কারতেন ভাহা কথনই সাবস্থা রাজনৈতিক বক্তভা বলিয়া বিবেচিত হয় নাই। তাঁহার যুক্তি সমূহ অবওনীয় হইত এবং তাঁহার ভবা নির্বন্ধ প্রণালী সর্মাণাই বিশেষজ্ঞগণের প্রশংসা লাভ ক্রিড। কালাজ্বর, বেরিবেরি ও কুষ্ঠব্যাধি বিস্তারের প্রতিকার, শিশু মৃত্যহারের হাদকলে বান্ধালার পল্লীতে পল্লীতে পানীয় জল দরবরাহ জ্বা, দর্বত্ত গো-শালা ও তুম্বশাল। প্রতিষ্ঠা করিয়া খাটি তুম্ব সরবরাহের জন্ত, উষধ পথ্য-হান দেশবাসীকে দাতব্য চিকিচসালছ প্রতিষ্ঠা করিয়া ঔষ্ধদানের বৃত্ত, গ্রামে প্রামে পুর্বের ক্রায় গো-চারণের জমি নির্দারণের জক্ত, বাহালা দেশে যে অসংখ্য মেলা হয় সেই দকল মেলার ফুবাবছা করিবার জ্ঞ এবং অন্যান্ত বছবিধ দেশস্থিতকর ও জনস্থিতকর বিষয়ে ন্রেছচক্র বাব-স্থাপক প্রায় প্রস্তাব উত্থাপন করিয়া আলোচনা করেন। সেই স্কল আলোচনা পাঠ করিলে কেইই তাঁহার জ্ঞান ও দর্বতোমুখী প্রতিভার প্রশংসা না করিয়া পাকিতে পারিবেন না। তাঁহার ঘারা উপক্রত দেশ-বাসা তাঁহার নিকট চিরকুভজ্ঞ থাকিবে আমরা ইহাই আশা করিয়া থাকি।

বাকালা দেশে নিরক্ষর লোকের সংখ্যা অতান্ত অধিক। দেশের সক্ষরে অবৈডনিক প্রাথমিক বিভালয় স্থাপন করিয়া নিরক্ষরগণকে শিকা নান না করিলে বর্তমান রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অবস্থার পরিবর্তন হওয়া অসম্ভব। মহেন্দ্রচন্ত্র বছদিন ইইতে এই সম্ভা সমাধানের জন্ম অধিরাম চেষ্টা করিয়া আসিতেছেন। তিনি ভাগ বংদর কাদ ব্যবস্থান প্রক সভার সভা ছিলেন এবং এই দীর্ঘকাল অবহিত চিত্তে তিনি তাঁহার উদ্ধেশা সাধনের সেষ্টা করিয়াছেন। বাঙ্গালা দেশে সর্বত্র প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন এবং ঐ সকল বিদ্যালয়ের শিক্ষকগণকে উপযুক্ত বেতন প্রধান করিবার জন্ম তিনি প্রতিনিয়ত সভর্গমেন্টকে অমুরোধ ফরিয়া আসিতেছেন এবং যথনই কোনরূপ স্থয়োগ ঘটিয়াছে তথনই ব্যবস্থাপক সভায় ঐ বিষ্থে স্মাক আলোচনা করিয়াছেন।

বর্ত্তমান সময়ে প্রথেশিক। পরীক্ষায় সহত্র সহস্র ভার উত্তীর্ণ হয়, কিন্তু ভাহাদের মধ্যে অনেকেই কলেজে স্থানাভাব বশতঃ উচ্চশিকালাভে বঞ্চিত হয়। এই অবস্থার প্রতিকারকল্পে সংগ্রুতন্ত্র ব্যবস্থাপক সভার সভ্যক্রপে চেষ্টার জ্রুট করেন নাই এবং শুধু সম্প্রার আলোচন। করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই। প্রতিকারের প্রাপ্ত নির্দেশ করিয়াছিলেন।

বালালা দেশে বনের ও বনভূমির অভাব নাই, সরকারা বনবিভাগও আছে এবং অনেক উচ্চ বেতনভোগী কর্মচারীও আছেন। ফল কিন্তু আশাহরণ হয় না। বনভূমির উন্ধতি ও আয়বৃদ্ধিকল্পে এবং দেশীয় যুবকর্দকে বনবিভা শিক্ষা দিবার উদ্দেশ্যে একটা উচ্চ সঙ্গের বনবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করিবার জন্ম মহেল্ডচন্দ্র বাবস্থাপক সভায় প্রভাব করেন এবং ঐ বিষয়ে সম্যক ভাবে আলোচনা করেন। বনবিদ্যা শিক্ষার জন্ম শিক্ষাবী যুবকগণকে বৃত্তি দান করিয়া ও অধিক সংখ্যায় বৃত্তির বাবস্থা করিয়া দেরাত্বন বনবিদ্যালয়ে শিক্ষালাভের জন্ম পাঠাইবার গভর্গনেতকৈ অন্থ্রোধ করেন।

মহেজ্ঞচন্দ্র হুগলিজেলার মিউনিসিণ্যালিটা সমূহের প্রতিনিধিরণে সভ্য নির্বাচিত হইয়া ব্যবস্থাপক সভায় সভ্যরপে্রুয়ানপ্রাপ্ত হন। কিন্তু তিনি ক্থনই কেবলমাত্র তাঁহার জেলার অভিযোগের আলোচনা করিয়া ও প্রতিকারপ্রার্থী হইয়াই নিশ্চিত্ত থাকিতেন না। সমগ্র বলের এবং
বলবাদীর ক্ষে ধৃহৎ সকল অভাব অভিযোগের কথাই তিনি স্বাধীনভাবে
ব্যবস্থাপক সভায় পর্যালোচনা করিতেন। তাঁহার চেষ্টা একবারেই
মিফল হইত না। বৎসরের পর বৎসর তাঁহার বজেট আলোচনা পাঠ
করিলে ইহাই প্রতীতি হইবে যে, তাঁহার ন্যায় দেশের ও দেশবাদীর
অবস্থা বিষয়ে অভিজ্ঞতা ও প্রত্থিমেণ্টের সকল বিভাগের কার্য্য প্রশাদীর
অভিজ্ঞতা অভি অল্ল লোকেরই আছে। ধিনি গত ৭ বৎসরের বদীয়
ব্যবস্থাপক সভার কার্য্য বিবরণ পাঠ করিবেন তাঁহাকেই আমাদের কথার
সমর্থন করিতে হইবে।

দেশে রান্তাঘাটের অত্যস্ত অভাব। যাহাতে সর্বত্ত যাতায়াতের রান্তা প্রস্তুত হয়, সে অস্ত তিনি বিধিমতে চেষ্টা করিয়া আসিতেছেন।

বঙ্গদেশে বিস্থৃত ভাবে থাল থননের জন্ত ব্যবস্থাপক সভায় তিনি থে প্রস্থাব করেন ও বিস্তারিতভাবে আলোচনা করেন ভাহা প্রভ্যেক দেশবাসীর ও দেশকর্মীর বিশেষ মনোযোগ সহকারে পাঠ করা উচিত। Irrigation ও Railway সম্বন্ধে তাঁহার মতামত সকলেরই প্রনিধান-যোগ্য।

বঙ্গদেশে যাহাতে একটা উচ্চ শ্রেণীর কৃষি বিভালয় ও বিভিন্ন কেন্দ্রে শ্রমজীবি বিভালয় সংস্থাপিত হয়, তজ্জ্ঞ গভর্গমেন্টকে মিত্র মহাশয় পুনঃ পুনং অফ্রোধ করিতেছেন। সরকারের ব্যয় লাখব কল্পে, বিশেষতঃ পুলিশ বিভাগের অভ্যধিক ব্যয় লাখব কল্পে, তিনি নির্ভীকতার সহিত বর্ত্তমান ব্যন্ধ প্রথার ভীত্র প্রতিবাদ করিয়া আসিতেছেন। তাঁহার এই-রূপ প্রতিবাদের কিয়দংশ স্থফল ফলিয়াছে। যথা,—(ক) সরকারী ক্রমণ কর্মের জায় অভ্যধিক ব্যয় হইডেছে না।

(খ) মৎস্য বিভাগের ডাইরেক্টরের পদ উঠিয়া গিয়াছে।

(গ) সরকারী সংবাদদাতার (ভাইবেক্টর আদ ইন্দরমেদন')

ত অতিরিক্ত লিগালে রিমেম্ত্রেন্সারের পদ উঠিয়া গিয়াছে।

শিক্ষা বিভাগের অতিরিক্ত সংখ্যক পরিদর্শনকারী নিয়োগ প্রথার সঙ্কোচ হইতেছে। স্বাস্থাবিভাগ, ক্ষবিভাগ ও শ্রমশিল বিভাগ অনেকটা সাবধানতার সহিত ব্যয় করিতে আরম্ভ করিয়াছেন।

শিক্ষা বিভাগের সকল শ্রেণীর শিক্ষক ও অক্টান্ত কর্মচারীবর্গের বেতন বৃদ্ধির জন্ত তিনি সদাই বিশেষভাবে সচেষ্ট আছেন এবং তাঁহার চেষ্টাও অনেক পরিমাণে ফগবতী হইবাছে। কামুনগো, সব রেজিট্রার, মুনসেফ, সব ভেপুটি কলেক্টার প্রভৃতির বেতন ও অক্টান্ত ক্রিধা ক্র্যোগ বৃদ্ধির জন্ত তিনি যথেষ্ট চেষ্টা করিরাছেন এবং তাঁহার সে চেষ্টা নিফ্ল যায় নাই।

সালিসী দারা অমজাবি ও অঞাজ কর্মচারীর ধর্মঘট মিটাইবার প্রভাব ভিনিই সর্বাপ্রথমে উত্থাপিত করেন। তাঁহার প্রস্তাবের ফল সম্পূর্ণ আশাস্ত্রপ না হহলেও আলৌ নৈরাশাব্যঞ্জ হয় নাই। তাঁহার নত ধর্মঘট মিটাইবার দক্ষতা আভি অল্ল লোকেরই আছে। ধর্মঘট-কারীদের প্রতি শাস্তবিক স্কার্মভৃতিই ইহার প্রধান কারণ।

খুলনা ছভিক্ষের প্রকোশের কথা তিনি সর্ব্ব প্রথমেই গভর্ণমেন্টের ও সাধারণের গোচরীভূত করেন এবং নিজেও অর্থ সাহায়। করেন। ত্তিক-ক্লিট ব্যক্তিগণ সে জন্ম ইহার নিকট বিশেষ কৃত্যা।

পুলিশ বিভাগের ব্যয় দক্ষোচ কমিটির সভ্যরূপে রায় বাহাত্র মিত্র মহাশব্যের রিপোর্ট ও ব্যয় হ্রাস করিবার প্রস্তাবগুলি গভীর প্রেষণার ও নিভীক্তার পরিচায়ক।

বাভ জবোর মূল্য সহক্ষে মাননায় হুরেজনাথ রায় মহাশহৈর সভা-পতিছে যে কমিটি নিযুক্ত হয়, মিত্র মহাশ্য সেই কমিটিরও একজন সভ্য ছিলেন। এই সহজে কাঁহার মস্কবাগুলি তাঁহার দেশের বর্ত্তমান অবস্থার সঠিক চিত্র ও তাঁহার দেশবাসিগণের প্রতি সহামূভূতিপূর্ণ হল্মের বিশেষ পরিচায়ক।

• ১৯২০ সালে তমলুক অঞ্চলে যে জ্লপ্পাবন হয় কক্ষণ জ্লয় মিজ
নহাশদ দেই সময়ে সভা দমিতি করিয়া অর্থ সাহায্য করিতে
কিছুমাত্র বিলম্ব করেন নাই এবং দেই সময় হইতেই বন্যার জ্লে
দেশপ্লাবনের প্রতিরোধকল্পে বিশেষ সাবধান্তা লইবার জ্লা
গভর্ণমেন্টকে বার বার অভ্যোধ করিয়া আসিতেছেন।

ইং ১৯২৩ সনের আগষ্ট মাসে আইন পরিষদ সভার অধিবেশনে প্রীযুক্ত ইন্দুভ্বণ দক্ত, ডাক্তার প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি সভাগণ ফদেশসেবী বাজ-নৈতিক বন্দিগণের মুক্তির জন্মও অন্তান্ত বিষয়ে যে সকল প্রস্তাব করেন, রায় বাহাত্র মিত্র মহাশয় শুধুই সে গুলির সমর্থন করেন নাই, গভর্ণমেন্টের কাধ্যের ডীত্র প্রতিবাদ করিতেও আদৌ পশ্চাৎপদ হন নাই।

১৯২২ সালে ধারকেশব নদের বক্তায় স্বারামবাগ মহকুমার বছ হান জলপ্লাবিত হইয়া ঐ অঞ্চলের অধিবাদীবর্গের তুর্গতির সীমা ছিল না। ছগলীর কংগ্রেস কর্মিগণ শতঃ প্রবৃত্ত হইয়া সংবাদ প্রাপ্তি মাত্রেই জ্লালাবিত শ্বানে উপস্থিত হইয়া ছঃয়, দরিজ, অনাহার-ক্লিষ্ট ও ক্ষম নর-নারীর সেবায় আজানিয়োগ করেন; কিছু বছ অর্থ ভিন্ন এইরূপ সেবা কার্য্য হয় না। অর্থ কোথায় গুরায় বাহাত্ত্র মিত্র মহালম্ম সংবাদ প্রাপ্তিমাত্রেই বিংশতি বংসর বয়য় যুবকের উত্তম লইয়া অর্থ সংগ্রহে মাতিয়া গেলেন। তাঁহার সে সময়ের উৎসাহ ও পরিশ্রম ধিনিই দেখিন্যাভেন, তিনিই চমৎকৃত হইয়াছেন। নিজে সাহায্য করিয়া ও বারে ধারে ভিন্না করিয়া তিনি কর্মিগণকে অর্থ সাহায্য করিছে লাগিলেন;

স্থাঝলে সাহায্যদান ও সেবাকার্য্য নির্বাহ হইয়া গেল। ডিখ্রীক্টবোর্ড একটি পয়সাও দিলেন ন।। ডিষ্টাক্টবোর্ড সাধারণের অর্থে (ব্যোভ্সেসের) আমে পরিচালিত, অথচ সেই ডিষ্টাক্ট বোর্ড জেলার এক অংশের অধি-বাসিগণ অল্প, আশ্রেম ও ঔষধপথ্যের অভাবে মরণ-পথে চলিয়াছে. দেখিয়াও একটি পয়দা দাহায়। করিল না। রায় বাহাত্রর মিত্র মহাশয়ের সাহায়ে ভুধুই বে অল প্লাবিত স্থানের অধিবাদিগণ বাঁচিয়া গেল, তাহাই নছে। সেধানে (ভোকল, আরামবাগ) একটি আদর্শ স্থায়ী কর্ম মন্দির স্থাপিত হইয়াছে যথা—(ক) দিবা ও নৈশ বিভালয় (খ) বয়ন বিভালয়, (গ) দাতব্য ঔষধালয় ও কগ্নদের জন্য সেবা কৃঠীর। সেধানে এখন এই কর্ম মন্দিরে কমিগণের চেষ্টায় ৫০০:৬০০ চরকা ও বছ সংখ্যক তাঁত চলিতেছে এবং থাটী ধদর প্রস্তুত হইতেছে। ঢাকা ব্যতীত আর কোখাও থাটা খন্দর তৈয়ারী হইতেছিল না। ভোলল কর্ম মন্দিরের ভত্তাবধানে পরিচালিত তাঁতে যে খদ্দর হইতেছে, ভাহা দেখিয়া বদ্দের স্থান, কর্মবীর, কর্মদেবীর উপাদক দার প্রফুল চন্দ্র রায় মহাশয় ঐ কৰ্ম মন্দিরের অভিভাবক ( Patron ) হইয়াছেন ও যথেষ্ট অর্থ সাহায্য করিয়া থদ্ধর প্রচারের সহায়তা করিতেছেন। কর্মিগ্র বলেন ডোক্সল कर्य मिन्तत, द्राय वाराष्ट्रत भरहत्व हत्त भिक्र मरानरायत व्यानीर्वारत छ সাহায্যে স্থাপিত। উহার উপর অন্য কথা বলা নিম্প্রোক্ষন।

পূর্ববন্ধ ও আসাম হইতে যে সমন্ত স্থীমার স্থানর মধ্য দিয়া বাতায়াত করে, তত্ত্বন্ধ নদ নদীর জল কমিয়া গেলেও ঘাহাতে যাতায়াতের অস্থাবিধা না হয়, এই কারণে প্রধানতঃ ইংরাজ ব্যবসাদারগণের কার্য্যেস্থাবিধার জন্য গভর্গমেন্ট একটা বৃহৎ ধাল ধননের প্রভাব মঞ্ব করিয়া- ছেন। এই খাল ব্রাহনগরের পূর্ব দিক দিয়া আসিয়া ভাগীর্থীতে মিলিত ইইবে এবং ইহার জন্য বহু কোটা টাকা দেশের সাধারণ রাজস্ব

হইতে ব্যয়িত হইবে। অবস্থাতিজ্ঞ লোকের বিশাস এত অধিক টাক।
বায় করিয়া এই বৃহৎ থাল খনন করা আদৌ সমীচীন নহে। রায় বাহাত্বর
প্রথম হইতে এই কথাটা গভর্গমেন্টকে ও জনসাধারণকে ৰুঝাইবার
চেষ্টা করিতেত্বেন। এক্ষণে দেখা যাইতেত্বে যে কি ইংরাজ, কি দেশবাসী,
বহু লোকই রায় বাহাত্বের মতের সম্পূর্ণরূপে সমর্থন করিতেহেন।

ইং ১৯২৩ সালের জুলাই ও আগই মাদে বঙ্গীয় আইন পরিষদের বে অধিবেশন হয় ভাহাতে ক্ষেক্টী অভ্যাবখ্যকীয় প্রস্তাব বে-সর্কারী সভাগণ কর্তৃক উপস্থাপিত হয়। জেলের বন্ধিগণকে বেড মারিবার প্রথা আছে। এই কঠোর প্রথা উঠাইয়া দিবার প্রস্থাব হয়। রাঘ বাহাত্র কোন দিকে জ্রাক্ষেপ না করিয়া এই প্রস্তাবের সাতিশন্ত দৃঢ়তার সহিত সমর্থন করেন ও ঐ প্রস্তাব কাউন্সিল কর্ত্তক গৃহীত হয়: রাঞ্চনৈতিক বন্দীদিগের মুক্তিদান ও রাজ-নৈতিক বন্দিগণ, থাহার। কারামুক্ত হইয়াছেন তাঁহাদিগকে, কাউন্সিলে দেশবাদীর প্রতিনিধি নির্মাচিত হইয়া প্রবেশ করিবার অধিকার দান করিবার জন্য তুইটা প্রস্তাব উপস্থাপিত হয়। ক্রেনিয়ার ভারতবাদিগণের অধিকার সমস্থার সমাধানে পক্ষপাতিত লক্ষিত হইতেছে। বিশাতে শিল্প প্রদর্শনী হইবে। ভাহার আত্মবিক কলিকাভাম একটী প্রদর্শনী হইবে। বাজকোষ হইতে তাহাতে পুনরায় অর্থ সাহাধ্যে দেশবাদীর অসমতি জানাইয়া আর .একটী উপস্থাপিত হয়। কেনিয়া সমস্থা সমাধানে যে পক্ষপাতিত্ব দেখান হুইয়াছে, তাহার প্রতিবাদকরেই এই প্রস্তাব উপদাণিত এই সমস্ত প্রস্তাবেই বাহ বাহাত্র গভর্ণমেন্টের বিশ্বত্ব মতাবলছী-গণের পক্ষে ভোট দেন। ছঃখের বিষয় দেশ প্রতিনিধিগণের অনেকেই দেশ মত ও লোক মতের বিক্লে গ্রহ্মেণ্টের অপক্ষে ভোট দেন। करन रमहे बना अहे जिन्ने चिक প্रशासनीय श्रेशिक हय नाहे।

রায় বাহাত্র হুগলী ফেলার পোষ্ট আপিস সমূহের কর্মচারী (Postal Union) সমিভির সভাপতি। তিনি এই কার্য্যে সময় দানে আদে) কুন্তিত হন না।

রায় বাহাত্র মিজ মহাশয় আদর্শ হিন্দুও পরম ভক্তিমান পুরুষ। তিনি সাধক রাম প্রসাদের কীর্ত্তি গাথা আরও প্রচারের জন্ম রাম প্রসাদ সম্মিলনী স্থাপিত করিয়াছেন এবং তিনিই ইহার সভাপতি।

नित्र हैशापत वःन-शनिका श्रमख इहेन :--





স্বৰ্গীয় তারাপ্র**সন্ন** মুখোপাধ্যায়

## তভারাপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায়।

ভারাপ্রসন্ধ মুখোপাধ্যায় মহাশয় একজন অধিতীয় প্রতিভাশালী লোক ছিলেন। তাঁহার পৈত্রিক নিবাস হুগলি জেলার অস্তর্গত বন্দিপুর আমে ছিল। তাঁহার পিতা ভাগাচরণ মুখোপাধ্যায় মহাশয় তথা হইতে উঠিয়া আসিয়া হুগলি জেলার অস্তর্গত কোন্নগর গ্রামে বাস করেন। এই কোন্নগর গ্রামেই তারাপ্রসন্ধের শৈশব অতিবাহিত হুইয়াছিল। তিনি বাল্যকালে কিছুদিন মাতৃলালয়ে লালিত পালিত হুইয়াছিলেন।

ভারাপ্রসন্নের পিতা ৺ভামাচরণ মুখোপাণ্যার মহাশয় মধ্যবিত্ত গৃহস্থ ছিলেন। তাঁহার অবস্থা ভাদৃশ অচ্ছল ছিল না। তাঁহার পুত্রদিগকে উচ্চ ইংরাজী শিক্ষা দিবার বাসনা বলবতা হওয়ায় তিনি ভারাপ্রসন্নকে উত্তরপাড়া বিভালমে ভর্ত্তি করিয়া দেন। এই খানেই ভারাপ্রসন্ন দেশপুষ্ণা আদর্শ শিক্ষক ৺রামতম্ লাহিড়ীর নিকট বিভাভ্যাস করেন। তাঁহার জীবনের উপর ৺রামতম্ লাহিড়ীর শিক্ষার প্রভাব বিভার করিয়াছিল। ভারাপ্রসন্ধ যে ভবিত্তং জীবনে সত্যনিষ্ঠ, দৃঢ়চেভা, চরিজবান্ ও ধর্মপ্রিম হইতে পারিয়াছিলেন, ৺রামতম্ লাহিড়ীর আদর্শ ভাহার অন্তত্ম কারণ।

প্রবীণ বয়সে, যখন তারাপ্রসন্ধ হগলিতে বন্ধীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সমিতিতে সভাপতি হইয়া বক্তৃতা করিয়াছিলেন, সে সময় তি'ন ৺রামতক্ষু লাহিড়ীকে শিক্ষকগণের মধ্যে অতি উচ্চহান দিয়াছিলেন।

ত্রামাচরণ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের চারি পুত্র ছিল। তারাপ্রসর ভাঁহাদের মধ্যে জ্যেষ্ঠ। মধ্যম তপ্তরুপ্রসর মুখোপাধ্যায় মহাশয় কিছুদিন কলিকাতায় সভদাগরি অফিসে কার্য্য করেন। কিছু ঐ কার্য্য করিতে করিতে তাঁহার একবার কঠিন পীড়া হওয়ায় তারাপ্রসন্ধ তাঁহাকে আনিয়া নিজের কাছে রাধিয়া দেন এবং আজীবন গুরুপ্রসন্ধকে অসীম স্মেহের সহিত লালন পালন করেন। তারাপ্রসন্ধের ভূতীয় সহোদর পর্মাপ্রসন্ধ ম্থোপাধ্যায় মহাশয় অল্লবন্ধসেই স্বর্গারোহণ করেন। তাঁহার কনিষ্ঠ সহোদর ভহরিপ্রসন্ধ ম্থোপাধ্যায় মহাশয় শেষ জীবনে প্রীহট্ট জেলার জ্জ হইয়াছিলেন।

১৮৪০ থৃ: অ: তুগলি জেলার অন্তর্গত বন্দিপুর গ্রামে ভারাপ্রসরের জন্ম হয়। ৺ভামাচরণ মুখোপাধ্যায় মহাশ্র বন্দিপুর প্রাম হইতে কোরগর গ্রামে উঠিরা আসায় তারাপ্রদর্মকে উত্তরপাড়া স্কুলে পাঠাভাাদ করিতে হয়। শৈশব কালেই ভারাপ্রসন্তের অসাধারণ মেধার পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি উত্তরপাড়া ক্ষুদ্দ হইতে সম্মানের সহিত উত্তীর্ণ হইয়া কলিকাভার প্রেসিডেন্সী কলেন্তে অধায়ন আরম্ভ করেন। কলেজে পড়িবার সময় হইতে তিনি আরু তাঁহার পিতার নিকট হইতে এক প্রসাও সাহায্য গ্রহণ করেন নাই। ছাত্রবৃত্তি হইডেই তাঁহার পড়ার বরচ চলিয়া যাইত। প্রেসিডেন্সা কলেন্দ্র হইতেই তিনি বধাক্রমে বি. এ. এবং বি, এল পরীক্ষায় স্মানের সহিত উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন । বি, এল, পরীক্ষায় তারাপ্রসন্থ অতি উচ্চস্থান অধিকার করিয়াছিলেন। এই বৎসর বিশ্ববিভালয়ে বি. এল পরাক্ষার স্ক্রণাত হয়। মাননীয় কলিকাভা হাইকোর্টের ভৃতপুর্ব চাফ্জাষ্টিদ লক্ষার রমেশ চক্র মিত্র, কুচবিহারের ভৃতপূর্ব দেওমান এরায় কালিকা দাস দত্ত বাহাতুর, ভাগলপুরের স্থপ্রসিদ উকিল ৺স্থা নারায়ণ সিংহ, ক্লফনগরের ভৃতপূর্ব্ব ব্যবহারাজীব ৺ষ্চ্নাথ চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি ব্যক্তিগণ তাঁহার সহাধ্যায়ী ছিলেন ।

বি, এল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবার পর ভারাপ্রসম কিছুকাল

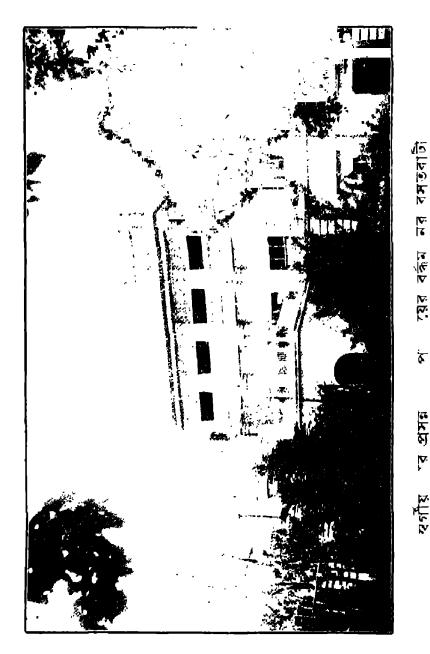

য়ের বর্ম ζ. दर्गीष्ठ 'व श्रमञ्ज

বীরত্বম জেলার অন্তর্গত শিউড়ি সহরের কোনও একটা বিভালত্বে শিক্ষকতা করেন। অল্লদিন পরেই তিনি শিক্ষকতা ছাঞ্চিয়া দিয়া মুন্সেফী গ্রহণ করেন। কিন্তু স্বাধীনচেতা তারাপ্রসন্তের জীবন পরাধীন চাকুরীতে নিবন্ধ থাকিবার জন্ম গঠিত হর নাই। তৎকালে মুনসেফগণের সর্ব্য নিম্নত্তরের বেতন ১০০১ একশত টাকা ধার্ব্য ছিল। এক বৎসর কাল ঐ কার্য্য করিবার পর তারাপ্রসন্ন একটী মোকদ্দমায় যে রায় দেন তাহার সহিত আপীল আদালতের মতের পার্থকা হওয়ায় তিনি ঐ পদ ত্যাগ করেন। যে বাবসায়ে তিনি ভবিশ্বজ্ঞীবনে অসাধারণ খ্যাতিলাভ করেন সেই ওকালতি বাবসায় আরম্ভ করিবার জন্ম তাঁহার বলবতী ইচ্ছা হয়। তিনি শীঘ্রই সিউডিতে ওকালতি আরম্ভ করেন। তাঁহার ওঞ্জিনী ভাষা, অসাধারণ মেধা ও পাত্তিত্য শীঘ্রই তাঁহাকে উন্নতির প্রথে অগ্রসর করিয়া দেয়। কিছুদিনের মধ্যেই তিনি সিউড়ির একজন গ্যাতনামা উকীল হইয়া উঠেন। তারাপ্রদন্ত মুন্দেফীপদ পরিত্যাগ করায় তাঁহার পিতা প্রথমত: অদস্কট হইয়াছিলেন, কিন্তু তারাপ্রসঙ্গের ওকালতির স্থনাম ছড়াইয়া পড়ায় তিনি পরে পরম আহলাদিত হইয়াছিলেন।

১৮৭৭ সালে বর্জমানের বিখ্যাত দ্বুত্ত বপুত্র গ্রহণ মামলা উপলক্ষেতারাপ্রসন্ধ বর্জমানে আদেন এবং ঐ সমন্ন হইতে ১৯১৪ সাল পর্যান্ত তিনি বর্জমান সহরেই ওকালতি করিতে থাকেন। উপরিলিখিত দক্তক গ্রহণ মোকদ্দমায় খ্যাতনামা ব্যারিষ্টার উভুক্ সাহেব মৃক্তকঠে ৺তারাপ্রসন্ধ ম্থোপাধ্যান্ন মহাশ্যের আইনে অসাধারণ পাণ্ডিত্যের প্রশংসাক্রেন। তারাপ্রসন্ধ অল্পনের মধ্যেই বর্জমান আদালতের অবিস্থাদী নেতা হইয়া উঠেন। তারাপ্রসন্ধ মৃথোপাধ্যান্ন মহাশ্যের ওকালতির বিশেষ পরিচন্ন দিবান্ন প্রয়োজন নাই। তাঁহার স্বর্গারোহণের পর তাঁহার

সমকক্ষ আবে কোন উকিগ বর্দ্ধমান আদালত অলহ<sub>ু</sub>ত করেন নাই<sup>;</sup> ; আজিও উকিল ও মকেলগণ তাঁহার অভাবে অঞ্চ বিসৰ্জন করিতেহেন :

১৯১৩ দালের ডিদেম্বর মাসের শেষে ভারাপ্রসন্ধ একটা মোকদম: উপরক্ষে পুরুলিয়ায় গমন করেন এবং ১৯১৪ সালের ১৪ই জাতুয়ারী প্রান্ত তিনি ঐ মোক্দমার পরিচলেনা করিয়া স্বয়াল জবার শেষ করেন। তাঁহার ইচ্ছা ছিল যে শেষ জাবনে কছদিন একালতি ঢাডিয়া বিভাচর্চ্চায় শান্ধিতে জীবন গতিবাহিত করিবেন। কিন্তু বিধাতা তাঁহার কশ্বৰ্ল জাবনে বিশ্ৰাম লিখেন নাই। মৃত্যুই তাঁহাকে চিববিশ্ৰাম আনিয়া দেয়। পরদিন ১৫ই জারুয়ারী (১৩২০ দালের ২রা মাহ জারিখে ) বুহুম্পতিবারে প্রাত:কালে ছয় ঘটিকার সময় সহসা তিনি ৰুকে অনুষ্ঠ বেদন্৷ অভুভব করেন এবং বলিয়া পড়েন ী পাঁচ মিনিটের মধ্যে তাঁহার অমল আত্মা দেহ-পিঞ্জ ছাড়িয়া অমরলোকে চলিয়া ধায়: সে সময় তিনি পুঞ্লিয়ার **ডাক বাঙ্গালাতে অবস্থিতি** করিতেটিলেন। আত্মীয় পরিজন কেছই দে সময়ে তাঁহার নিকট ছিল না. কেবলমাত তাঁহার বিশ্বন্ত ভূত্য ও পাচক দলে ছিল। ভারাপ্রদল্লের অন্থবের সংবাদ পাইবামাত্রই পুরুলিহার চিকিংসকমগুলী আসিয়া উপস্থিত হয়েন। কিন্তু তাঁহার: আদিয়া উপন্থিত হইবার পুর্বেই তারাপ্রসন্ধ অমর ধামে চৰিয়া যান। চিকিৎসকগণ পরীকা করিয়া Heart failureএ মৃত্যু ट्हेगाछिन दनिया अध्यान करतन । शुक्रनियात উक्ति वाबु अल्यानाथ রায় প্রমুখ ভন্তবোকদিগের যত্নে তাঁহার দেহ Special train এ বৰ্দ্দানে নীত হয় এবং সেখানে তাঁহার পুত্র শ্রীমান দেবপ্রসন্ধ শেবকুত্য সমাপন ক্রিবার পর ঐ Special train তাঁহার দেহ কোলগরে নীত হয় এবং দেখানে গলভীৱে তাঁহার ঔর্দ্ধতিক কার্যাদি সম্পন্ন হয়। তারাপ্রসর মুখোপাধ্যায় মহাশয় দেখিতে ত্রপুরুষ ছিলেন। তিনি

দীর্ঘকার, স্থতস্থ এবং বলিষ্ঠ ছিলেন। তাঁহার সকল কার্যাই নিয়মিত-ভাবে এবং ষণাসময়ে করিবার অভ্যাস ছিল। প্রভাহ প্রত্যুবে ৫টার, সময় তিনি শ্যাভ্যাপ করিভেন। প্রাভঃকভ্য সমাপনের পর তিনি আধঘটা প্রাণায়াম করিভেন, তাহার পর কিছুকাল বিশ্রাম করিয়া তিনি আধঘটাকাল ডাফেল ভাজিতেন এবং তাহার পর অস্ততঃ চার মাইল পথ পদরক্তে বেড়াইয়া আসিতেন। প্রতিদিন সন্ধ্যাতেও, বৃদ্ধ বয়স পর্যান্ত, তিনি চার মাইল হাটিয়া বেড়াইয়া আসিতেন। শারীরিক পরিশ্রম এবং নিয়মিত ব্যায়াম দারা তিনি ৭৩ বৎসর বয়সেও য্বকের স্থায় নীরোগ ও বলিষ্ঠ ছিলেন।

তারাপ্রসন্ন ম্থোপাধ্যাদ্ধ মহাশ্ব পরিবারবর্ণের প্রতি অভিশ্ব স্বেহপরারণ ছিলেন। তাঁহার মধ্যম সহোদর ৺গুরুপ্রসন্ধ ম্থোপাধ্যায় মহাশদ্বের পরিবারবর্ণের সম্পূর্ণ ব্যয়ভার তারাপ্রসন্ধই বহন করিতেন। তাঁহার তৃতীয় এবং কনিষ্ঠ সহোদরকে তারপ্রেমন্ন পুত্রের ন্যায় স্বেহে লালন পালন করিন্নছিলেন। তারাপ্রশব্বের ন্যায় আতৃবৎসল একালে বছ আর দেখা বায় না। তৃতীয় সহোদর রমাপ্রসন্ধ অকালে কালগ্রাসে পতিত হওয়ায় তিনি জীবনে বছই শোক পাইমাছিলেন। তিনটী শুরুত্বর শোক তিনি কোনদিন জীবনে ভূলিতে পারেন নাই। প্রথমত: তাঁহার তৃতীয় সহোদরের অকাল মৃত্যু, বিভীয়ত: তাঁহার প্রথমা পদ্ধীর গর্ভজাতা একমাত্র ক্যান্থ বালবৈধ্ব্য। তাঁহার মাতা পিতার কথা বলিতে বলিতে তিনি প্রবীণ বয়সেও অল্ল বিস্ক্রিন করিতেন। ওকালতির কার্য্যে তারাপ্রসন্ধ অধিকাংশ সময় লিপ্ত থাকিলেও সাহিত্যচর্চ্চায় বিরত ছিলেন না। তিনি কভকগুলি অতি উচ্চভাবপূর্ণ সন্ধীত রচনা করিন্না পিয়াছেন। ঐ সন্ধীতগুলি তাঁহার পুত্র শ্রীমান্ দেবপ্রসন্ধ মুথোপাধ্যায় কতৃক

"তারাগীতি" নামক পৃত্তিকায় ১০২৪ সালে প্রকাশিত হইয়াছিল। ঐ
ুপুত্তিকার একাদশ সন্ধীতে তাঁহার পারিবারিক শোক নিজের ভাষায়
বিবৃত করিয়াছেন,—

"কোথার রয়েছ পিতা, প্রাণদাতা জ্ঞানদাতা,
মাঘার মূরতি মাতা লুকায়েছ কিলের ভিতর।
সাবিত্রী সম বনিতা, সহোদর ও জামাতা,
হুংথিনী মম ছুহিতা, চেয়ে দেখ না মা একবার।
কাতর হয়েছে মন, ভাবি আমি অমুক্ষণ,
কোথা পাব দর্শন প্রিয়জন বদন স্থায় বিভার.

অস্তরেরই অস্তর দিব না হইতে পুন: আর 🛚 "

ভারাপ্রসয়ের অন্ত:করণ অতি কোমল ছিল। বাহিবে তিনি সময়ে সময়ে রুক্ষভাষী ছিলেন, কিছু তাঁহার হান্য অতি উদার ও নির্মাল ছিল। তিনি অনেক লোককে অনেক দান করিতেন কিন্তু কেছ কিছুমাল জানিতে পারিত না।

শৈশবকালে দারিস্তোর মধ্যে তাঁহার জীবন অভিবাহিত হইয়াছিল বলিয়া তিনি দরিত্র বিজ্ঞার্থী বালকদিগকে চিরদিন স্নেহের চক্ষে দেখি-তেন। তিনি প্রতি বৎসর পাঁচটা দরিস্ত বালককে তাঁহার বাটাতে আহার বাসস্থান দিয়া তাহাদের বিজ্ঞার্জনের সহায়তা করিতেন। তাঁহার পুত্র ঐ নিয়ম অভাপি বজায় রাখিয়াছেন। আক্ষণ পণ্ডিভদিসকে তিনি অভিশয় আদর করিতেন এবং তাঁহাদের সহিত শাল্রালোচনা করিতে ভালবাসিতেন। প্রায় একশত আক্ষণ পণ্ডিভকে তিনি বার্ষিক 'বিদায়' দিতেন। তাঁহার পুত্র আক্ষণপণ্ডিভগণের শবিদায়' অভাপি বজায় রাখিয়াছেন। তাঁহার পুত্র আক্ষণপণ্ডিভগণের শবিদায়' অভাপি বজায় রাখিয়াছেন। তাঁহার স্থাম কোলগরে উচ্চ ইংরাজি বিভালয় ভাপনের



শ্রীযুক্ত দেবপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায়

কণ্ঠ তারাপ্রসম্ভবাবু বার হাকার টাকা দান করিয়াছিলেন। ১৩২০ সালে প্রাবণ মাসে বর্জমানে প্রবল বন্ধা হয় এবং অনেক দরিন্ত লোকের ভিঠা বাড়ী ভাসিরা বার। তিনি ঐ সকল বন্ধাপীড়িত লোকের পাহাযোর জন্ম চারি হাজার টাকা দান করেন। তিনি প্রায় প্রতি বংসরই দরিন্ত হংখীদিগকে শীতকালে কম্বল কিতরণ করিতেন। তিনি যে উকিল-দিগের শীর্ষমানীয় ছিলেন তাহা কাহারও অবিদিত নাই। তারাপ্রসম্ভব্যে মোকদ্বমার ভার লইতেন তাহা স্থ্যস্পায় করিবার জন্ম ঐকান্তিক বত্ব করিতেন। বৃদ্ধ বয়সেও তাহার কর্ত্ব্য পালনে বিন্দ্রমাত্র শৈথিল্য কেহ দেখে নাই।

তিনি একবার আসানসোঁল রেলধর্মবিটকারী আসামীদিসের অন্থ বিনা পারিশ্রমিকে মোকদমা করিয়াছিলেন। লর্ড সিংহ (ওদানীস্থন ভার এস, পি, সিংহ) ঐ মোকদমায় গতর্গমেন্ট পক্ষে এডভোকেট জেনারেল স্বরূপ তাঁহার প্রভিষ্ণী ছিলেন। লর্ড সিংহ ঐ মোকদমায় তারাপ্রসংকর আইন জ্ঞানের ভূরি ভূরি প্রশংসা করিয়াছিলেন।

উপরপ্রেমে তারাপ্রসঙ্গের অস্তঃকরণ পরিপূর্ণ ছিল, কিছ তিনি বাহাড়াম্বরপূর্ণ পূজা ভালবাসিতেন না। হাদয়ের অস্তরতম প্রদেশে তিনি উপরের চিস্তা করিতেন।

ভারাপ্রসন্ন সকীত শুনিতে ভালবাসিতেন। সঙ্গীতজ্ঞ লোকের নিকট তিনি অবসর সময়ে মধ্যে মধ্যে সঙ্গীতের চর্চ্চা করিতেন। তাঁহার রচিত একটা অতি ক্ষমর অগদাত্রী ভোত্র "তারাগীতি" নামক পুষ্টিকায় প্রকাশিত হইয়াছে। এই কঠোর জীবন সংগ্রামের মধ্যে থাকিয়াও— এপারের টাকা কড়ির প্রভূত আছাদ পাইয়াও তিনি যে পরপারের কড়ি সংগ্রহ করিতে ভূলেন নাই, তাহা তারাপ্রসন্নের রচিত সীতিশুলি হইতে স্পাইই বুঝা যায়। তাই তিনি প্রাণের আবেগে গাহিয়াছিলেন, ুখবোধ স্তানে, সে শ্ভিমদিনে নিরম্ম হ**রে মাগো, যেন ফেলে** ালাযোনা<sup>ত</sup>

ভারাপ্রদল্পাচ কল্পা এবং একপুত্র রাবিয়া গিয়াছেন। তাঁহার পুৰ শ্ৰীমান দেবপ্ৰদন্ন মুখোপাধ্যায় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্ৰবেশিকা ুবীক্ষায় বৰ্দ্ধমান বিভাগে প্ৰথমন্তান অধিকার করেন এবং মাদিক ১৫১ পুনর টাকা হিসাবে ছাত্রবৃত্তি পান। ভিনি এখন এম. এ এবং আইন পড়িতেছেন: ১০০০ সালে শ্রীমান দেবপ্রসন্নের সঞ্জি তেলিনী শড়ার বন্দ্যোপাধ্যায় বংশের লসভ্যকুমার বন্দোপাধ্যায় মহাশয়ের জ্যেষ্ঠা কন্সার বিবাহ ১ইয়াছে। ভারাপ্রসঞ্চের প্রথমা পত্নীর গর্ভজাতা জোষ্ঠা কলা বাগবিধবা: তাঁহার ছিতীয় কলার সহিত হাঁচির উকিল ৮নীলরতন বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশ্রের ভৃতীয় পুত্র "গীভার" টীকাকার এবং ব্যবহারা-স্থীব শ্রীছুক্ত শরৎ কুমার বন্দোপাধ্যায় মহাশয়ের বিবাহ হইয়াছে। তাঁহার তৃতীয়া কল্পার নচিত ক্রফনগরের উকিল লঘতুনাথ চট্টোপাধ্যায়ের ক্রিষ্ঠ পুত্র "মেঘতুতের" টীকাকার এবং ব্যবহারাজ্ঞীব লক্ষীরোদ্বিহারী চট্টোপাধ্যাৰ এম, এ, বি, এল বাণীবিনোদ মহাশায়ের বিবাহ হইয়াছে। তাঁহার চতুর্থা কন্তার সহিত কুড়িগ্রাম নিবাসী ৺গিরিশচক্র চট্টোপাধ্যায় মতাশয়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র এীযুক্ত পঞ্চানন চট্টোপাধায়ে এম, এ, বি, এল, ্ৰতালয়ের বিবাহ হইয়াছে। তাঁহার কনিষ্ঠ কল্পার সহিত রাঁচির উকিল এনীলর্ভন বন্দ্যোপাধ্যার মধাশ্যের কনিষ্ঠপুত্ত র**াঁচি মিউনিসিপালিটার** ভূতপূর্ব ভাইসচেয়ারস্যান এীযুক্ত প্রফুলকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় এম, এ, ি, এল মহা**শ্যের পরিণ**য় হইয়াছে।

ভারাপ্রসম বাব্র চারি জামভাই বিশান্ এবং খ্যাতনামা উকিল। ভারাপ্রসম বাব্র মধ্যম সংহাদর গুরুপ্রসম বাব্র জ্যেষ্ঠ পুত্র কোমসারে পৈতৃক বাড়ীতে এবং মধ্যম ও কনিষ্ঠ পুত্র সিউড়িতে বাস করিতেছেন। গুরুপ্রনার জামাতা লালিপুনের সহকারী ম্যাজিট্রেট ঘায় বাহাত্র হেমচক্র চট্টোপাধারের এক ক্লার সহিত প্রকেসর প্রীযুক্ত ইন্দুভূষণ বন্ধচারী এম, এ, পি, ন্মার, এস মহাশায়ের পরিণয় ঘইয়াছে। তারাপ্রশন্তের ভূতীয় সংহাদ্য রমাপ্রদয়ের এক মাত্র দৈহিত্তির সহিত কলিকাতা হাইকোর্টের খ্যাতনামা উকিল ডাঃ বিজনকুমার মুখোপাধ্যায় এম, এ, ডি, এল মহাশ্যেব বিবাহ হইয়াছে।

তারাপ্রসায়ের কনিষ্ঠ সহোদর হরিপ্রসায়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র প্রীযুক্ত সৌরেজ্র মোহন মুখোনাধ্যায় বি, এ, বি, এগ, ইম্পিরিয়াল ব্যাক্ষের স্বস্তম উচ্চ পদস্থ কর্মচারী। হরিপ্রসায়ের তৃতীয় পুত্র শ্রীযুক্ত অমরেজ্র মোহন মুখোপাধ্যায় Incorporated accountantship পড়িতেছেন।



## খান বাহাত্র সৈয়দ আউলাদ হীসান।

ৰান্ধানার রেজেষ্টারী বিভাগে থাঁ বাহাত্বর দৈয়াদ আউলাদ হাসানের নাম চিরম্মরণীয় হইয়া থাকিবে। কারণ ডিনি প্রথম সাব-রেজেষ্টাব এবং তিনি স্পেশাল সাব-রেজিষ্টার হইতে রেজিষ্টেসন আফিসের ইন্স্টের হইয়াছিলেন। সৈয়দ আউলাদ হাসানের পূর্বপ্রয়েদিগের আদি নিবাদ বৰ্ষমান জেলায়, তাঁহার পূর্ব্ব-পুরুষদিগের বিস্তৃত জায়গীর ছিল এবং দেই জায়গীর ভাঁহার৷ মোগল ও পাঠান সমাট দের নিকট হইতে পাইষাছিলেন। এই বংশ হজ্পৎ সাহ সৈম্বদ জালাল বোধারী হইতে উৎপন্ন। তিনি চতুর্দশ শতাকীতে ভারতবর্ষে আগমন করেন। কেননা মোগলেরা বোধারী ● শুঠন করিয়াছিল। তাঁহার পূর্ব-পুক্ষবগণের মধ্যে অনেকে বিশেষ বিহান ও শিক্ষিত লোক ছিলেন। ভন্নধ্যে অক্সজম মোলা দৈয়দ হাদি একজন ধর্মপরায়ণ ব্যক্তি ছিলেন, ৰছদুর হইতে ছাত্রপণ তাঁহার বক্তৃতা শুনিবার জন্ম আদিত। থাঁ বাহান্ত্রের পিতা পরলোকগত হাকিম সৈয়দ আবুবহাসান অতি অর বয়দে গৃহত্যাগ করিয়া লক্ষ্মে গমন করেন ; লক্ষ্মে তথন বিভাস্থাীলনের ভারতের মধ্যে প্রধান স্থান বলিয়া গণ্য ছিল। লক্ষ্মে কলেকে হাকিমী মতে চিকিৎসা বিদ্ধা শিক্ষা করেন। লম্মৌ কলেজে পাঁচ বংসর কাল শিক্ষা লাভের পর ভিনি স্বগৃহে প্রভ্যাপমন করেন। কিছুদিন গৃহে অবস্থান করিবার পর ডিনি কলিকাভায় আগমন করেন এবং সেধানে বাস করিছে আরম্ভ করেন।

শীঘ্রই তিনি একজন শ্রেষ্ঠ চিকিংসক বলিয়া পরিগণিত হন। প্রায় চল্লিশ বংসর যাবত ভিনি কলিকাত। নগগীতে হাকিমী চিকিৎসা করিয়াছিলেন। কলিকাতার মুদলমান দ্যাজেও তাঁহার বিশেষ প্রতিপত্তি ইম্মাছিল।

আমানের এই জীবনীর নায়ক থান-বাহাত্র সৈয়াল আউলাদ হাসান ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাড়ায়ে জন্মগ্রহণ করেন। তথন সমস্থ সমাম মণ্ডমান পরিবারের বালকগণ্ডে প্রথমে মানব্য ও পার্জ ভাষ। শিক্ষা রেশ্য ইইড। ১৮৬৮ গ্রীষ্টাকো নম বংসর বয়সে ভোন কলিপাত। সংক্রাশার প্রবিধ্ন হয়। মালেশায়েল্য ভিনি প্রান্তঃ ইংবাজী শি ⊹করেন ৷

১৮৭৬ প্রীয়ানে তিনি সবংগভিষ্টার করে প্রবর্গনেট চা নুরাতে প্রবেশ করেন এবা সাজাববাগি ছেতার বুড়ি নামক জানে কাছ কাঁওতে আরম্ভ এর নে। এখানে অনেক টাক টালাভূতিবা চলি একটা হাস্থা ভাল ও এ, টা ১৯ এটিটো করেন। এই ইনেপালাল ৬ কে। পাতির বিজ্ঞান আৰে তিত হাম বিভাৰটি কাৰ্ডিংগ ও পাটাৰৰ বিবাৰট স্থানে একন চলচ্চিত্ৰ প্ৰথ অন্তেট্ৰীৰ চোড দিল জান সময় প্ৰিক যান কাল্ড ে বালাৰ হটাল এই লাল্ড বালা সাধ্য **প্রে**ছ। शहर 😅

১৮৮১ न्योतक मी अस्तितिकार मुख्य अवन अवन अवन (Censu riots) তা িত হতলে থীনে বাহালুবের এভাবে বুড়া সঞ্চলের সাঁওভাবের, শাস্ত ভাবে খণকে। কেবলগাত বৃদ্ধি অঞ্চলট কোন হালামা इषु मा, कार्य्यहे उथीय मानूष अनम, कार्यः त्यम गाउँ जारगण मण्यस হইয়াছিল।

বড়ী হইছে ডিনি ঢাকা জেলার খ্রীনগ্রে বলনী হন। এখানে

তিনি মুসলমান বালকদিগের জন্ত চারিটি মকতব প্রতিষ্ঠা করেন।
ঢাকা অঞ্চলের মধ্যে এই মক্তব চারিটীই সর্বপ্রথমে জেলা বোর্ডের
দাহায্য প্রাপ্ত হয়।

১৮৮৮ খ্রীষ্টাব্দে তিনি ঢাকার জেশাল সব রেজিট্রার নিযুক্ত হন।
একজন সবরেজিট্রার এই সর্বপ্রথমে জেশাল সব রেজিট্রারের পদে
উদ্ধীত হন। ইহার পূর্বে বাহির হইতে লোক আনিয়া জ্পোশাল রেজিট্রার পদে নিযুক্ত করা হইত। তিনি এই পদে দীর্ঘ আঠার বংসর
কাল নিযুক্ত ছিলেন এবং সরকার ও জন সাধারণের বিশাস লাভ করিয়াছিলেন। তিনি একজন সম্মানিত (Honorary) ম্যাজিট্রেট্, তিনি
বিচারাসনে একাকী বসিবার অধিকার লাভ করিয়াছেন। তিনি জেলা
বোর্ডের সভ্য, মিউনিসিপাল কমিশনার, হাসপাতালের কার্য্য নির্ব্বাহক
ও মাজাসা এবং মক্তব কমিটির সভ্যরূপে দেশের অনেক কাজ করিয়াতেন। তাঁহারই প্রয়ম্বে মাজাসা শিকাসংস্কারের প্রস্তাব গৃহীত হয়।

১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দে তিনি সর্বপ্রথমে পূর্ববৃদ্ধ ও আসামের রেজিট্রেশন বিভাগের প্রথম ইন্পেক্টর নিযুক্ত হন। ১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দে তিনি পূর্ববৃদ্ধ ও আসামের জন্ম নৃতন রেজিট্রেশন আইন সংগ্রহ করিবার কার্য্যে নিযুক্ত হন।

তাঁহার কার্যের পুরস্কার স্বরূপ সরকার ১৯০৭ সালে তাঁথাকে থান বাহাত্ব উপাধি প্রদান করেন। তাঁহাকে সনদ দিবার সময় তদানীস্তন ছোটলাট স্থার ল্যান্সলট হেয়ার বলিয়াছিলেন যে, আপনি দীর্ঘকাল রেজিট্রেশন বিভাগে যে কার্য্য করিয়াছেন এবং আপনার জন্ম ও চরিত্রগত বে সন্থান আছে, তাহাতে আপনি এই সন্থান লাভের সম্পূর্ণ উপযুক্ত। আপনি স্থীয় সমাজের উন্নতির জন্ম প্রাণপণ পরিশ্রম করিয়াছেন এবং হিন্দু ও মুসল্মানের মধ্যে য্যনই কোন গোল্যাগে উপস্থিত ইইয়াছে আপনি তাহা শাম্ব করিয়াছেন। আপনি সরকারী কর্মচারীদিগকে नर्समारे मरभवायर्ग मान कतियाद्धन এवः त्मरे भवायत्र्य चायि चत्नक সময় উপকৃত হইয়াছি।

পঞ্চাল বৎসর বয়স হইলে থান বাহাতুর ১৯১৩ গ্রীষ্টাব্দে সরকারী চাকুরী হইতে অবসর গ্রহণ করেন। কিন্তু অবসর লইয়াও তিনি চুপ করিয়া বসিয়া নাই। তিনি এখনও অনেক অবৈতনিক কাছ করিতে-ছেন এবং অনেক জনহিতকর কার্য্যে যোগদান করিয়া থাকেন। হিন্দুও মুসলমানের একতা সম্পাদন বিষয়ে তিনি বরাবরই অগ্রণী। হিন্দু সম্প্রদায়ের মধ্যে তাঁহার অনেক অস্তরক বন্ধু আছে। অনেক হিন্দু যুবার তিনি জীবিকা ও উন্নতির পথ পরিষ্কার করিয়া দিয়াছেন।

তিনি ইতিহাস অধ্যয়ন করিতে বড়ই ভালবাদিতেন এবং অনেক প্রাচীন বিষয় তিনি গবেষণাও করিয়া থাকেন। ঢাকার ইতিহাসে তাঁহাকে সকলেই প্রামাণিক বলিয়া মনে করে। "চাকরে প্রাচীনত্ত" ও "প্রাচীন ঢাকা" সম্বন্ধে তিনি যে বক্ততা করেন তাহা চির্নিন সাহিত্য দনাজে আদৃত হইবে। তাঁহার "ঢাকরে প্রাচীনর" ( Antiquities of Dacea) প্রবন্ধ ইউরোপীয় ঐতিহাদিকগণের নিউটও স্থান্ত। তিনি সম্প্রতি ঢাকা সম্বন্ধে অনেক গবেষণা করিয়াছেন। কর্ড कार्माहेत्कन छाकाम वकुछाकात्म खाँहात्क अकाधिकवात छाकान আধুনিক ঐতিহাসিক বলিয়া উল্লেখ ও প্রশংসা করিয়াছিলেন। তাঁহার পুন্তকাগারে ভারতবর ও বাঞ্লাদেশের হৃদ্দর হৃদ্দর ঐতিহাদিক প্রস্থাত্তি আছে। "চাকা বিভিউ" পত্রে তিনি প্রাছ্ট ঐতিহাসিক প্রবন্ধাদি লিখিয়া থাকেন।

থান বাহাত্র প্রেট ব্রিটেনের রয়াল এদিঘাটিক দোদাইটার একজন সভ্য। ওধুইলাই নহে; তিনি বেঙ্গল এসিয়াটিক সোণাইটী, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিবৎ, ঢাকা সাহিত্য সমাজ, আঞ্মান-ই-তোরাস্কী-ই-উদ্ নিধিল ভারতীয় মুদলমান লীগ, বাজালা প্রাদেশিক মুদলমান লীগ, জাতীয় মুদলমান দমিতি, বজীয় মুদলমান শিক্ষা কমিটি প্রভৃতিশ সভাঃ



দেওয়ান মহম্মদ আছফ।

## তৃহালিয়া রাজবংশ।

ত্হালিয়া বাজবংশের ইতিবৃত্ত প্রসঞ্চোমতলার প্রাচীন রাজবংশীয় মছ বাছার বিবাহের বুড়ান্ত উল্লেখ করা মত্যাব্যাকীয় বটে। তুহালিয়াব াজি। বুরুটোড্রম বার মনস্বদারের প্রিণী কল। চন্দ্রকল। রা**ণী**কে াণ্ডলার ৪৮ কাছার নিকট বিবাহ দেন। সেই সম্বে গেগন ভূচালিয়ার গ্ৰাপ্তাৰৰ প্ৰাৰপ্তা লাখণ লৈকে মতি বিভুক্তি বাদ কাৰ্যাছিল, তেম্নি চামত গ্র বজু বজে৷ উত্তর দিকে প্রচাড়তলার সাকুলাভূমি, গান কৈ ক্ষেত্রভূমি পর্যাও তাঁহার অধিকানে আনুন্দুভিলেন। সংখ্যার স্বাধীন নবপতি ২০০ ডাবেক স্বাহিত পুরুষ দেখিয়া রালা পুরুষোর্থ অন্নান বরনে পতুরাজ্বে সঙ্গে আপন্তে ক্রা রাজ ত্নরো চল্লকল্যে ব্রাথ প্রধারে সমত হন। ভিনি টোর্ক স্কর্য পুরী भूनो ध्योक। साथन क्छाउ दिवादर नक बाबादक मान करवन। दे গাচবা যৌভার সংশৃষ্টে পরিশেষে গনপুর গ্রাম, চল্রকলা গ্রাম, ১ন্দ্রনা বিল । প্রমানকার) চন্দ্রকার বাক নামকবণ এইয়াছে। এই বিবাহের বুতান্ত তংকালীন জপ্রসিদ্ধ দেখ কাজি নামধের জনৈক হার কবিতাকারে লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। ঐ লিপিবদ্ধ পুত্তিকা কাটিনট অবস্থায় চামতলা নিবাদী আমান রক্ষা চৌধুরী মরত্মের গুড়ে বক্ষিত আছে; সেই পৃত্তিকাদি হইতে তুহালিয়ার রাজবংশীয় জমিদার শীযুত দেওয়ান মোহমাদ আছফ সাহেব-তাঁহার কতক অংশ লিখিয়া আনিয়াছিলেন ; নিমে তাহার বুত্তান্ত কতক উদ্ধৃত করা গেল :---

তবে পাছে তৃহালিয়া রাজ্যের অধিকারী ।

দলে বলে মহন্ত আছিলা ছন্ত্রধারী ।
তান ঘরে কলা এক গুণে অতিশয় ।
বিবাহ করিলা তথা দেখিয়া বিবয় ।
রাজযোগ্য ব্যবহার যতেক আছিলা ।
দামান্দ কলারে সেই দিয়া সম্ভাষিলা ।
দামান্দ কলারে সেই দিয়া সম্ভাষিলা ।
দাম দাসী ধনজন যে উচিত আছে ।
পুটী পই গাও তবে জে জে দিলা পাতে ।
বিহা করি ধমু রাজা সানন্দিত মন ।
অধিক প্রভাপ ধনী বিদিত ভ্বন ॥

## বেলগাছি চৌধুরী বংশ।

তারতে মৃদলমান রাজ্জের শেষভাগে একজন পশ্চিম দেশীয় সন্ত্রান্ত মৃদলমান কাজীরূপে ঘশাহরে আগমন করেন। তাঁহারই স্থানগার বংশধর নাজির তরিকউল্লা বেলগাছি চৌধুরী বংশের আদিপুরুষ। উক্ত নাজির সাহেবের নামাত্মসারে প্রতিষ্ঠিত নাজিরগল্প নামক বন্দর আজ পর্যন্তও পাবনা জিলায় বিজ্ঞমান আছে। বিজ্ঞীর্ণ জমিদারীর ভার প্রবেলক গমনের পর তাঁহার পুত্র চৌধুরী করিমবন্ধ জমিদারীর ভার প্রাপ্ত হন। ইনি সঙ্গীতশাল্রে অভিশয় পারদর্শী ছিলেন। তাঁহার ত্লা সেতারবাদক তৎকালে বঙ্গদেশে ছিল না বলিলে অত্যুক্তি হয় না। হাকিমী চিকিৎসা শাল্পেও তিনি সমধিক ব্যুৎপন্ন ছিলেন এবং জাতিবর্ণ নির্কিলেধে কথা ও পীড়িত লোকদিগকে বিনামূল্যে ঔরধ দান করিয়া আপন জ্ঞানের সার্থকতা সম্পাদন করিতেন। তিনি সাতিশয় দানশীল ছিলেন এবং তাঁহার চরিজের সদ্পেণরাশি প্রক্রাসাধারণের উপকার্যার্থই নিয়োজিত হইয়াছিল। চৌধুরী করিম বজ্লের মৃত্যুর পর তাঁহার উপযুক্ত পুত্র চৌধুরী ক্ষেত্রবন্ধ সাহেবের হত্তে জমিদারীর ভার স্তন্ত হয়।

তিনি পার্শী ভাষায় স্থপতিত চিলেন এবং নিজে স্থলিকিত ছিলেন বলিয়া জনসমাজে যাহাতে শিক্ষার বছল প্রচলন হয়, ভজ্জা সবিশেষ যত্নবান ছিলেন। তিনি নিজ ব্যয়ে বছ মক্তব, পাঠশালা, চাত্রবৃত্তি ও মধ্য ইংরাজি স্থল সংস্থাপন করিয়াছিলেন। তাঁহার মত প্রজার্জক জমিদার এদেশে কমই দৃষ্ট হয়। তাঁহার মৃত্যুর পর গুণমৃদ্ধ প্রজার্জ তাঁহার শুভ স্থতি রক্ষার্থে বেলগাছিতে ফয়েজব্র এম, ই, সুল প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। তিনি ডিট্রীক্ট ও লোকাল বোর্ডের সদস্য এবং স্থানীয় মহকুমার অনারারি ম্যাজিষ্ট্রেট ছিলেন।

তাঁহার পুত্র চৌধুরী আলিমজ্জমান বি, এ, এম, এল, এ, বর্ত্তমানে বেলগাছি চৌধুরী বংশের মুখেছেলকারী স্বনামধন্ত পুরুষ। ১২৭৩ সালের ১ই আঘাড় তারিখে ইনি জন্মগ্রহণ করেন। বাল্যকাল ইহার আরবি, পশি প্রভৃতি নানাবিধ স্থশিকায় ব্যাহিত হইয়াভিল। ১৮৭৭ ঐটাব্দে ইনি হুগলি কলেজিয়েট স্কুলে ভর্ত্তি হইনা ১৮৮৭ খ্রী: অব্দে হুগলি কলেজ হইতে ডিগ্রি পরীক্ষায় উত্তার্ণ হন। সন্ত্রান্ত বংশীয় মুসলমানের মধ্যে খুৰ কম লোকই দে সময় পাশ্চাতা শিক্ষায় এরপ উচ্চশিক্ষিত ছিলেন। কিছুকাল আইন অধ্যয়নের পর অকম্মাৎ তাঁহার পিতৃবিয়োগ হয়। অতঃপত তিনি খনেশদেবার আত্রনিয়োগ করেন এবং নানারপ দদস্ভানের দ্বারা খাদেশবাসার গ্রীতি আকর্ষণ করিতে সমর্থ হন। वक्ष इत्या प्राप्त, त्म हे जातिया गूर्ज, इत्रेस मनज श्रृत्रेत्रक मूमनमान খনেশী আন্দোলনের ছোর বিপক্ষ ছিল, তংন িনিই শুধু বালালী মুদলমানের মধ্যে 'স্বদেশা" সাধুনাল প্রবৃত্ত এই ছিলেন । পূর্বে ইইতেই তিনি কংগ্রেদ ও মোস্লেম লিগের একজন স্থায়েগ্য সদস্য ছিলেন এবং খীয় স্মাৰ্জিত জ্ঞান ও বৃদ্ধির প্রভাবে স্ক্রিমাজেই সমাদৃত হন। कविनभूद्वत यम्बिन, ताकवाफ़ोत त्याद्भय त्वार्किः ও भाष्मा हाहे कुन প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানের মূলে তাঁহারই ক্রমণক্তি নিয়োজিত ছিল। তিনি একজন স্থবিজ্ঞ দেশ পর্যাটক। তিনি সীমান্ত প্রদেশ, কাশ্মীর এবং প্রায় সমগ্র ভারত্বর্ষ পরিভাষণ করিয়াছেন।

একাদিক্রমে ৩০ বংসর যাবং তিনি ফরিদপুর ডিট্রাক্ট বোর্ডের সদক্ষ আছেন এবং ১৯২৩ গ্রীষ্টাব্দে ঐ বোর্ডের চেয়ারম্যান নির্বাচিত হইয়াছেন। ঐ বংসরের শেষভাগে ঢাকা বিভাগের মুসলমান



র্খান বাহাতুর মৌ**লভী** আলিমাজ্ঞামান চৌধুরী বি-এ, এম-এল-এ

নির্বাচনী কেন্দ্র হইতে ভারতীয় ব্যবস্থা পরিষদের সভ্য নির্বাচিত হইয়াছেন। তিনি এতদ্ব জনপ্রিয় যে, তিনি ভারতীয় ব্যবস্থা পরিষদে সভ্য নির্বাচিত হইলে নানাস্থানে সভাসমিতি করিয়া অভিনন্ধন ও উপটোকনাদি প্রদানপ্রকে জনসাধারণ তাঁহার নির্বাচনে আনন্ধপ্রকাশ করিয়াছেন। ২২ বংস্থ অনারারা মাজিষ্ট্রেট থাকিবার পর তিনি অবসর গ্রহণের ইচ্ছা জ্ঞাপন করিছেন, কাথ্যে ধোগদান না করিয়াও অনারারা ম্যাজিষ্ট্রেটের পদে অবহান করিছে গভর্গমেন্ট তাঁহাকে অসমতি মাছেন। তিনি ক্ষেক্রার গোষাক্রেল লোকাল বোর্ডের চেহাংমানের কার্যাও কার্যাও কার্যাও

তিনি পাছেন্তা চাবের স্থাসিক জন্ধ স্থায় নবার সৈন্ধ মেয়াজ্জেম সেনেনের পৌতার পালিপ্রন্থ করেন, কিন্তু তৃংপের বিষয় তাহার নেন্ত্র সংগ্রন সন্তাহি নাই। তাহার কনিষ্ঠ লাভা চৌসুরী ইউডোফ, নেনেন্ত্র কলিকাভা বেখালিয়ালয়ের প্রাজ্ঞেট। বঙ্গায় মুসলমান সমানে চৌধুরী মালিমজ্জনানের মত জানা, গাথিক,জনপ্রিয়, স্থাকিত, বলেকাবী ও ক্ষীপুরুষ বিবল।

## দেওয়ানবাড়ীর মজুমদার বংশ

পৈত্ৰিক বাদস্থান মালদহ জেলার অন্তৰ্গত শিৰগঞ্চ পুস্থবিয়া গ্ৰামে দেওয়ানবাড়ীর জমিদারগণের আদিপুরুষ ৺নৃসিংহ মজুম্দারের জন্ম হয়। নৃসিংছের বয়স যে সময় মাত্র ৪ বৎসর ঐ সময়ে তাঁহার পিত। ৺রাজকৃষ্ণ মজুমদার মহাশয় পরলোক গমন করেন। স্বামীর অকাল মৃত্যুতে নিৰূপায় হইয়া বালক নুসিংহকে লইয়া ধৈৰ্যমণি মুরশিদাবাদের অক্তর্গত ব্যুনাথপুর গ্রামে নিজ সহোদর ভাতা ৺গুরুপ্রসর মজ্মদার মহাশয়ের বাটীতে তাঁহার অভিভাবকত্বে বাস করিতে থাকেন। ঐ স্থানেই নুসিংহের বিভা শিক্ষা আরম্ভ হয়। নুসিংহের তীকুবৃদ্ধির প্রশংসা ছিল, কিন্তু তদপেকা প্রশংসা ছিল—ভাঁহার অধ্যবসায়ের: তিনি যে পিতৃহীন তাহা ঘেন তিনি ঐ অল্পবয়সেই ব্ঝিতে পারিতেন এবং এই জন্ম অবতি আংক সময়েই আবেৰী ও পাৰদী ভাষায় বিশেষ ব্যুৎপত্তি লাভ ও ইংরাজী ভাষায় সাধারণ জ্ঞান অর্জন করিতে সমর্থ হন। নিজ অবস্থার উরতি প্রযাদে অতঃপর নৃসিংহ ম্রশিদাবাদ কালেক্টরীতে চাকুরী গ্রহণ করেন। নুসিংহ যে পদে নিগ্তু হন কিছুদিন পরে ঐ পদ উঠিয়া যাওয়ায় তিনি ব্যবসা বাণিজ্ঞা করিবার উদ্দেক্তে রংপুরে আইদেন এবং অতি অল্লকাল মধ্যেই সাধারণের নিকট স্থপরিচিত হইষা উঠেন। এই সময়ে গ্রুণমেন্টের চাকুরীতে সম্ধিক সম্মান থাকায় ইনি পুনরায় চাকুরী করিতে প্রবৃত্ত হন। ১৮২১ সালে রংপুর কালেক্টরীর রেকর্ড-কিপার পদে নিযুক্ত হইয়া নিজ কর্ত্তব্য-পরাষণভাষ কর্ত্পক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া নৃসিংহ অতি অলকাল মধ্যেই মীর মৃক্ষী ও পরিশেষে ১৮২৭ সালে উক্ত কালেক্টরীর সেরেন্ডাদার পদে উন্নীত হন এবং ১৮৫৪ সাল পর্যন্ত বিশেষ দক্ষতার ও ষশের
সহিত কার্য্য করিয়া পেন্দন্ গ্রহণ করেন। তৎকালে কালেক্টরীর
সেরেন্ডাদারকে লোকে দেওয়ান বলিত, এক্স তিনি সাধারণের নিকটদেওয়ানজী বলিয়া পরিচিত ছিলেন; এই দেওয়ানজী উপাধি হইতেই
তাঁহার বাড়ী সাধারণত: দেওয়ান বাড়ী নামে স্থপরিচিত।

প্রসিংহ মজুমদার মহাশয় অতিশয় ধর্মপরায়ণ ও দানশীল ছিলেন। অতিথি সংকার ও দানের জন্ত ইহার ধ্যাতি দেশে বিদেশে পরিবাাপ্ত হইয়াছিল। ধর্ম ও অতিথি সেবার উদ্দেশ্যে তিনি রংপুরের বাটীতে পরাধাবস্লভজী বিগ্রহ স্থাপন এবং নিত্য পুজা ও ভোগাদির উপযুক্ত ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন, এখন পর্যান্ত উক্ত সেবার কায়্য স্থচার্দ্ধপে নির্বাহ হইতেছে।

বিভোৎদাহী বলিয়া নৃসিংহ মজুমদার মহাশয়ের খ্যাতি ছিল। যাতায়াতের অস্থবিধার জন্ত তৎকালে রংপুরে তাদৃশ বিদান ব্যক্তির সমাগম কমই হইত,কিন্ত খাহার। আসিতেন তাঁহাদের ও স্থানীয় পাবলিক লাইব্রেরী,বিভালয় ও অন্যান্ত সাহিতা সমিতির তিনি পৃথপোষক ছিলেন।

তন্সিংহ মজুমদার মহাশয় ক্রমে হুই বিবাহ করিয়াছিলেন। প্রথমা স্ত্রী নদীয়া জেলার মেহেরপুর সব ডিভিসনের অস্তর্গত হরেরুঞ্পুর গ্রামনিবাদী ভবিজয়কক বংশী মহাশদ্বের কক্তা রামমণি। বিতীয়া পাবনা কেলার অন্তর্গত কেলেপোলা না টেপরী গ্রামনিবাদী এককনাথ নাগ মহাশদ্বের কক্তা প্রেমমন্ত্রী। তমজ্মদার মহাশদ্বের জীবদ্বশাতেই তাঁহার প্রথমা স্ত্রীর গর্ভদাত তুর্গাপ্রদাদ বিবাহিত ও অথব তিনপুত্র হরিপ্রসাদ, রাধাপ্রদাদ ও গুরুপ্রদাদ অবিবাহিত অবভার মৃত্যুম্থে পতিত হন। পুত্র গুরুপ্রদাদ আরবা, পারদী ও ইংরাজী ভাষায় বিশেব খ্যাতি লাভ করিবাহিলেন। অন্তান্ত উপযুক্ত প্রথমের এবং পরিখেবে গুরুপ্রদাদের নাই রুত্বিত প্রের অকাল মৃত্যুতে মজুমদার মহাশদ্ব মৃত্যুনন হট্যা পড়েন এবং উসার কিছুদিন পরে ১৮৫৭ দালে (১২৬৪ রাং) তিনি স্বান্ধ জন্মহান ও মাতুলাল্য দেখিবার জন্য নোকাযোগে থাতা করেন, কিন্তু পথেমংখ্য ভাগীরথী-তক্ষে কালাট গ্রামে তাঁহার মৃত্যু হয়। তমজুম্দার মহাশদ্বের বিতীয়া স্ত্রীর গতে কোনও সন্তান জন্ম নাই।

স্থানীর মৃত্যুর পর তাঁহার অনুনতিবলৈ প্রেমন্থা প্রথমতঃ রাধাসোবিন্দ নামক একটি দভকপুর গ্রংগ করেন, কিন্তু এই পুরুপ্ত বাল্যেই
পরলোকসমন করার পুনরায় নদীয়া জেলার তেখড়া গ্রাম নিবাদী প্রবলাল বিশ্বাস মহাশয়ের তিন বংসর বয়স্ক পুরু রাধারমণকে দভক গ্রহণ
করেন ও তাহাকে রংপুরে লইয়া আইদেন। বাধারমণের যথন ব্যস্ত বংসর তথন মাতা প্রেমন্থীর মৃত্যু হয়। ঐ সমন্থ রাধারমণ নাবালক
থাকাতে এটেট জেলার জজ্লাতের বাহাত্রের তথাবধানে থাকে।
মাতা প্রেমন্থীর মৃত্যুর পর পরলোকগত লাত। প্র্যাপ্রসাদের পত্নী
গুণমঞ্জনী এটেটের উছি নিযুক্ত হন; কিন্তু অল্লকাল মধ্যে ইনিও
পরলোক গ্রন করায় রাধারমণের জ্ঞাতি ভ্রান্ডা নিকুঞ্জবিহারী মৃত্যুদার
ও তাঁহার পর মেদো ব্রজ্গোপাল মৃত্যুদার মহাশয় ক্রমারণ্ডে অবৈতনিক



রাধাবল্লব বিগ্রহ



শ্রীযুক্ত রাধারমণ মজুমদার।



শ্রীযুক্ত কণিভূষণ মঞ্মদার



শ্রীমতী কুমুমকুমারী মজুমদার

উছি নিৰুক্ত হন, কিন্তু ইহাদিগের কার্য্য সম্ভোষজনক না হওয়ায় জজনাহেব বাহাত্ত্র তাঁহাদিগকে পর পর অবসর গ্রহণ করিতে বাধ্য করেন ।
অবশেষে রুক্ষপ্রসাদ চাকী মহাশয় বেতনভোগী উছি নিযুক্ত হন । ইহার
সময়ে এষ্টেটের সমধিক উন্নতি হইয়াভিল। কিছুদিন পর রাখারমণ
বিষোপ্রাপ্ত হইয়া ১৮৮৫ সালে এষ্টেট নিজহত্তে গ্রহণ করেন।

রংপুর জিলা জুলেই রাধারমণের বিভাশিক্ষা আরম্ভ হয় এবং ই সুল হইকে ইং ১৮৮৭ সালে প্রবেশিকা পাশ কবিরা কলিকাশার প্রেসিডেন্সী কলেজে এফ এ পড়িতে যা। কিন্তু ঐ সময়ে উল্লেখ্য প্রথমণ জী শরংস্কারীর মৃত্যু হওয়ায় ভাঁগাকে প্রেসিটোর কবিতে হয়। অতঃপর বিষয় কার্যোর অনুরোধে ভিনি রংপুরে মাসিটা কবিতে হাতে থাকেন।

রাধারমণ বালাকাল হইতেই হার, বিন্যা, মিইভানা ও সন্তালাপী।
তাঁহার সহিত একবার যিনি অলোপটোল কবিলানেন ভিনেই তাঁহার
ব্যবহারে আরুট্ট না হাটা থাকিতে পারেন নাই। পাঠ্যাবস্থায়ও তাঁথাকে
নিজ বৈষ্ট্রিক কার্যার জন্য সময়ে সময়ে বালিবাত হইতে হইত, জ্থাপি
আন্তরিক হতু ও অধ্যবসায়ের গুণে তিনি ইংরাজী ভাষায় বিশেষ বাংপত্তি
লাভ করিতে সমর্থ হন। বংপরের তদানীস্তন জজ্ম্যাক্রিট্টে প্রভৃতি
উচ্চপদস্থ রাজকর্মান্তারী সকলেই বাধারমণকে স্থান করিতেন ও ভালবাসিতেন। বংপুলে গালেবার অব্যবহিত পরে হং ১৮৯৪ সালে ৩২কালান ম্যাজিস্ট্রেট কিলোল ব, ছাবিস লাহের রাধারমণকে ভিন্নীরী
বোর্ডের মেম্বর মনোনাভ করেন। জনসাধারণের কার্য্যে আ্মানিয়োগের
ইহাই তাঁহার প্রথম কর্যার নিজ কর্ত্ব্যনিষ্ঠা এবং দক্ষতার জন্য তাঁহাকে
বছবিধ জনহিতকর কার্যার সহিত সংক্লিট এবং দক্ষতার জন্য তাঁহাকে
বছবিধ জনহিতকর কার্যার সহিত সংক্লিট এবং দক্ষতার জন্য তাঁহাকে
বছবিধ জনহিতকর কার্যার সহিত সংক্লিট হইতে হইয়াছিল। তিনি
যে যে কার্য্য করিয়াছেন ভিবিরণ (ক) তপশীলের চূম্বকে দেওয়া হইল।
এই সমুদ্র সাধারণ হিতকরকার্যে তাঁহাকে বহু সময় বিনিয়ােগ করিতে

হইলেও তিনি নিজ এটেটের উন্নতির প্রতি উদাসীন ছিলেন না। তাঁহার স্পৃত্রলা ও মিতব্যয়িতার ফলে পৈত্রিক সম্পত্তি বহুল পরিমাণে বর্দ্ধিত হইয়াছে। রাধারমণ দেশহিতৈষী, জনপ্রিয় ও বিজ্ঞাৎসাহী। প্রিছার্থী বহু আত্মীয় ও নিঃসম্পর্কীত ব্যক্তি তাঁহার গৃহে পুত্রবৎ ষত্ত্বে পালিত হইয়া বিজ্ঞাভাগি করিয়াছেন। স্থলবিশেষে কাহারও যাবতীয় ব্যয়ভারই ইনি স্পেচ্চায় গ্রহণ করিয়াছেন। রাধারমণের দান আড়ম্বর শূন্য। তাঁহার নিকট কেছ কোনও প্রার্থনা জানাইয়া অসম্ভট চিত্তে ফিরিত না। প্রার্থকের সন্তোষ উৎপাদক দান আজকাল কিকিং অসম্ভব। কিছ রাধারমণের চরিত্রের একটি বিশেষত্ব এই যে, তাঁহার বিনয় নম্ম মিট ব্যবহারে অল্প পাইলেও প্রার্থী সর্বাদাই সম্ভট্ট হইত। তাঁহার শ্রহার দান সর্বাদা স্থলচ্ব না হইলেও "বিত্রের খুন" মনে করিয়া সকলেই তাহা গ্রহণ করিত্ত।

নৃসিংহ মজুমদার মহাশ্যের সময়ে দেওয়ান বাড়ীর যে সৌরব ছিল রাধারমণের সময়ে সে গৌরব বন্ধিত ভিন্ন ক্ষ্প হয় নাই। আধুনিক ইংরাজী শিক্ষিত হইলেও রাধারমণ ঐ শিক্ষায় সাধারণ ক্ষলগুলি যতু সহকারে পরিহার করিয়াছেন। তিনি কোনও প্রকার মাদক
দ্রবা—এমন কি ধুমপান পর্যান্ত কবেন না। তাঁহার আদর্শ চরিত্র গুণে
সকলেই তাঁহাকে শ্রদ্ধা ও সন্ধান করিয়া থাকেন। দেবন্দ্রেও তাঁহার
আচলা ভক্তি। নিজ পারিবারিক বিগ্রহের সেবা পূঞা হইবার পূর্বের্ব তিনি কখনও আহার করেন না। রংপুরে রাধারমণ মার্জিত ক্ষতি
সম্পন্ন জমীদার বলিয়া পরিগণিত। তাঁহার এই ক্ষতি প্রতিকার্য্যে পরিক্ষুত্র থাকিলেও সর্বাপেক্ষা স্কর্মর ও স্পাইরপে প্রভিভাত হয়—তাঁহার
ঠাকুরবাড়ীর বৈশাধ মানের ফুলসাজে। কেমন করিয়া ৺ঠাকুরকে
সাজাইলে, কোথায় কোন ক্লটী দিলে শোভন ইইবে তাঁহার জক্ত রাধা-

রমণ নিজে এই একমাদ কাল বিশেষ ব্যস্ত থাকেন। বিগ্রহকে নিজ হাতে না সাজাইলেও তাঁহারই ওত্বাবধানে ও নির্দেশ অনুসারে পূজক প্রাক্রকে ফুলসাজে সাজাইয়া দেয়। ঠাকুরের সর্বপ্রকার অলভার ফুল দিয়া তৈয়ার হয়, সিংহাসন পর্যন্ত ফুল দিয়া সাজান হয়, সে এক অপরপ দৃশু! দেওয়ানবাড়ার বৈশাধ মাসের সাজসজ্জা ও সংকীর্জন সংপ্রের একটা দর্শনীয় বিষয়।

রংপুর জেলার অন্তর্গত রহমতপুর গ্রামনিবাদী ৮জগরাথ কজ মহাশদের একমাত্র কলা পরৎ হলরা রাধারমণের প্রথমান্ত্রী। ইহার গর্ভে তিনটা মাত্র কলা দন্তান জন্মে। জ্যেষ্ঠা শ্রীমতী দৌদামিনী পাবনা জেলার রাধানগর গ্রামনিবাদী হপ্রশিক্ষ মজুমদার পরিবারের শ্রীমান ঘতীক্রনাথ মজুমদারের সহিত পরিণীতা। মধ্যম শ্রীমতী বীণাপাণি বন্ধ- ভার অন্তর্গত শিববাটী গ্রামের শ্রীমান্ গিরীক্ষ লাল রায় ম্লেফের সহিত উদ্বাহ হরে আবদ্ধ হন, কিন্তু ভূর্ভাগ্যবশতঃ অন্তর্যদেই বীণাপাণি বিধবা হইয়াছেন। কনিষ্ঠা শ্রীমতী হেমাজিনী বাল্যকালেই অবিবাহিতা অবস্থায় পরলোক গমন করেন। ১২৯৮ সালের শ্রাবণ মাসে শরৎ ক্ষরী প্রীহা ও অররোগে লোকান্তরিত হওয়ার পর, রাধারমণ নদায়ার অন্তঃ- পাতী চীৎপুর গ্রামনিবাদা বংপুরের প্রতিষ্ঠাবান উক্লাল ৮মহেশচক্র সরকার মহাশদের ভূতীয়া কল্যা শ্রীমতী কুকুম কুমারীকে ঘিতীয়া পত্না- ক্রণে গ্রহণ করেন।

১২৯৯ সালে ইহার গর্ভে দেওয়ানবাড়ার ভাবস্তং উত্তরাধিকারী
শ্রীনান ফণিভ্ষণ জন্মগ্রহণ করেন। ফণিভ্ষণ রঙ্গপুর জিলাস্থলেই
শাঠারভ করেন এবং ইংরাজী ১৯১০ সালে প্রথম বিভাগে ন্যাট্রক্লেসন
পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। কণিভূষণের উচ্চতর পাঠের জন্ম অতঃপর বন্দোবন্ত
করা হয়। প্রথমতঃ কুচবিহার ভিক্টোরিয়া কলেকে আই এ পড়িতে

আরম্ভ করেন। কিন্তু স্বাস্থ্যের অসুরোধে তাঁহাকে কুচবিহার ভাগি করিতে হয় এবং বঙ্গবাসী কলেজের একাষ্টুজেন্ট স্বরূপে নিজ বাড়ীতে অধ্যয়ন করিয়া আই এ পরাকায় ২য় বিভাগে উত্তীর্ণ হন এবং পরে কলিকাতার গিরা প্রেশিডেন্সা কলেজে বি এ পাঠ আরম্ভ করেন। কিঁত্র নানা কারণে তাঁহাকে একাকী কলিকাভার ভাগ সহরে রাখা নিরাপন নতে, অগচ দপরিবার উচ্চার জন্ম নিজ বড়েট ভাগে করিয়া বিদেশে বাস-করাও বছবার এবং কট সাধ্য এজন্ম ফণিভূষণকে উচ্চতম বিজ্ঞাশিক্ষ্ দেওয়া পিতামাতার ঐকান্তিক অভিপ্রেড হইলেও তাঁহারা কোন ক্রেই আর সপরিবারে ভিন্ন স্থানে থাকিয়া পুত্রের শিক্ষার ব্যবস্থা করিতে অগবা উাহাকে একমাত্র পুত্র বিবেচনায় নয়নের অস্তরালে বিদেশে বাধিতে পারেন নাই। এই সমুদ্র কারণে শ্রীমানের কলিকান্ডা ভ্যাগ কবিতে হর। দৌভাগকেমে এই সময়ে রক্ষপুর কারমাইকেল কলেজেরও প্রতিষ্ঠা হয়। জীনান ফণিভূষণ **অভং**পর রঙ্গপুর কলেকেই বিশেষ যত্ন ও আগ্রঙ সহস্বারে বি, এ, পড়িতে আরম্ভ করেন। পরীক্ষার কিছুদিন পুরেষ ফ্লিভুষণ ১৯১৯ ইং সালের সংক্রামক ইন্ট্রুছেল। বোণে শঙ্কটিপের আত্তর কইয়া পড়েন। বহু চেষ্টায় এবং ভগবং অনুস্তাহে শ্রীমান দে বাত্র। রক্ষা প্রন্নে । চিকিৎসক্ষণ শ্রীমানের স্বান্থার প্রতি কক্ষা করিয়া ঐ বংষর তাঁহাকে পরীক্ষার উপস্থিত হইতে বিরত থাকিতে উপদেশ দেন। শ্রীমান কিন্ত নিব্ৰ না থাকিছা প্ৰীক্ষা দিয়াছিলেন, কিন্তু মুৰ্ভাগ্যক্ৰমে কুত্ৰাৰ্থ্য ছউতে পারেন নাই। এইরপে বিফল মনোরথ হইয়া সভঃপব কাণভূষণ পাঠত্যাগ ও নিজ বৈষয়িক কার্যো মনোনিবেশ করেন।

মূরশিদাবাদ জেলার অন্তর্গত নিমতিতা গ্রামনিবাদী স্থাসিছ জমিদার দ্যুরেন্দ্রনাথ চৌধুরী মহাশ্যের একমাত্র কন্সা শ্রীমতী সাধনরাণী শ্রীমান ফণিভ্যণের সহধর্মিণী।

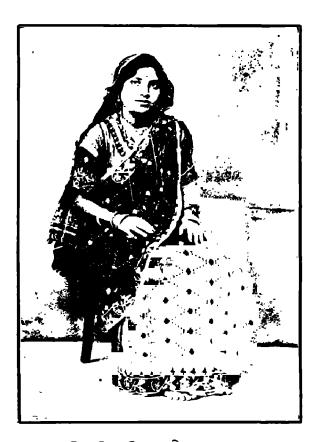

শ্রীমতী সবিতারাণী মজুমদার।

ক পিতৃষণের হই প্রা । জ্রেষ্ঠ বেণীতৃষণের এবং কনিষ্ঠ মণিতৃষণের বিয়াক্রম একণে বথাক্রমে ৭ ও ৫ বংসর । বালকছরের স্থানার, স্থাঠিত দেহে তাদৃশ পার্থক্য লক্ষিত না হইলেও ভাহাদের স্বভাবগত পার্থক্য এই ব্রসেই যেন সহজে দৃষ্টি আকর্ষণ করে। জ্রোষ্ঠ ক্ষতাপ্রিয় ও সরল; কনিষ্ঠ সদাপ্রভুল্ল ও তীক্ষবৃদ্ধি সম্পর।

#### (क) তপশীল।

- >। রঙ্গপুর সদর লোকাল বোর্ড ও ডিষ্ট্রীক্টবোর্ডের মেশ্ব—ইং ১৮৯৪ হইতে ১৯২২ সাল পর্যান্ত।
- ২। রঙ্গপুর ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ডের ভাইস চেয়ারম্যান, ইং ১৮৯৫ হইভে ১৮৯৭ পর্যাক্ত।
- ৩। রঞ্গপুর মিউনিসিপাালিটীর করদাতাগণ কর্ত্তক নির্বাচিত কমি-সনার—ইং ১৮৯৪ হইতে ১৯০৫ পর্যাস্ত।
- ৪। রঙ্গপুর মিউনিদিপ্যালিটীর ভাইদ চেয়ারম্যান—ইং ১৯•৪ হইতে ১৯০৫ পর্যান্ত।
- ধ। গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক নিযুক্ত অনারারী ম্যাঞ্জিষ্ট্রেট (ভৃতীয় শ্রেণীয়
  ক্ষমতা পরিচালনের অধিকার সহ)—ইং ১৮৯৪ হইতে ১৯০৩ পর্যাপ্ত।

একক বিচার আসন গ্রহণপূর্বক বিভীয় শ্রেণীর ক্ষমতা পরিচালনেক্র অধিকার সহ—ইং ১৯০৪ হইতে ১৯০৭ পর্যাস্ত।

- ৬। গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তক নিযুক্ত বে-সরকারী জেল ভিজিটার---
- ৭ । রঙ্গপুর বালিকা বিভালয়ের সম্পাদক ১৮৯০ হইতে ১৯০০ পর্যস্ত।
- ৮। রঙ্গপুর জনসাধারণ কর্তৃক নির্কাচিত স্থানীয় কার্মাইকেলঃ গভর্ণি বডির মেম্বর।
  - ১। উত্তরবৃদ্ধ অমিদার সভার নির্মাচিত ভাইন প্রেসিডেন্ট।

- ১০। বঙ্গপুর ডিট্রাক্ট বোর্ড কর্তৃক নির্বাচিত স্থানীয় দাতব্য চিকিৎসালয়ের সম্পাদক।
  - ১)। বঙ্গপুর ইন্সটিটিউটের নির্মাচিত ভাইন প্রেনিভেন্ট।
  - >২। বঙ্গপুর ধর্মসভার সম্পাদক অন্যন ১৬ বংসর কাল।
- ১৩। রঙ্গপুর দাতব্য চিকিৎসালয়ের কার্য্য নির্বাহক কমিটির মেঘর।

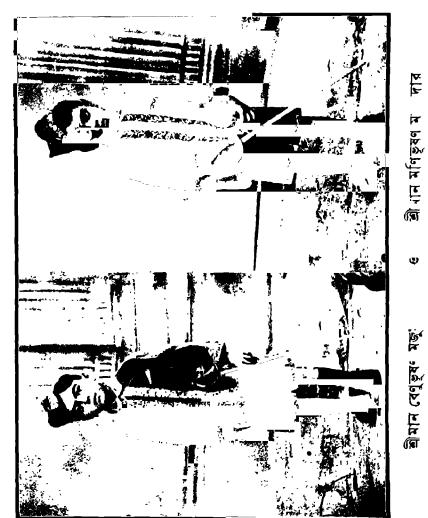

গ্ৰী নান মণিভূষণ ম

7

# মজিলপুরের দত্তবংশ।

কলিকাতার প্রায় ৩০ ৰাইল দক্ষিণে জেলা ২৪ পরগণার অন্তর্গত জন্বনগর থানার অধীনে মজিলপুর নামে একটী গ্রাম আছে। গ্রামটী ক্ষে হইলেও বহুসংখ্যক ব্রাহ্মণ, কারস্থ ও নবশাখদিগের বাদ আছে। কথিত আছে, বহু পূর্ব্বে এই স্থান দিয়া ভাগীরথি প্রবাহিতা ছিলেন, পরে হুগলী নদী প্রবুলা হুইলে গলা ক্রমণঃ ক্ষীণপ্রোতা হুইয়া ঘার ও গানে স্থানে মজিয়া যাইয়া জললাবৃত হুইয়া পড়ে। মহাপ্রভু প্রীপ্রীচৈতন্ত নেব যথন উৎকলে গমন করেন তগন তিনি এই গলা দিয়া যাইয়া গলার মোহনাতে অবস্থিত ছত্রভোগ (বর্ত্তমান খাড়ী) গ্রামে তিন রাজি অবস্থান করেন। এই ছত্রভোগ বা খাড়ী মজিলপুর হুইতে এ৪ ক্রোশ মত্রে। এই মজিলপুর গ্রাম, স্থানর বনের অন্তর্গত মহারাজ প্রতাপাদিত্যের জমিদারির অন্তর্ভুক্ত। এথনও এই গ্রামের সন্নিকটে প্রতাপাদিত্যের জমিদারির অন্তর্ভুক্ত। এথনও এই গ্রামের সন্নিকটে প্রতাপাদিত্যের মহারাজের প্রতিষ্ঠিত ভল্লীশ্রীয়াধাবলভলা দেবের মৃত্তি বর্ত্তমান আছেন।

মহারাজ প্রজাপাদিতা যথন মহাসমারোহে ধুম্বাটে অভিধিক হয়েন, তথন ধুম্ঘাট সহরে বহুসংখ্যক ব্রাহ্মণ ও কারন্থদিগকে নানা হান হইতে আনাইয়া বসবাস করান। তন্মধ্যে কাশ্রপ গোত্রীয় দত্ত বংশীয় চক্রকেত্ দত্তকে কোনা গ্রাম হইতে আনাইয়া তাঁহার সরকারে নুস্মীগিরি চাকরী দেন। তথন কোনার সমাজ খুব প্রসিদ্ধ ছিল। গৌড়াধিপতি বিজয়দেন, মহারাজ দেবদত্ত প্রভৃতি অষ্টবর কায়ন্থকে বট, কোনা, রায়না প্রভৃতি আটখানি গ্রামের শাসন প্রদান করেন। আমরা যে সময়ের কথা বলিতেছি, সে সমুরে মুস্সীদিগের রাজসভায় বিশেব প্রতিপত্তি ছিল। বোধ হয় চক্রকেত্ দত্তেরও বিশেষ প্রতিপত্তি ও সম্লম ছিল। ভানা বায়, চক্রকেত্র একটি ছোট খাট সভা ছিল—সেই

সভার সভাপণ্ডিত ছিলেন—বাৎস্তগোত্রীয় শ্রীকৃষ্ণ উদ্গাতা ও তাঁহার যক্ষ পুরোহিত ছিলেন, শ্রীগোপালপাতা। উভয়েই তাঁহার প্রিয়বন্ধ ছিলেন। মুন্সীগিরি করিয়া চন্ত্রকেতৃ অনেক অর্থ উপার্জ্জন করেন। পরে প্রতাপাদিত্য মানসিংহের সহিত সংগ্রামে পরাজিত ইইলে, মোগলবাহিনী প্রতাপাদিত্যের নগর সকল লুঠন ও তাঁহার কর্মচারী-দিগকে ধৃত করিতে আরম্ভ করিলে, চক্রকেতৃ তাঁহার হুইবন্থ শ্রীক্লফ উদ্গাতা ও গোপাল পাঞার সহিত পলায়ন করিয়া মজিলপুরে আসিয়া বসবাস করেন। তাহার পর ক্রমে তিনি তাহার অর্জিত অর্থ ছাঞা স্থলরবনের আবাদ বলোবস্ত করিয়া লয়েন। চন্দ্রকেতৃ তুই পুত্র রাথিয়া লোকাস্তর গমন করেন। তাঁহার এক পুত্র বিশ্বের মঞ্জিলপুর ত্যাগ করিয়া ডায়মগুহারবার খানার স্বন্ধর্গত সরিষ। গ্রামে বাস করিতে পাকেন। অপর পুত্র রমানাথ মঞ্জিলপুরেই বাদ করিতে থাকেন। রমানাথ তিন পুত্র রাথিয়া পরশোকগমন করেন। তিন পুত্রের ৰধ্যে জ্বোষ্ঠ জ্ববানের রামচক্র ও ঘনখাম এই ছুই পুত্র ছিল। রাম-ক্রন্দ্র পরম ধার্ম্মিক ছিলেন। তিনি শ্রীশীরাধাক্তফের যুগলমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করেন ও মহাসমারোহে রাস্যাত্রা নির্কাহ করিতেন। তিনি ছইটী স্থরুহৎ ৰন্দির নির্দ্ধাণ করিয়া মহাসমারোহে শিব প্রতিষ্ঠা করেন। অভ্যাপিও এই মন্দির দত্ত বাবাদিগের বাটীর সমূবে অবস্থিত থাকিয়া তাঁহার সজ্জন হুলত কীর্ত্তি অকুল রাখিয়াছে। রামচক্র মহাসমারোহে পিতৃশ্রাদ্ধ সম্পন্ন করেন। এই শ্রাদ্ধের বহু দ্রব্য সম্ভার আনয়ন করিবার জন্ত মজিল-প্রের প্রাপ্ত দিয়া একটি থাল কাটিয়া দেন। এই থালটি আজও তাঁহার নামামুদারে "বুড়ার খাল" বলিয়া প্রদিদ্ধি লাভ করিয়াছে। খালটি এক্ষণে শুষ্ক হইৰা গিয়াছে ৷ রামচক্র দত্তের তুই পুত্র ছিল-হরিনারায়ণ ও আত্মারাম। আত্মারাম দত্ত জমীলারী ব্যতীত অক্সাক্ত ব্যবসা ও বাণিজ্য করিয়া বিস্তর অর্থ উপার্জন করেন। লর্ড কর্ণওয়ালিস্ তথন

শাসনকর্তা। তথন তিনি জনীদার্দাগের সহিত দশশালা বন্দোবস্ত করিতেছিলেন। স্থান্দর্বনের আবাদ সকলের বন্দোবন্তের সমন্ত্র আত্মারাম তাঁহার বিস্তর সাহায্য করেন, এই সকল কারণে তিনি আত্মারামকে পরম প্রীক্রির চক্ষে দেখিতেন। প্রবাদ আছে বে, আত্মারাম প্রাতন বাটী ত্যাগ করিয়া নৃতন বাটী প্রস্তুত করিয়া উঠিয়া বাইলে, তিনি তথার লর্ড করিয়া নৃত্রন বাটী প্রস্তুত করিয়া উঠিয়া বাইলে, তিনি তথার লর্ড করিয়ালিদকে অভ্যর্থনা করেন। লর্ড কর্পওয়ালিদের আগমন পথে কাশ্মিরী শাল সকল বিছাইয়া দেন। আত্মারামের চারি প্র ছিল—লক্ষ্মীনারায়ণ, শিবনারায়ণ, রামলোচন ও প্রীক্রয়ণ। লক্ষ্মীনারায়ণ ও শিবনারায়ণ অপ্রক। রামলোচনের ত্ই প্র প্রামটাদ ও ক্য়ক্ষাস্ত্র। প্রামারামণ অপ্রক। রামলোচনের ত্ই প্র প্রামটাদ ও ক্য়ক্ষাস্ত্র। প্রামার সন্তান সন্ততি বড় উচ্চ্ছেশ্বল প্রকৃতির লোক ছিলেন। বিষদ্ধ আশবের পর্য্যবেক্ষণ ভাল করিয়া হইত না, রাজস্ব বাকী পড়িয়া বাইত; এইয়পে রাজস্ব বাকী পড়িতে থাকায় অনেক সম্পত্তি বিক্রয় হইয়া বায়। আত্মারামাদত্রের এথন বংশ নাই।

আত্মারামের ভ্রাতা হরিনারায়ণ দত্তের চারি পুত্র ছিল—রাধারুঞ্চ, প্রাণক্ষ, রামতয় ও গঙ্গানারায়ণ। তাঁহারা অপুত্রক ছিলেন। রাধারুঞ্চ বহু বারে রুন্দাবন হইতে শ্রীশ্রীগোপালজীউর মূর্ত্তি আনাইয়া প্রতিষ্ঠা করেন এবং বিগ্রহের জন্ম বৃহৎ ঠাকুর বাটা ও দোলমঞ্চ নির্মাণ করিয়া সমা—রোহ সহকারে ঠাকুরের পর্বাদি নির্বাহ করিতেন। তাঁহার সময়ে ভীষণ বড়ে সমস্ত দেশ উৎসর হইয়া যায়, সহশ্র সহশ্র লোক গৃহশৃত্ত ও নিরাশ্রম হয়, কসল সমস্ত নষ্ট হইয়া ভীষণ ছভিক্ষ ও মহামারী উপস্থিত হয়। রাধারুঞ্চ নিরয়, ছভিক্ষ-পীড়িত জনগণকে গাদ মান কাল অকাতরে অলবাঞ্জন বিতরণ করিয়াছিলেন। মধ্যম প্রাণুক্তকও দরিজের সেবায় আত্মনমর্পণ করিয়াছিলেন; প্রতিদিন তিনি গ্রামে গ্রামে, গৃহে গৃহে পরিজ্ঞান করিয়া কাহার কি অভাব তাহা জানিয়া লইতেন এবং সেই

অভাব পূর্ণ করিয়া দিতেন। সেই ভীষণ গুর্ভিক্ষে শত শত নরনারী অনশনে দিন কাটাইতেছে, আর তিনি অয়াহার করিবেন, ইহা তাঁহার প্রাণে সহ্য হইল না; ভিনি অয়ভ্যাগ করিলেন। দশবৎসর এই ভাবে অভিবাহিত হইল। পরে সকলের সনির্বন্ধ অহুরোধে পুনরায় 'অয় গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার মৃত্যুর দিবসে এই ক্ষুদ্র গ্রামের জনগণ অভুক্ত ছিল। কনিষ্ঠ রামতত্ম অগ্রজনিগের উপর বিষয় আশরের ভার দিয়া বিদেশে ঘুরিয়া বেড়াইতেন। তিনি নিমক মহালের দারোগা ছিলেন। তিনি চাকুরি হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া ও তুর্গাপুজার জন্ত বৃহৎ দালান নির্মাণ করেন।

বাধারুক্ষের চারিপুত্র—কালিদাস, নীলমাধব, গৌরীকান্ত ও বনমালী কালিদাসও পিতার স্তায় পরোপকারী ও সজ্জন বংসল ছিলেন। তাঁহারঃ সময়েও একবার বস্তা হয়, তিনিও পিতার স্তায় অয়ব্যঞ্জন নিরয় লোকদিগকে বিতরণ করেন। কালিদাসের তিন পুত্র—গোপালদাস, হরিদাস ও প্রসন্থা। নীলমাধব অপুত্রক ছিলেন, তিনি ভ্বনমোহিনী নামী কস্তাকে রাখিয়া পরলোকগমন করেন। ভ্বনমোহিনীর কস্তা করুপ্রতিষ্ঠ কবি গিরীক্র মোহিনা। প্রাণক্ষের ছয় পুত্র—হরগোবিল, য়হুনাখ, গঙ্গাগোবিল, য়ামধন, চন্দ্রনাথ ও ক্রফ্রধন। হরগোবিলের পুত্র ক্রফ্রকিয়র, তাঁহার পুত্র নগেক্র ও নগেক্রের পুত্র জিতেক্র এখন বর্ত্তমান ঃ ক্রফ্রধনের পুত্র শ্রীনাথ ও তারক। তারক অপুত্রক, তিনি কলিকাতার পটলডাল। নিবাসী শ্রীগোপালবন্ধ মল্লিকের সহিত তাঁহার এক মাত্র কপ্রা

রামতমূর তৃই বিবাহ। প্রথম পকে তুই পুত্র জ্বের, রাজনারারণ ও ক্রপনারারণ। ক্রপনারারণ অপুত্রক ছিলেন। রাজনারারণ দত্তের স্ত্রা ভাঁহার পতির সহিত সহমৃতা হরেন। রাজনারারণের পুত্র হরমোহন। হরমোহনের তুই পুত্র—হেমনাথ ও স্থ্রেক্তনাথ। হরমোহন বাবু পৈতৃক ৰাটী ত্যাগ ক বিশ্বা মজিলপ্রের অন্তত্ত বাগানবাটী প্রস্তুত করিশ্বা তথার বাস করেন; গুলার মৃত্যুর পর পুত্রেরা নাবালক থাকার কোর্ট অব্ ওয়ার্ডস্ বিষয়ের ভন্ধাবধারণ করে ও পুত্রদিগকে শ্রাঞ্জা রাজেক্রণাল মিত্রের শিক্ষাধীনে রাখেন। হেমনাথ অপুত্রক ছিলেন। সুরেক্রনাথ চারি পুত্র রাথিয়া লোকান্তর গমন করেন। এই চারিপুত্রের মধ্যে জ্যেষ্ঠ প্রকাশ অপুত্রক অবস্থায় সন্তানাদি না রাথিয়া পরলোক গমন করিয়াছেন। এখন কালিদাস, তারা ও বিদ্যা প্রভৃতি তিন পুত্র বর্ত্তমান আছেন।

রামতহুর দ্বিতীয়া পত্নীর গর্ভে ছুই পুত্র হুনাগ্রহণ করে; শ্রীনারারণ ও মহেন্দ্র নারারণ। শ্রীনারারণ অবিবাহিত অবস্থার পরলোকগমন করেন। তিনি প্রতাহ স্থপ্রামবাসীদিগের সংবাদ না লইয়া জলগ্রহণ করিতেন না। মহেন্দ্রনারারণ অভ্যন্ত পরোপকারী ও লোকবৎসল ছিলেন। তিনি ভাঁহার স্ক্রনবর্গের স্থ্পের স্থ্পী ও হুংথের হুংখী ছিলেন, তাঁহার সজ্জনভার মুগ্র হইয়া লোকে অভ্যন্ত বিখাস করিত। তাঁহার উপর লোকের এত অধিক বিখাস ছিল যে, যাহার যাহা কিছু অর্থ উদ্ভূত হুইত তাঁহার নিকট গছিতে হাহিত। এমন কি এ অঞ্চলের অন্ত জ্মীদারগণ তাঁহার নিকট তাঁহাদের আদারি খাজনা জ্মা রাখিতেন। স্থগীর বিচারপতি শস্ত্রনাথ পণ্ডিত ও হারকানাথ মিত্র তাঁহার পরম বন্ধু ছিলেন। তিনি অভ্যন্ত পরিশ্রমী ছিলেন। লোকের পোক্র থবর কইতে, নিজের ও পরের বিষর সম্পত্তির তত্বাবধান করিতে তাঁহার সমর অভিবাহিত হইয়া ঘাইত। মহেন্দ্রনারারণ, তাঁহার চারি পুত্র যোগেন্দ্র নারারণ, ভূপেন্দ্র নারারণ, ভ্রোনেন্দ্র নারারণ ও নরেন্দ্র নারারণক রাখিরা পরলোক গমন করেন।

তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র বোগেন্ত বিজ্ঞোৎসাহী ও দানপরারণ ছিলেন। বলের বিখ্যাত লেখক বিষ্ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, দীনবন্ধু মিত্র ও জ্ঞাদীশচক্র রায় তাঁহার নিভান্ত অন্তর্জ বন্ধু ছিলেন। বিশ্বিম বাবু বাকুইপুরে অবস্থান কালে প্রায়ই বোগেন্ত বাবুর বাটীতে বাইতেন। দত বাবৃদিগের জনিদারী বরাবর এখনালীতে ছিল, বংশের বিনি ক্লোষ্ঠ হইতেন তিনি কর্তা হইরা থাজনাদি আদার করিয়া দেবদেবা, নিত্য নৈমিত্তিক ক্রিরাকলাপের ও অন্যান্য আবেশ্যকীয় ব্যর নির্কাহ করিয়া অবশিষ্ট টাকা সরিকগণকে অংশান্থ্যারী বিভাগ করিয়া দিতেন। এই এজমালীর আয় প্রায় ০ লক্ষ টাকা ছিল।

বোগেন্দ্রের অতি অর বরদে মৃত্যু হয়। তাঁহার মৃত্যুর পর ভূপেন্দ্র বিষয় সম্পত্তির তত্ত্বাবধারণের ভার প্রহণ করেন। ইনি অভি মেধাবী, বিষয়বৃদ্ধিসম্পন্ন ও ভেল্পখী ছিলেন। প্রশ্না আইন ও লমিদারী সংক্রাপ্ত আইনে তিনি এত অভিজ্ঞ ছিলেন ধে, অনেক লমিদার তাঁহার নিকট পরামর্শ গইতে আসিত। তিনি লমিদারী সভা ও অস্তাপ্ত অনেক সভা সমিতির সভা ছিলেন। তাঁহার নৈপুণা ও বৃদ্ধিমন্তার গুণে ইহাঁদের আরও শ্রীবৃদ্ধি ঘটে। তিনি নিজ গুণে সকলেরই সম্মানভাজন হইয়াছিলেন। গত ১৩২২ সালের ৬ই কার্ত্তিক তিনি হাদ্রোগে আক্রাপ্ত হইয়া পরলোকগমন করেন।

নরেক্ত তাঁহার জীবদ্দশার অনেক লোকহিতকর কর্য্য করিরাছেন। তিনি একটা কুল হাসপাতাল গৃহ নির্মাণ করেন ও রোগী দিগের শুক্রমার কল্প দশ হাজার টাকা গভর্নেন্টের হস্তে দিয়। গিয়াছেন। তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার বিধবা এক পোষাপুত্র গ্রহণ করিয়াছেন।

জ্ঞানেক অতি অমারিক প্রকৃতির লোক ছিলেন। তিনি হাইকোর্টের এটর্ণি ছিলেন; তাঁহার উপর লোকের অশেষ শ্রদ্ধা ছিল। তাঁহার নিজ্ঞ আইন ব্যবদারে যথেষ্ট উপার্জন ছিল এবং তিনি এই মোপার্জিত অর্থে বহু দীন দরিজ এবং নি: স্ব আত্মীরগণকে প্রতিপালন করিতেন। গ্রামের সমস্ত হিতকর কার্য্যে তাঁহার বোগদান ছিল এবং তিনি অর্থ দিরা সাহায্য করিতেন। তিনি নিজ উপার্জনে খড়দহ গ্রামের উপর একটা স্বর্যান বাটা ও সিম্লতনার বায়ু পরিবর্ত্ত:নর জন্য একটা স্বর্হৎ আবাল



স্বৰ্গীয় জ্ঞানেন্দ্ৰনারায়ণ দত্ত



স্বৰ্গীয় ভূপেক্সনারায়ণ দত্ত।

নির্মাণ করেন এবং তৎপরে তাঁহার স্বর্গীয় পিতামাতার উদ্দেশ্যে ৮পিব স্থাপনার জন্য ৮ কাশীধামে একটা মনোরম বাটা ও মলির নির্মাণ করিয়া, তৎকালীন গ্রামস্থ প্রাচীন ব্রাহ্মণ পণ্ডিত ও স্বজনবর্গকে দেখানে লইয়া গিয়া মহাসমারোহে ৮লিব স্থাপনা করেন। ৫১ বৎসর ব্রুপে তিনি গুই কলা ও গুই পুত্র সত্যেক্র ও সৌরীক্রকে রাখিয়া পরলোক গমন করেন। তাঁহার জ্যেষ্ঠ জামাতা চোরবাগানের মিত্র বংশীয় প্রসিদ্ধ ধনী গুণে হনাথ মিত্র এবং কনিষ্ঠ স্থনামখ্যাত কলিকাভার ভাজার ৮যোগেক্র নাথ ঘোষের পুত্র, ভাজার সতীশচক্র ঘোষ। সত্যেক্র চিত্রবিদ্যা দিপুণ ছিলেন। বিখ্যাত চিত্রকর অবনীক্রনাথ ঠাকুরের নিকট চিত্রবিদ্যা শিথয়া বিশেষ পারদর্শীতা লাভ করেন। সত্যেক্র ভুই পুত্র স্থীক্র ও শচীক্রকে রাখিয়া অতি অল্ল ব্রুপে লোকাস্তর গমন করেন। সৌরীক্র হাইকোটের এটিনি। ইহার এক পুত্র সরোজক্র।

যোগেল্রের এক প্র যতীক্র। ইনি অতি সজ্জন ও সাধু প্রকৃতির লোক; মিষ্টভাষী ও প্রিরংবদ। ইহার তিন প্র, ম্নীক্র, শৈলেক্র ও ফণীক্র।

ভূপেন্দ্র নারায়ণের এক মাত্র পুত্র নৃপেক্ত ইনি দৈবাদেশে শ্রীশ্রীদীতা, রাম, দক্ষণ ও হতুমান জিউর খেত প্রস্তরের নয়নাভিরাম বিগ্রহ মূর্ত্তি চতুষ্টর প্রতিষ্ঠা করেন। ইনি হাইকোর্টের এটর্ণি, ইহাঁর এক পুত্র ধীরেন্দ্র।

গোপালদাস দত্ত ভবানীপুরেণ শুর রমেশচন্দ্র মিত্রের ভরীকে বিবাহ করে। তাঁহার সাত পুত্র বিরাজক্ষণ, অপুর্বকৃষণ, নৃত্যগোপাল, নন্দরগোপাল, লালগোপাল ও রামগোপাল। বিরাজকৃষ্ণের ভিন পুত্র—ননীগোপাল, মহেশ্বর ও বিশেশব। ননীগোপাল হাইকোর্টের এটনি। নন্দগোপাল এখানকার মিউনিসিপ্যালিটীর চেয়ারম্যান ও অনারারি ম্যাজিস্ট্রেট্। ইহাঁর তিন পুত্র সত্যহরি, ভবনাধ ও পুর্ণনিক।

নৃত্যগোপাল অমৃতবাজার পত্রিকার অস্ততম সন্থাধিকারী ৮মতিলাল বোষের একমাত্র কভাকে বিবাহ করেন। নৃত্যগোপাল এখন মৃত। ইহার তিন পুত্র সত্যগোপাল, পরমানন্দ ও অতুলানন্দ। লালগোপালের তিন পুত্র, রাধিকা, কালীকিঙ্কর ও দেব। রামগোপালের পাঁচ পুত্র।

### স্বৰ্গীয় ছরিদাস দক্ত।

স্বর্গীয় হরিদাস দত্ত মহাশয় মজিলপুরের স্কু প্রসিদ্ধ জমিদার বংশে সন ১২৩৯ সালের ৪ঠা প্রাবণ জন্মগ্রহণ এবং ১৩১৯ সালের ৬ই ফাল্কন তারিখে পাঁচ পুত্র ও পাঁচ কলা এবং অনেকগুলি পোত্র ও দৌহিত্র রাধিয়া ৮২ ৰৎদর বয়:ক্রম কালে স্বর্গারোহণ করেন। এই অক্লাস্ত কর্মীর জীবন নিয়তই কর্মায় ছিল। তিনি অনারারি ম্যাজিষ্ট্রেট, স্থানীয় মিউনিসিপ্যাল কমিশনার ও "জয়নগর ইন্দ্টিটি উসন" নামধের উচ্চ ইংরাজি বিস্থালয়ের শেকেটারী এবং অন্ততম প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন। স্বদেশের উন্নতিকল্পে দকল আন্দোলনেই যৌবনের প্রারম্ভ হইতে বৃদ্ধ বয়দ পর্যান্ত তিনি সমান উৎদাঙে নেতৃত্ব করিয়া আদিয়াছেন। তিনিই সর্বপ্রথমে স্বগ্রামে ইংরাজী শিক্ষার প্রবর্ত্তন করেন। তিনি স্বর্গীয় আনন্দচন্দ্র হোষ মহাশয়ের সহযোগিতায় জন্মনগ্রে ১৮৭৮ সালে একটা উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা করেন। দরিত ও মধাবিত্তদিগের মধো ইংরাজী শিক্ষা প্রবর্ত্তনের জন্ম তিনি বছ ব্যয় ও আশ্বাদ স্বীকার করিয়া এবং কলিকাতা হইতে স্থােগ্য শিক্ষক আনাইয়া নিজ বাটীতে স্থান দান করিয়াছিলেন। বছ নি:সগায় দ্বিদ্র ছাত্র তাঁহার বাটীতে সম্নেহ আত্রর পাইরা আপনাপন জীবনে জ্ঞান ও অর্থোপার্জ্জনের সুযোগ লাভে সমর্থ হইরাছে। ১৮৬৫ খৃ: তিনি স্বগ্রামে "টাউন কমিটী" সভার প্রতিষ্ঠা করেন। এই সভাই পরবর্ত্তীকালে জন্মনগর মিউনিদিপ্যালিটাতে পরিণত হয়। প্রদেশের শোকের মনে স্বায়ত্ত শাসনের কল্পনা পর্যান্তও ছিল না, সেই সময়ে এইরূপে তিনি স্বায়ত্ত শাসনের ভিত্তি স্থাপনা করেন।

তিনি বে কেবলমাত্র ইংরাজী শিক্ষা বিস্তারের পক্ষপাতী ছিলেন, তাহা नरह ; िंवनि এ প্রদেশের টোল ও চতুপাঠী সমূহে শিক্ষাদানেরও স্থব্যবস্থা করিয়াছিলেন। তাহার ফলে জন্মনগর মজিলপুর 'এবং নিকটস্থ গ্রাম সমূহে বহু সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতের উদ্ভব হয়। তিনি প্রাচীন প্রেসিডেন্সি কলেক্ষের উচ্চ ইংরাজী শিক্ষায় শিক্ষিত এবং ইংরাজী শিক্ষা বিস্তারের একান্ত অনুরক্ত হইলেও আচার ব্যবহারে কখনও সাহেবীয়ানার প্রশ্রম দিতেন না। দ্রিজের হংথ বিমোচন ও শিক্ষাদানের সহায়তায় তিনি সর্বানাই মুক্তহন্ত ছিলেন এবং তাঁহার সেই দান সময়ে সময়ে তাঁহার আর্থিক অবস্থাকেও অতিক্রম করিত। তিনি অমিত-বিত্তশালী ছিলেন না; কিন্তু ''অগুরে স্দিচ্ছা থাকিলে ঈশ্বর সহায় হন' এই নীতিবাক্যের তিনি প্রকৃষ্ট দৃষ্টাপ্তস্থল ছিলেন। ১৮৬৭ খৃ: ভীষণ হৰ্ডিক্ষেৰ আক্ৰমণজনিত হাহাকাৰে ধ্বন দেশ পূৰ্ণ হয়, ১৮৮৯ খুঃ বনাং-পীড়িত গৃহহারা অন্ধহীন আর্ত্তের করুণ ক্রন্সনের মর্ম্মপ্রশী রোল যুখন দেশের একপ্রান্ত হইতে অন্যপ্রান্ত পর্যান্ত প্রবাহিত হইয়াছিল, ত<sup>ু</sup> ন এ প্রদেশের এই মহাত্মাই তাহা মর্শ্বে মর্শ্বে অনুভব করিয়া দাশ্রুলোচনে নিরাশ্রম্ব ও অরহীনগণের জন্ম আশ্রম্ন ও অন্নের ব্যবস্থা করিতে বদ্ধপরিকর হইরাছিলেন। তাঁহার এই উচ্চ দানশীলতার কার্য্যে তিনি রাজপুরুষ গণের নিকট হইতে ধনাবাদপূর্ণ বহু প্রশংদাপত লাভ করিয়াছিলেন ; কিন্তু নিরাল্রয়ের আশ্রর ও বৃভৃক্ষ্র অন্নদান-জনিত যে আস্মৃত্প্তি ও যে পুণা তিনি লাভ করিয়া গিয়াছেন, ইহসংসারের কোন সম্পদ তাহার তুল্য হইতে পারেনা। তিনি অমিত বলশালী ও সাহদী ছিলেন। তাঁহার দান সর্বতোমুখী ছিল। স্থানীয় হিতৈষিণী সভার জন্য তিনি হুই বিঘা জ্মি দান করেন। সম্প্রতি কিছুকাল হইতে তিনি একটা আদর্শ সাধারণ ( Public ) বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠার জন্য সঙ্গল করেন। তাহারই ফল্ >>• পৃষ্টাব্দের ১লা জুলাই ''জন্বনগর মজিলপুর ট্রেণীং ক্লুল'' স্থাপিত হয় ;

বহু বাধা অভিক্রম করিয়া আজ এই বিদ্যালয়টী বে কর্তৃপক্ষের শ্রেষ্ঠ প্রশংসা লাভে সমর্থ ইইয়াছে, তাহা হরিদাস বাবু ও তাঁহার প্রগণের অক্লান্ত পরিশ্রম ও অজ্ঞ অর্থব্যয়ের ফল। তাঁহারই চেষ্টায় "মজিলপুর প্রিকা" নামে একথানি বাঙ্গালা সংবাদ পত্রিকা কিছুদিন এ প্রদেশে চিনিয়াছিল। আজ ভিনি পার্থিব নিন্দান্ততির অতীতস্থানে গমন করিয়াছেন, কিন্তু তিনি নিজ জীবনে দেশভক্তি ও সেবাব্রভের যে আদর্শ দেখাইয়া গিয়াছেন, তাহাতে তিনি এ দেশবাসী ইতর, ভদ্র ও দরিদ্রগণের স্থায়ে চিরজ্ঞাগরুক থাকিবেন।

## স্বৰ্গীয় বিপিন কুষ্ণ দত্ত।

স্বর্গীয় হরিদাস দত্ত মহাশয়ের ২য় পুত্র ৺বিপিন ক্বফ্ট দত্ত ১২৬৪ সালের ১৫ই আন্মিন জন্মগ্রহণ করিয়া ১০২৪ সালের ১০ই আমাঢ় পরলোক-গমন করেন। বিপিন বাবু স্থবিজ্ঞ চিকিৎপক ছিলেন। অস্ত্রোপচার ও ধাত্রী বিদ্যায় তাঁহার বিশেষ নৈপুণ্য ছিল। তিনি চিকিৎদা ব্যবসায়ী ছিলেন না; রোগক্লিষ্ট দরিদ্রগণের রোগ-যাতনা দূর করাই তিনি জীবনের স্থ্য ব্রতরূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি ধনী জমিদার পুত্র হইয়াও লাত গ্রীম্ম বর্ষায় প্রতিদিন দিবা দিপ্রহর পর্যান্ত পদব্রজে দরিদ্র রোগ-কাতরদিগের ভবনে ভবনে পর্যান্তন করিয়া, তাহাদিগকে ঔষধ এবং কোনকোন স্থলে পণ্য পর্যান্ত দান করিতেন। তাঁহার উপস্থিতিতে, তাঁহার মধুর সাম্বনাম রোগী রোগের যন্ত্রণা বিশ্বত হইত। নিঃম্ব রোগীর আহ্বানে তাঁহার দার ও তাগুরে চিরমুক্ত ছিল। আহ্বানে আদিলেই তিনি সর্ব্ব কার্মি পরিত্যাগ করিয়া, রৌদ্র বৃষ্টি না মানিয়া, সকল বিপদ অগ্রাহ্য করিয়া রাত্রি বিশ্বহরেও রোগীর শ্ব্যাপার্থে উপস্থিত হইতেন। প্রস্বকাল রমণীগণের পক্ষে জীবন মৃত্যুর সন্ধিক্ষণ। ধাত্রী বিদ্যাবিশারদ বিপিন বাবুর হন্তার্পণে স্থপ্রস্ববের সমস্ত বাধা বিশ্ব থেন দৈবলক্তি প্রভাবে মুন্তুর্জ মধ্যে



১। স্বাগীয় হরিদাস দত্ত, ২। শ্রীউদয়কৃষ্ণ দত্ত, ৩। ৺বিপিন কৃষ্ণ দত্ত, ৪। ৺বিনয় কৃষ্ণ দত্ত, ৫.। ৺র্মণ কৃষ্ণ দত্ত, ৬। ৺অময় কৃষ্ণ দত্ত।

আন্তর্হিত হইত। তাই এ প্রদেশের ইতর, ভদ্র রমণীগণ জীবনদাতা পিতাল্লানে বিপিনবাবৃকে শ্রদ্ধা ও ক্বতক্ততার পূস্পাঞ্চলি দান করিতেন। তাঁহার পরলোক গমনে এপ্রদেশের মধাবিত্ত ও দরিদ্র সম্প্রদায় সত্য সত্যই বেনাপিত্হারা হইরাছে। আজ তিনি বে লোকেই অবস্থান করুন না কেন, এপ্রদেশের নিঃস্ব নরনারীর হৃদয় লোকে তিনি উজ্জ্বল দেবমূর্ত্তিতে সত্তই বিরাজমান আছেন। বিপিনক্রফের পুত্রের নাম শ্রীবীরেক্তক্ক্ষণ।

# স্বৰ্গীয় বিনয়কৃষ্ণ দত্ত।

স্বৰ্গীয় ছবিদাস দত্ত মহাশয়েৰ ৩য় পুত্ৰ ৮বিনয়ক্বফ দত্ত মহাশয় ১৩২৪ সালের ২৬শে প্রাবণ তারিথে ইহলোক পরিত্যাগ করেন। কলেজেক পাঠ সমাপন করিয়া ইনি পুণা ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে অধ্যয়ন করিতে থাকেন। সেই সময়ে ভিনি সংগারে বীতরাগ হইরা চলিয়া যান এবং বহুকাল পর্যান্ত সন্ন্যাসী অবস্থায় সমগ্র ভারতবর্ষ পদত্রজ্ঞে পরিভ্রমণ করিয়া বহু অভিজ্ঞতা লাভ করেন। কিন্তু কর্মবীরের সংসারাশ্রম একেবারে পরিত্যাগ বিধাতার বিধান নছে। তিনি আবার গৃহে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া সংসারাশ্রমে প্রবৃষ্ট ইইলেন। দেশে আসিয়া তিনি বছজনহিতকর কার্য্যে আত্মনিয়োগ করেন। তিনি অতীব তেজস্বী ও দুঢ়চেতা ছিলেন। সন্ন্যাস আশ্রমে অবস্থানকালে তিনি দ্চচিত্ত তেলবী সন্নাসিগণের সংসর্গে পাকিষা যে তেজ ও স্থায়নিষ্ঠা জদয়ে ধারণ করিয়াছিলেন. সেই তেজ সেই ∌ায়নিষ্ঠা আমৃত্যু তাঁহার হৃদরে বিরাজমান ছিল। তাঁহার ক্লান্থ কৰ্ম-কুলল, অক্লান্ত পরিশ্রমী, অতুল অধ্যবদায়ী এবং অমিত প্রতিভালালী ব্যক্তি এ প্রদেশে একান্তই বিরল। তিনি যে কার্য্যে হন্তক্ষেপ করিতেন ভাহা ঘতই কেন জটিল হউক না. স্থম্পদর না করিয়া কান্ত হইতেন না। স্থানীয় মিউনিসিপ্যালিটীর ভাইস চেয়ারম্যানক্রপে তিনি এ প্রদেশের ব**হু** শোকহিতকর কার্য্য করেন। ছুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালনে ডিনি সভতই বদ্ধপরিকর ছিলেন। কোন প্রলোভনেই তিনি সম্ভারের প্রশ্রর দেন নাই। তিনি অন্তান্ত্রের নিকট বজ্ঞ কঠিন এবং ন্তান্ত্রের নিকট কুসুম-কোমল ছিলেন। তাঁহার চরিত্রে কথনও কপটতা স্পর্ণ করিতে পারে নাই। প্রবলের অত্যাচারে উৎপীড়িত ব্যক্তিগণের তিনি পরম আশ্রয় ও অবলম্বন ছিলেন। আশ্রিত বাৎসল্য তাঁহার চরিত্রের শ্রেষ্ঠ বৈশিষ্ট্য, মৃত্যু শয্যার শরন কবিয়াও তিনি তাঁহার আশ্রিভাচার স্থুথ হু:থের চিন্ত। হইতে বিরত হন নাই। জে, এম, টেণীং স্থলের স্থাপনা তাঁহার জীবনের অত্যজ্জন কীর্ত্তি। অক্লান্ত পরিশ্রমে হাতে গড়া এই বিচ্যালয়টী তাঁহার প্রাণ অপেক্ষাও প্রিয় ছিল এবং ইহার সর্বাঙ্গীন উন্নতিসাধনই তাঁহার শেষ জীবনের ব্রত হইয়াছিল। ইংরাজী ও দংস্কৃত সাহিতো এবং অঙ্ক শাস্ত্রে তাঁহার গভীর পাণ্ডিত্য ছিল। তিনি একজন আদর্শ শিক্ষক ছিলেন। সন্ন্যাসী অবস্থায় তিনি দেওবর উচ্চ ইংরাজী বিভালয়ে এবং পরে জে. এম. ট্রেণীং স্থলে অবৈতনিকরূপে কিছুকাল শিক্ষকতা করেন। তিনি সংস্কৃতে ও ইংরাজীতে চুইথানি পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন করিয়া যশস্বী হইয়াছেন। তিনি বহুদিন জে, এম, ট্রেণীং স্কুলের দেক্রেটারী ছিলেন। তাঁহার মৃত্যুতে এ প্রদেশের একজন শ্রেষ্ঠ, অকপট, আশ্রিতবংসল, গ্রায়নিষ্ঠ কন্মীর অবসান ब्हेबारह। विनवकृरक्षत भूव बीक्शीतकृष, बीक्नोनकृष, बीक्ताकृष् ও শ্রীহ্রদেবকৃষ্ণ।

## স্বর্গীয় রমণক্লঞ দত্ত।

ভ রমণকৃষ্ণ দত্ত স্থলীয় হরিদাদ দত্ত মহাশয়ের চতুর্থ পুত্র। ইনি
১০২৪ সালের ১লা বৈশাথ পরলোক গমন করেন। রমণ বাবু ধীর, বিনয়া,
মিইভাষী এবং একজন সামাজিক ব্যক্তি ছিলেন। তিনি এমন অমায়িক
ভিলেন যে যিনি একবার তাঁহার সংস্পর্শে আসিতেন তিনি তাঁহার
অমায়িকভায় মুগ্ধ হইয়া যাইতেন। রমণবাবু মাজ্রাজ এগ্রিকালচারাল
কলেজের পরীক্ষোত্তীর্ণ এবং ২৪ পরগণা ডিট্রীক্টবোর্ডে এবং ডায়মগুহারবার
লোকালবোর্ডের যথাক্রমে শিক্ষা বিভাগের ও সাধারণ বিভাগের কার্যকরী
সমিতির একজন শক্তিশালী সদস্য ছিলেন। তাঁহারই চেষ্টায় কাক দ্বীপ,

বেলপুকুর প্রভৃতি স্থানে গভর্ণমেন্ট সাহায্যপ্রাপ্ত অনেকগুলি উচ্চ ও
নিম্নপ্রাথমিক বিক্যালয় এবং তুইটা দাতবা চিকিৎসালয় প্রতিষ্ঠিত হয়।
প্রেসিডেন্ট পঞ্চায়েতকপে তাঁহার অনক্ত সাধারণ যোগাতার পরিচয় পাইয়া
ভূণগ্রাহী গভর্নমেন্ট তাঁহাকে উচ্চ প্রশংসাপত্র এবং কারাগার পরিদর্শকের
উচ্চ পদ প্রদান করেন। ইদানীং গভর্নমেন্ট তাঁহাকে ভাষমগুহারবারের
অনারারি ম্যাঞ্জিট্রেট করিবার প্রস্তাব করিয়াছিলেন, কিন্তু সে সম্মান লাভ
করিবার পূর্ব্বেই তিনি ইহলোক হইতে বিদায় গ্রহণ করেন। তিনি
কয়েক বৎসর জে, এম, ট্রেনীং স্কুলের সেক্রেটারী ছিলেন। তিনি
ছানীয় হিতৈমিণী সভার ট্রাষ্টা এবং রেট পেয়ার্স য়্যাসোসিয়েসনের
প্রতিষ্ঠাতাগণের অন্ততম ছিলেন। ইংয়ালী ভাষায় তাঁহার প্রভৃত
অধিকার ছিল।

### ৺ অমরকৃষ্ণ দত্ত।

৺ অমরক্ষণ দত্ত স্বর্গীয় হরিদাদ দত্ত মহাশয়ের কনিষ্ঠ পূত্র। ইনি
১০২৬ সালের ৪ঠা প্রাবণ পরলোক গমন করেন। ইনি একজন বিষয়কর্মা নিপ্ণ, বৃদ্ধিমান ব্যক্তি ছিলেন। জমীদারী কার্য্য তত্মাবধানে
তাহার প্রভূত যোগ্যতা দৃষ্ট হইত। ইনি, অগ্রজ ৺ বিপিন বাব্র সহিত
একযোগে জে, এম, টেণাং স্কুলের গৃহ নির্মাণ জক্ত তিন বিঘা নিষ্কর জমী
দান করেন।

মজিলপুরের দন্ত বাবুরা বছদংখ্যক ত্রাহ্মণ ও কারন্থদিগকে জ্বমী দান করিয়া বসবাস করান। ইহাদের বাটীতে জ্বমান্তমী, বোল, তুর্বোৎসব প্রভৃতি ক্রিয়াকলাপ মহাসমারোহে সম্পন্ন হয়। তুর্বোৎসবে ও তৈত্রমাসে কংলালীদিগকে বুচি, চিঁড়া, দধি প্রভৃতি দান করা হয়।

গ্রামবাদীদিগের দহিত তাঁহাদের অত্যন্ত ঘনিষ্ট দমন। তাঁহাদিগকে দক্লেই শ্রদ্ধা ও প্রীতির চক্ষে দেখে।

# কয়ার চট্টোপাধ্যায় বংশ।

নদীয়া জেলার অন্তর্গত কুন্তিয়া মহকুমার অধীন গোরাইনদীর উত্তরতীরে করা গ্রাম অবস্থিত। এখানে যে চট্টোপাধ্যার বংশের বাদ ইহাঁরা
আদিস্থব কর্তৃক আনীত পঞ্চ ব্রাহ্মণের মধ্যে দক্ষ মিশ্র হইতে আরম্ভ
করিয়া ঈশ্বর ঠাকুরের সন্তান। ইহাঁদের পড়দা মেল। ইহাঁদের পূর্ব্ব নিবাস
বশোহর জ্বেলার অন্তর্গত নলুরা গ্রামে ছিল। ইহাঁদের পূর্ব্বপ্রথ ক্যার
মন্ত্র্মদার বংশে বিবাহ করিয়া সেই হইতে এই স্থানেই বাস করিতে
আরম্ভ করেন। ইহাঁরা বহুদিনের পুরাতন এবং সম্রান্ত বংশ।

ইইাদিগের এখন হইতে উর্দ্ধতম সপ্তম পুরুষের নাম শুকদেব চট্টো-পাধ্যায়। তাঁহার পুত্র কিফুকিঙ্কর চট্টোপাধ্যায়। তাঁহার পুত্র রামকিঙ্কর, রামকিন্ধবের পুত্র গৌরমোহন। এই গৌরমোহনের মৃত্যুতে তাঁহার পড়া স্বামীর চিতারোহণে সহমরণ লাভ করিয়া সতীধর্ম পাননে নিজেকে এবং স্থামীর বংশকে গৌরবান্বিত ও চিরম্মরণীয় করিয়া গিয়াছেন। তাঁহাদিগের পুত্র ৺রামস্থন্দর চট্টোপাধ্যায় একঞ্চন অসামান্ত ব্যক্তি ছিলেন এবং তৎকর্তৃক বংশমর্য্যাদা নানাপ্রকারে বন্ধিত হটয়াছিল। তিনি ফুদীর্ঘ গৌরাঙ্গাঞ্চতি পুরুষ ছিলেন। তিনি অসাধারণ শারীরিক এবং মানসিক বলের অধিকারী ছিলেন, নানাদদগুণাবিত নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ এবং সমাজ নেডা ছিলেন, তিনি সংসারে দোল তর্গোৎসব প্রভৃতি পূজা এবং ক্রিয়া-ক্লাপ অতি স্বচ্ছন্দতার সহিত নিয়মিতরূপে সম্পন্ন করিয়া গিয়াছেন। তিনি নিলগ্রাম হইতে পুরী পর্যান্ত সন্ত্রীক ইাটিয়া জগরাথ দর্শন ও তীর্থ ভ্রমণ করিয়াছিলেন: ব্যাদ্র মুখ হইতে গুত গো-বংস ছিনাইয়া আনিমাছিলেন, একবার পল্টন চলিতে থাকাকালে ভাহাদিগের মধ্যে ৩ জনকে গ্রাম্য মেরেদিগের প্রতি আক্রমণ করিতে দেখিয়া তাহাদিগকে ধরিয়া আনিয়া বাধিয়া রাধিয়াছিলেন এবং আরও



দক্ষিণেশ্বরের রাধাশ্যাম মৃতি

নানাপ্রকারে স্বায় শাক্ত, বীর্য্যের ও পরোপকার্বর পরিচয় দিয়ছিলেন।
তিনি জমিদার না ইইলেও সামাস্ত মধ্যবিত অবস্থার লোক হইরাও তাঁহার
ইলিতে সম্পর কার্য্য পরিচালিত হইত। তাঁহার শাসন ও প্রতিপত্তি
বহল পরিমাণে অক্ষ্র রহিরাছে এবং বংশের সম্মান ও গৌরববর্দ্ধন
করিতেছে। ১২০১ সালে জন্মগ্রহণ করিয়া ১২৯৭ সালে পত্নী, কন্তা,
পৌত্রগণ ও গ্রামস্থ ব্রাহ্মণগণ পরিবেটিত হইয়া নৈহাটীতে সজ্ঞানে
গঙ্গালাভ করিয়াও তিনি আজও লোকমুথে জীবিত রহিয়াছেন। তিনি
বে একারবর্ত্তী পরিবারের প্রতিষ্ঠা করিয়া গিয়াছেন, তাহা আজিও
তাঁহার পুণ্য স্থতিতে অনুপ্রাণিত রহিয়াছে। তাঁহার পত্নী চাঁদমণি দেবী
স্থানীর মৃত্যুতে বছদিনের সাহচর্য্য হারাইয়। শোকে বিকলমনা হইয়া
বান এবং স্বামীর মৃত্যুর ০ বংসর পর তাঁহারও ৯৭ বংসর বর্ষে মৃত্যু হয়।

রামস্থলরের হুই পুত্র মধুসদন এবং বছনাথ। প্রথম পুত্র মধুস্থন চট্টোপাধ্যার পাবনা জেলার অস্তর্গত চাটমোহরে পরারমোহন চক্রবর্তীর ছিতীর কল্পা বামাস্থলরা দেবাকে বিবাহ করেন। তিনি পিতার জীবদদশতেই বামাস্থলরা এবং হুই কল্পা শরতশশী দেবী ও প্রীমতী জয়্মকালী দেবী ও পাঁচ পুত্র জীবিত রাধিয়া পরলোক গমন করেন। অপর পুত্র ষহুনাথ চট্টোপাধ্যারের কোন পুত্র সন্তান ছিল না। তিনি কুন্তিরা, বনগ্রাম ও বাগেরহাটে দেওয়ানী আদালতের সেরিস্তাদার পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তাহার বাসার থাকিয়া অনেক নি:ম্ব ছাত্র প্রতিপালিত ছইয়াছে; তিনি দরিত্রকে অকাতরে অরবন্ত্র দান করিয়াহেন। তিনি অতীব দয়াদান্দিণ্যসম্পার এবং সকলের ভাক্তর পাত্র ছিলেন। পিতার মৃত্যুর ছরমাস পরেই তাহার মৃত্যু হয়। তিনি মং হিন্দু হইয়াও কুন্তিরার বাদ্যমান্ত মন্দির নির্মাণ জন্ত ভূমি দান করিয়্বা উদারতার পরিচয় দিয়াছিলেন। বে সমরে দেশে ত্রী শিক্ষার আদৌ প্রচলন হয় নাই, তিনি ভংকালে যায় গ্রামে একটি বালিকা বিত্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন, ঐ বালিকার

বিভালর আজিও বর্ত্তমান রহিয়াছে ও তাঁহার শিক্ষিত উচ্চ মনের পরিচয়াদিতেছে। 'গ্রামবার্ত্তা প্রকাশিকা' "বামা বোধিনী পত্রিকা' 'বঙ্গাদর্শন' প্রভৃতি তৎকালের প্রকাশিত সংবাদপত্রগুলি তিনি লইতেন এবং পারিবারিক শিক্ষার দিকে তাঁহার বিশেষ দৃষ্টি ছিল। তাঁহার পত্নী প্রক্ষময়ী দেবী এবং কন্তা বিধুমুখী দেবীর মৃত্যু হইয়াছে। ঐ কন্তার পোত্র হুইটী জীবিত আছে।

মধুস্দনের পুত্রদিগের মধ্যে প্রথম বসস্তকুমার চট্টোপাধ্যায় পাবনা eেলার অধীন পোতাজিয়া গ্রামে ৮কুফবিহারী অধিকারীর কন্তা শ্রীমতী দেবরাণী দেবীকে বিবাহ করেন। ১৮৮৫ খ্রী: আঃ বি এল পাশ করিয়া তিনি নদীয়া জেলার সদর ক্রফানগরে আসিয়া ওকালতা আরম্ভ করেন এবং অৱ দিনের মধ্যেই স্বীয় শক্তি ও প্রতিভা বলে একলন খ্যাতনামা উকিল হন। ইনি এই স্থানের (নদীয়ার) গবর্ণমেণ্ট প্লীডার, ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ডের ভাইদ চেয়ারম্যান এবং মিউনিসিপালিটীর চেয়ারম্যান হুইয়াছিলেন ও স্থানীয় কলেজের আইন অধ্যাপক ছিলেন। নদীয়া মহা-রাজার ও জেলার মন্ত্রান্ত অধিকাংশ জমিদারগণের তিনি উকিল ছিলেন। একমাত্র তাঁহারই চেষ্টায় এবং কল্পনায় তাঁহার মকেল রাম-গোপাল চেৎলাঙ্গিয়ার মৃত্যু হইলে তদীয় পত্নীর নিকট হইতে অর্থ নইয়া ক্লফনগরে টাউন হল নির্মিত হইয়াছিল। তিনি এইরূপে খীয় এবং দেশোর তির পথে অগ্রসর হইতে না হইতে ১৩১৫ সালের আঘাঢ মাসে ৫১ বংসর মাত্র বয়সে কালগ্রাসে পতিত হন। ডাক্তার লুকিস প্রভৃতি তাঁহাকে দেখিয়া অভিমত প্রকাশ করেন যে, স্বীয় ওকালভী ব্যবসা ও নানা অবৈতনিক পদের কার্য্যের অতিরিক্ত পরিশ্রমে উচ্চার সায়ুমণ্ডল ভগ্ন হইরা যাওয়াই তাঁহার মৃত্যুর কারণ। বদস্তকুমার জীবলে প্রোপকার করিবা গিরাছেন। দ্রিড্রদিগকে অর্থ এবং বস্ত শান করিবা, প্রামে পিতামহ প্রতিষ্ঠিত ছর্মোৎসব মহা ধুমধামের সহিঙ

সম্পন্ন করিয়া এবং সেই উপলক্ষে চতুম্পার্শস্থ গ্রামের লোকদিগের মধ্যে অকাতরে অর বিতরণ করিয়া স্বীয় নাম প্রাভ:ত্বরণীয় করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার চারি পুত্র, স্ব্রোষ্ঠ ফণিভূষণ চট্টোপাধ্যায় নিজ প্রামে ডাক্ডারী করেন, দ্বিতীয় হরিপদ চট্টোপাধ্যায় বিশিষ্ট খ্যাতির সহিত এম্ এস্ সি পাশ করিয়া স্বদেশের সেবার জীবন উৎসর্গ করিয়াছেন এবং তৃতীয় নির্ম্মলকুমারু চটোপাধ্যার কলিকাতা হাইকোর্টের ব্যারিষ্টার : ৪র্থ শিবপদ চটোপাধ্যার আই এ পাশ করিয়া এখনও পড়িতেছেন। তাঁহার কলা মৃণালকুমারী দেবীর চাকদহের নিকট গোড়পাড়া নিবাসী এষ্ঠীদাস মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের দ্বিতীয় পুত্র শ্রীমুনীক্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের সহিত বিবাহ হইয়াছে। মুনীক্রনাথ রাণাঘাটের উকীল। মধুস্থদনের দিতীয় পুত্র ত্রীহেমস্তকুমার চট্টোপাধ্যায় নদীয়ার অন্তর্গত গোয়াল গ্রামে ৮ঈশানচক্ত ভট্রাচার্য্য মহাশয়ের প্রথমা কন্তা শ্রীমতী পটেররী দেবীকে বিবাহ করেন। তিনি কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজ হইতে L M. S. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ১৮৯০ খ্রী: হইতে কলিকাতা শোভাবালায়ে ভাক্তারি করিতেছেন। তিনি জ্যেষ্ঠ বসস্তুকুমারের সকল কর্ম্মে দক্ষিণ হস্ত স্বরূপ ছিলেন। বসস্তকুমারের মৃত্যুর পর তিনি কর্মক্ষেত্র হইতে এক্ষণে একরূপ অবসর লইয়াছেন। তিনি একল্পন বিচক্ষণ এবং বিজ্ঞ চিকিৎসক। দেশের পীড়া এবং বিপদগ্রস্ত অনেক লোককে তিনি কলিকাতায় নিজ বাসাতে আশ্রহ দান করিয়া নিজ চিকিৎসায় জীবন অব্ধিদান করিয়াছেন। তাঁহার কলিকাতার বাসা অস্তাপিও কলিকাতা প্রথানী অনেক আত্মীয় স্বল্পনের আশ্রয়ন্তান। তাঁহার তুই পুত্র ; শ্রীমস্ল্য কুমার চট্টোপাধ্যায় এম-বি এবং শ্রীক্ষঞ্জিতকুমার চট্টোপাধ্যায়, গ্র'জনাই ভাকার হইয়াছেন। তাঁহার এক কন্তা এীমতী বীণাপাণী দেবীর তুগলী কামালপুর নিবাসী শ্রীশনীভূষণ মুখোপাধ্যাদ্বের প্রথম পুত্র শ্রীপাঁচু গোপাল সুৰোপাধ্যাৰ অম-এর সঞ্চিত বিবাহ হইয়াছে।

মধুস্দনের তৃতীয় পুত্র শ্রীতুগাপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায় ১২৭২ সালের আখিনে ঝড়ের রাত্রে ভূমিষ্ঠ হইয়াছিলেন। ঐ ঝড়ে অনেক ঘর**বাড়ী** পড়িয়া গেলেও এই চট্টোপাধ্যায় বাটীতে মণ্ডপস্থিত দুৰ্গা প্ৰতিমার কোন-রূপ অনিষ্ট হয় নাই এবং তাঁহার রূপায় ঐ সম্প্রস্তুত শিশুও আশ্চর্যারূপে রক্ষা পাইয়া 'দূগ প্রেসর' নাম পাইয়াছিল। তিনি গুপ্তিপাড়া নিবাসী ৺রাম নারায়ণ ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের কনিষ্ঠা কন্য। জ্ঞানদা দেবীকে বিবাহ করেন। তিনি এক্ষণে মূর্শিদাবাদ লালবাগে মোক্তারি করিয়া থাকেন ও তথার কাশিমবাজারের মহারাজা, লালগোলার মহারাজা প্রভৃতি অনেক জমিদারের কার্য্যে বিশেষ সন্মান ও প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছেন। গঙ্গাতীরে বাস করা হেতু ইহাঁদিগের মাতা বামাক্ষল্যী দেবী ও পিতৃত্বসা সোনামণি দেবী সকলেই ইহার নিকট বাস করিতেন। পিতৃষ্দ । সোনামণি দেবী সন ১৩০৯ সালে এবং মাতা বামাহুলরী পুত্র-পৌত্রাদি পরিবেষ্টিত হইয়া ১৩১৯ সালে এই স্থানেই সম্ভানে গঙ্গালাভ করিয়াছেন। ১০২১ সালে ইহার পদ্মী জ্ঞানদা দেবীর মৃত্যু হয় ৷ ইহাঁর স্থায় আত্মীয় প্রতিপালক এবং সকল কর্ম্মে বায়া করিতে মুক্তহন্ত ব্যক্তি আজি কালিকার দিনে কমই দেখিতে পাওরা যার। ইহার প্রথম পুত্র শ্রীমনীক্রকুমার চট্টোপাধ্যায় এম এ, বি এল উকিল এবং দ্বিত মুখু শ্ৰীস্থধীরকুমার চট্টোপাধ্যায় বি কম পরীক্ষা দিয়াছেন। ইহাঁর কন্যা ইন্দুপ্রভা দেবীর উত্তরপাড়ানিবাসী ৮নবীনক্লঞ মুখোপাধ্যামের পুত্র শ্রীমুধানাথ মুখোপাধ্যায় বি, এল এর সহিত বিবাহ হইয়াছে। মধুস্দনের ৪র্থ পুত্র খ্রীমনাথবন্ধ চট্টোপাধ্যায় কালনা নিবাসী ভ্ৰাৰকানাৰ বন্দোপাধ্যাৰের বিভীয় কন্যা শ্রীমতী সরলা দেবীকে বিবাছ করেন। ইনি কাশিমবাজারের মহারাজা ত্রীযুত মণীক্রচক্র নন্দী মহাশব্দের সদর স্থপারিকেত্তেন্ট ছিলেন ; এক্ষণে বাটীতে নিজ গ্রামে থাকেন ৷ শৈশব হইতেই অখারোহণে, বন্দুক চালনে ও ব্যায়ামাদিতে ইনি পুব পারদর্শী। ইনি ভাল ভাল কুকুর, বোড়া এবং গরু পুষিয়া আদিয়াছেন এবং অন্থাপি নিজ হত্তে গো-সেবা করিয়া থাকেন। গ্রাম ও বাড়ীর উন্নতির জন্য ইনি সর্বাদা সচেই। ইন্টারই চেটাতে নিজ বাড়ীতে বে পুকরিণী হইয়াছে তাহাতে বহু লোকের জলকন্ত নিবারণ করিতেছে। গ্রামে প্রতিপত্তি রক্ষা করিতে এবং এই বৃহৎ পরিবারের উপস্থিত ক্রিয়া কলাপ সমুদর ক্রতিছের সহিত সম্পন্ন করিতে ইনিই একমাত্র ব্যক্তি। ইনি খুব স্থাশিকিত এবং ইংরাজী বাঙ্গালা উভয় সাহিত্যে ইন্টার বিশেষ বৃহপত্তি আছে। ইন্টার একমাত্র পুত্র প্রীপ্রভাতকুমার চট্টোপাধাাম্ব বি এল, কুটিয়ার উকিল।

মধুস্দনের কনিষ্ঠ পুত্র ললিভকুমার চট্টোপাধায় নদীয়া জেলার সদয় রুঞ্চনগরে একজন লব্ধপ্রতিষ্ঠ উকিল। ইনি নদীয়ার অধীন স্থ্বৰ্ণপুর গ্রামের ৮বোগেক্সনাথ বিভাভৃষণ মহাশরের কনিষ্ঠ কন্যা ও পণ্ডিত মদনমোহন তৰ্কালস্কারের দৌহিত্রী স্বধামন্ত্রী দেবীকে বিবাহ করেন। ইনি ১৯০০ দালে ওকালতি আরম্ভ করিয়া পরে হাইকোর্টের উকিল হন। ১৯০৪ খ্রী: অঃ যে স্বদেশী আন্দোলন আরম্ভ হয়, ঐ আবান্দোলনের ইনি একজন মূল কন্মী এবং খদেশের নীরব সেবক। স্থদেশিকতার জস্তু গবর্ণমেণ্টের হস্তে ইনি দারুণ নিগ্রহ ভোগ করিয়াছেন। ওকালতি কার্য্যে যথন কেবল উন্নতি আরম্ভ করিয়াছেন, এমন সময় ১৯১০ সালের জাতুয়ারী মাদে অকল্মাথ গবর্ণমেণ্টের ৰড়যন্ত্ৰের অভিযোগে নিজ ভাগিনেম্ব স্বনামধন্ত যতীক্ত্ৰনাথ সুখোপাধ্যায় ও অস্তান্ত অনেকের সহিত গবর্ণমেণ্ট কর্তৃক ধৃত হইয়া রাজনৈতিক ৰন্দিশ্বরূপে ছ'মাস কাল ইহাঁকে কলিকাতার প্রেসিডেন্সি জেলের নির্জ্জন কারাবাসে বাস করিতে হয় এবং বিচারে প্রমাণ অভাবে শেবে ১৯১٠ সালের জুন মাসে মুক্তিলাভ করেন। ইহাঁর মুক্তিলাভের পর প্রেসিডেন্সি **জেলে**র রাজনৈতিক আসামীদিগের প্রতি জেল নিরমের কঠোরতার যে আনেকটা হ্রাস হইরাছিল, ইনিই তাহার স্লীভূত কারণ। বতীস্ত্রনাও

মুৰোপাধ্যায় পরে বালেখনের অন্তর্গত কোপতিপোদার পুলিশের দহিত যুদ্ধে নিজ প্রাণ বলিদান দিয়াছিলেন। ললিডকুমার কৃষ্ণনগর কলেভের ল লেক্চারার ছিলেন এবং শাথার সাহিত্য পরিষদের বর্ত্তমান সম্পাদক। সাহিত্যে ইহার বিশেষ অমুৰাগ আছে। ইনি "Short memoir of late Basanta Kumar Chatterjee.' ও "মুধান্থতি" নামক পুত্তক প্রানম্বণ করিয়াছেন এবং অনেক প্রাবদ্ধাদি লিখিয়াছেন। সচ্চরিত্রতা, অমায়িকতা, পরহ:থকাভরতা ও উদারতার জ্ঞন্ত ইনি সকলের প্রির। ক্রফনগরের মৃতদেহ তথা হইতে ৮:১ মাইল দূর নবৰীপে লইরা সংকার করিতে হয়। ঐ মৃতদেহ বহন করিয়া লইয়া যাইবার বিশেষ অন্ত্ৰবিধা ছিল। ইনি এখানে উকিল হইবার পর কতিপর বন্ধুর সাহায্যে এখানে প্রথম শববাহী নৌকার প্রচলন করেন। ক্রঞ্চনগরের ''শান্তি" नामक नवराही लोका हेहांबहे छिटांब कन धवर थे "मास्ति" लोका-বোহণেই গত ১৩২৫ সালের ২৭শে কার্ভিক তারিখে ইইার স্ত্রী সুধামরী দেবীর মৃতদেহ নবৰীপের জারুবীকুলে পঞ্চততে মিশ্রিত হইয়াছে। ন্ত্ৰী বিয়োগের পর ইনি আর বিবাহ করেন নাই। ইহাঁর ছই করা "তারা" এবং "ছারা"। প্রথম শ্রীমতী তারা দেবীর সহিত হাইকোর্টের জব্দ স্থার আন্ততোষ মুখোপাধ্যারের জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীরমাপ্রদাদ মুখোপাধ্যার এম-এ বি-পএর সহিত বিবাহ হইনাছে। ইইার ছই পুত্র—খ্রীমোহিড কুমার চট্টোপাধ্যার ও শীস্থল্য কুমার চট্টোপাধ্যায়; ইহারা ছই লাভা এখনও অধ্যয়ন করিতেছেন ।

ইহাঁরা নিজ নিজ কর্মহানে বাড়ী ধর করিলেও দেশের পৈতৃক বাটা পরিত্যাগ করেন নাই। প্রতি বংসর পূজার চুটতে সকল প্রতা এবং প্রতুপ্তুগণ ম্যালেবিয়ার আক্রমণ উপেক্ষা করিয়াও এই পৈতৃক পরী-ভবনে সকলে একত্রে মিলিভ হইয়া থাকেন এবং আজিও পিতৃ-পিতামহের সেই প্রাতন একারবর্তী পরিবারের সঞ্জীব ছায়ার আসিরা ও তাহার ক্রিরা কলাপাদি সাধ্যমত বজার রাধিয়া সকলে আনন্দ পাইয়া থাকেন। পরস্পরের মধ্যে সম্ভাব, স্থানিকা, মার্চ্জিত ক্রচি, আচার ব্যবহার, বকুড়, সম্ভাব মতা, পরোপকার প্রভৃতি নানা সদ্গুণের জন্ত করার এই চটোপাধ্যার পরিবার সর্বান্ধন বিদিত।

### ⊍মতিলাল সাহা।

হাওড়া জেলার জগতবন্নভপুর নিবাদী ৮মতিলাল সাহা মহাশয় জাতিতে বৈশ্য। ইহাদের আদি নিবাস ভাগলপুর, তথা হইতে ইহার পিতা ৮পান্নালাল সাহা প্রায় পঞ্চাশ বৎদর পূর্বের জগতবন্নভপুরে আদিয়া বন্ধরালয়ে বসবাস করেন; ইহাঁরা থাণ্ডেলওয়ালা বেনিয়া। ১৮৮৪ সালের ২৪শে জুন বাঙ্গালা ১২৯২ সালের ১২ আ্যাঢ় তিনি জন্মগ্রহণ করেন। মতিলাল বাবুর মাভামহ ৺বিশ্বনাথ সাহা। ইহার পিতা জগতবরভপুরে আদিয়া ক্রমে ক্রমে ভূদস্পত্তি বাড়াইয়া একজন জমিদারে পরিণত হন। ইহাঁরা অনেক ব্রাহ্মণকে অনেক ব্রহ্মোত্তর এবং দেবদেবীর উদ্দেশ্যে অনেক দেবোত্তর সম্পত্তি দান করেন। পূজা, পার্ব্বণ প্রভৃতি ইহাঁদের পূর্ব্ব পুরুষগণের আমল হইতে প্রচলিত। প্রতি বৎসর ইহাঁদের বাটীতে রথ দোল প্রভৃতি উৎসব মহাসমারোহে হইরা থাকে। মতিলাল বাবুর খন্তর মহাশয় ৮ শ্রীকান্ত রায়। যশোহর জেলার শ্যামকুণ্ড গ্রামে উহার বাসস্থান ছিল। ইনিও একজন বিশিষ্ট ভূমাধিকারী ছিলেন। কোন্ সময়ে দে শ্রীকান্ত রায়ের পূর্ব্বপুরুষগণ বঙ্গদেশে আগমন করে তাহা সঠিক জানা ষায় না। তবে কিম্বদন্তী এইক্রপ যে, বর্গীর হাঙ্গামার সময় ইহারা নিরাপদে ও শান্তিতে বাস করিবার জ্ঞা বঙ্গদেশে আসিয়া বাস করিতে থাকেন।

শৈশবে মতিবাবু জগতবল্লভপুর হাইস্কুলে প্রবেশিকা শ্রেণী পর্যান্ত
অধ্যয়ন করিয়া চাকুরীর চেষ্টায় পিতা মাতা ও অন্ত এক সহোদর সহিত
প্রায় ৩০ বংসর পূর্ব্বে কলিকাতায় আদেন। প্রথমে তিনি প্রসিদ্ধ এটর্ণী
বাবু প্রিয়নাথ সেনের অফিসে কাল্প করেন। তাঁহার কার্য্য তৎপরতা
দর্শনে প্রিয়বাবু তাঁহাকে অত্যন্ত স্নেহ করিতেন। কিছুদিন এখানে
কাল্প করিবার পর তিনি গ্রামোফোন কোম্পানীর ক্যাসিয়ার হইয়া কিছুদিন



স্বৰ্গীয় এম্, এল্, সাহা

কাল করেন। তিনি ধখন উক্ত গ্রামোফোন কোম্পানীর ক্যাদিয়ার ছন, তথন উক্ত কোম্পানী দবে মাত্র কলিকাতার আসিয়াছে। কিন্ত কিছুদিন ক্যাসিয়ারীর পদে কার্য্য করিবার পর স্বাধীনভাবে কাঞ্চ .ক্রিবার জ্ঞ তাঁহার প্রবল বাদনা হইল। তিনি উক্ত কো<del>পাানীর</del> এজেন্সী লইয়া তাঁহার কনিষ্ঠ ভাতার সাহায্যে চাঁদনীর সমক্ষে একথানি ছোট ঘর ভাড়া লইরা ব্যবসায় আরম্ভ করেন। প্রথমে গ্রামোকো<del>ন</del> বেঁচিয়া তাঁহার যাহা লাভ হইতে লাগিল, তিনি তাহা হিতবাদী অফিসে জমা দিয়া হিতবাদীতে গ্রামোফোনের বিজ্ঞাপন দিতে স্থক করেন। ক্রমে ব্যবসায়ে সতভার জন্ত তাঁহার উপর ভাগ্যলক্ষী প্রসন্না হন। দিন দিন তাঁহার ব্যবসায়ের উন্নতি হইতে লাগিল। তিনি কালক্রমে কলিকাতার সর্বশ্রেষ্ঠ গ্রামোকোন ব্যবদায়ীতে পরিণত হন। বর্তমানে তাঁহার কৃতী পুত্র শ্রীমান্ চণ্ডীচরণ সাহা উত্তরোত্তর ব্যবসাম্বের শ্রীবৃদ্ধি ও প্রসারতা সাংন করিতেছেন। মূলধন না লইয়া কেবল অসাধারণ অধ্যবসায় বলে কি করিয়া ব্যবসায় করিতে হয়, মতিলাল বাবু তাহার জ্লস্ত দৃষ্টাস্ত। মতিলাল বাবু মহৎ চরিত্র ও সদাশয়তার জন্ম জনসাধারণের নিকট অতি শ্রদ্ধা, সন্মান ও প্রীতিভাজন ছিলেন। তিনি ধর্ম ও পরোপকারার্থে ষথেষ্ট ব্যয় করিতেন এবং সে কথ। কাছাকেও জানাইতেন না। ধনী হইলেও তাঁহার বেশভূষা, চাল চলন অতি সাদাদিদা ছিল।

মাতুলালরে অবস্থান করিয়া যে স্কুলে তিনি শৈশবে অধ্যয়ন করিতেন, তাহার উন্নতিকন্নে এবং জাতীয় শিক্ষার প্রসারতাকন্নে মহাত্মা গান্ধীর হন্তে তিনি ক্ষমতাতিরিক্ত টাকা দান করেন। তিনি অক্ষম, অসমর্থ আত্মীয় স্বজনকে ও বন্ধু বান্ধবগণকে নিয়মিত অর্থ সাহায্য করিতেন। কর্ম্মচারী-দিগের প্রতি তিনি সন্থাবহার করিতেন এবং সকল সময়েই তাহাদিগকে বেতনাতিরিক্ত অর্থ সাহায্য করিয়া তাহাদের অভাব অভিযোগ দূর করিতেন।

তাঁহার সহিত কথাবার্তা বলিয়া কেহ ধারণাই করিতে পারিতেন না খে, তিনি বালালী নহেন। তিনি সকল বিষয়ে বালালী হইলেও জাতীয় আচার ব্যবহার কিন্তু ত্যাগ করেন নাই। আজও তাঁহাদের পরিবারে মাছ মাংসের চলন নাই এবং আতপ তওুল ভিন্ন অস্ত চাউল খান না। মৃত্যুর ৫।৬ বংসর পূর্বে নবনীপের চরণ দাস বাবাজীর উপযুক্ত শিশু রামদাস বাবাজীর নিকট তিনি বৈষ্ণব ধর্মে দীক্ষিত হন। ১৯২১ সালের ১৮ই জুলাই, বাললা ১০২৮ সালের ২রা প্রাবণ সোমবার তাঁহার নৃত্যু হয়।

## শ্রীযুক্ত উপেক্রনাপ কর।

় ইনি সন ১২৮৩ সাল ১৯শে শ্রাবণ বৃধবার নদীয়া জেলার অন্তর্গত রাণাঘাট সবডিভিসনের অন্তর্ভুক্ত গাংনাপুর গ্রামের কর বংশে ক্ষমগ্রহণ করেন। ইহার পিতা ৮ ঘারকানাথ কর পার্শিভাষার ও অঙ্কশাল্রে স্থপতিও ছিলেন এবং হিসাব পরিদর্শনের কার্য্যে বিশেষ পারদর্শী ছিলেন ও বহুকাল পাথ্রিয়াঘাটা ঠাকুর রাজ্য বাটীতে কর্ম করিয়াছিলেন। অগীয় মহারাজা যতীক্রমোহন ঠাকুর এবং রাজা সৌরীজ্রমোহন ঠাকুর উভয় প্রাভাই কর মহাশরের ক্ষমাথরচ জ্ঞানের প্রশংসা ও সমাদর করিতেন। উপেক্সবার্থ্য সেই স্থ্রে বাল্য জীবনের বিদ্যাভ্যাস ঠাকুর রাজাদের বাড়ীতে থাকিয়াই করিয়াছিলেন।

গাংনাপুরের কর বংশ স্থবিখ্যাত। দেব দেবার, দেবত্ত ভূমিদান প্রভৃতির নিদর্শন এই বংশের প্রভৃত আছে।

আগরপাড়ার সরিকটবর্ত্তী পানিহাটীর কর বংশ ও ইহারা
একই মৃল হইতে উদ্ভূত এবং পরস্পর জ্ঞাতি। উপেক্সবাবৃর
পূর্বপুরুষগণ পানিহাটী হইতে গাংনাপুর গ্রামে ঘাইরা বদবাদ
আরম্ভ করেন এবং বহু গোটা দম্পন্ন হইরা দমৃদ্ধির দহিত বদবাদ
করিতে থাকেন। উপেক্স বাবৃর বাল্য জীবনেও ১০।১২ ঘর কর
সাংনাপুরে ছিলেন; কিন্তু এখন উক্ত বংশ প্রায় লোপ
ক্ইতে চলিল।

৮ মদনমোহন বস্থুর একমাত্র কক্সা চক্ররেখা দেবীকে বিবাহ করেন; কিন্তু বঞ্জালয় অপেকা বনগ্রামের নিকট চালকী গ্রামে মামা খণ্ডরালয়েই কর মহাশরের বাতারাত বেলী ছিল। ইহারা চালকি গ্রামের বিখ্যাত পালিত বংশ। উপেক্স বাবুর মাতামহীর পিতা ৮ভোলানাথ পালিত বিশেষ সম্ভতিবংসল ছিলেন. অথচ কোন প্তাসম্ভান ছিল না। কাজেই মাতামহীকে প্রায়ই পিত্রালরে খাকিতে হইত এবং উপেক্স বাবু চালকী গ্রামকেই বছকাল যাবং মাতুল আশ্রম বলিরা জানিতেন। এমন কি ইনি চালকী প্রামেই ভূমিষ্ঠ হন।

ই, বি, রেলওন্নের রাণাঘাট হইতে বনগ্রাম যে শাখা আছে উহাতে গোপালনগর ও বনগাঁ ষ্টেশনের মাঝামাঝি যায়গায় চালকী গ্রাম অবস্থিত।

উপেক্স বাবুর পৈত্রিক বাসস্থান গাংনাপুর গ্রামে একটি ট্রেসন আছে। রাণাঘাটের পরেই গাংনাপুর ট্রেসন অবস্থিত। মশোহর হইতে চাকদহ পর্যান্ত যে পাকা রান্তা আছে, তাহা চালকী গ্রামের উপর দিয়া গিয়াছে। কলিকাতা হইতে বনগ্রাম ঘুরিয়া এই পাকা রান্তা দিয়া গাংনাপুর গ্রামে মোটরে যাওয়া যায়, উপেক্সবাব্ সেইজন্ত ঐকপে বাইবার সময় চালকীগ্রামে জন্ম স্থানটী দেখিয়া যান।

চালকীর পালিত বংশ এখন প্রায় নির্ম্মূল। ২।১ ঘর যাহারা আছেন, অক্তত্ত্ব রূপস্থান উঠাইয়া লইয়া গিয়াছেন। এখন সেস্থান প্রায় অরণ্যে পরিণত হইয়াছে।

উপেন্দ্রবাবর মাতা অতিশয় তীক্ষবৃদ্ধি ছিলেন এবং তাঁহার বিষয় বৃদ্ধিও যথেষ্ট ছিল। পিতার অঙ্কশাল্রে পারদর্শিতা ও মাতার হিদাবী বিষয় বৃদ্ধি হুইই পুত্র উপেন্দ্রনাথ পাইয়াছেন।

ইহারা চারি ভগিনী ও হুই ল্রাভা। উপেক্রবাবুর কনিষ্ঠ স্থুরেক্রনাথ উদাসীন। জ্যেষ্ঠা ও কনিষ্ঠা ভগিনী নিঃসম্ভান হইয়া উপেক্রবাবুর



শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রাথ কর

পরিবার ভূকা, মধ্যমা ভগিনীর একটা পুত্র রাধাগোবিন্দ বাবু গাংনাপুরে বাস করেন এবং কর কোম্পানীর রেল ডিপার্টমেন্টে ক্যাশিয়ারের কার্য্য করেন। ভূতীয় ভগিনী কিছুকাল পূর্ব্বে এক পুত্র রাখিয়া পরলোক সুমন করেন। সেই পুত্র উপেক্ত বাবুর পরিবারভূক্ত।

বাসন্থান গাংনাপুর গ্রামে তৎকালে কোন বিছালয় ছিল না। কাঞ্ছেই উপেন্দ্রবাবুর পার্যবর্ত্তী কোড়াবাড়ী গ্রামে নিম্ন প্রাথমিক পাঠলালার নিষ্ণার হয় এবং ইং ১৮৮৭ খৃঃ অবে নিম্ন প্রাথমিক (lower primary) দ্বী শাস্ত্র নদীয়া জেলার মধ্যে প্রথম স্থান অধিকার করিয়া মাসিক ২১ বৃত্তি প্রাপ্ত হন।

তৎকালে ইহার পিতা রাজা সার সৌরীক্রমোহন ঠাকুরের বাড়ীতে কর্মচারী ছিলেন। রাজা বাহাছরের দয়া দাক্ষিণ্য দেশবিখ্যাত। তিনি কার্যাকারকদিগের আত্মীয় ছাত্রবর্গকে পঠদশায় নিজ বাটীতে আহারের বন্দোবন্ত করিয়া দিতেন। উপেক্র বাবুও রাজা বাহাছরের বাটীতে আহার ও কলিকাতা নর্ম্মাল স্কুলের ছাত্রবান্ত বিভাগে বিনাধেতেনের স্থবিধা না পরিত্যাগ করিয়া উক্ত স্থ্রের ৪র্থ শ্রেণীতে ভর্জিই হন এবং ১৬ দিন পরে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ৩য় শ্রেণীতে উন্নীত হন। ৩য় শ্রেণীতে প্রথম স্থান অধিকার করিয়া একেবারে ১ম শ্রেণীতে উন্নীত (Double promotion) হইয়া ১৮৮৯ খৃঃ অব্দে ছাত্রবৃত্তি (Middle vernacular) পরীক্ষায় বৃত্তি প্রাপ্ত হন।

ভৎপরে গবর্ণমেন্টের হিন্দু স্থলে ৫ম শ্রেণীতে বিনা বেতনে ভর্স্তি হইয়া ১৮৯৪ থ্য: অন্দে প্রবেশিকা (Entrance equivalant to Matriculation) পরীক্ষার প্রথম শ্রেণীর ব্রত্তি (মাসিক ২০১) লাভ করেন। ঐ পরীক্ষাতে উপেক্সবাব্ অঙ্ক বিভাতে প্রথম হইয়াছিলেন এবং প্রায় পূর্ব নম্বর পাইয়াছিলেন।

তদনস্তর প্রেশিডেন্সি কলেজ হইতে ১৮৯৬ থঃ অন্দে এক এ

(বর্ত্তমান I. Sc.) পরীক্ষার প্রথম শ্রেণীর ২৫ বৃত্তি এবং অক্ষ শাস্ত্রে প্রথম হওয়ার ডফ্ সাহেবের ১৫ বৃত্তি প্রাপ্ত হন। অক্সাস্ত্রে ১২ - নম্বরের মধ্যে তিনি ১১৮ নম্বর পাইরাছিলেন।

পরীক্ষার পর ও মাস অবকাশ কালে স্বগ্রামে একটা পোষ্ট আফিস্ ও একটা প্রাথমিক বিস্থালয় স্থাপন করেন।

বি, এ পরীক্ষার ও মাস পূর্ব্বে ইহার পিতার মন্তিক্ষের ব্যাধি হয় এবং তাঁহার চিকিৎসা ও সেবা ভশ্রমার অনেক সময় নষ্ট হওয়ার পড়া ভনার বিশেষ ব্যাঘাত উপস্থিত সক্ষেও ১৮৯৮ খৃঃ অবে প্রেনিডেন্সিকলেজ হইতে অন্ধ ও বিজ্ঞান শাস্ত্রের অনার (Double honours) সহ উত্তীর্ণ হন।

ঐ সময়ে ১৮৯৭ খৃঃ অবেদ মাঘ মাদে ইইার প্রথম বিবাহ হয়।
কলিকাতা বিভন ট্রীটস্থ বিখ্যাত কাশীনাথ ঘোষ মহাশয়ের বংশধর স্থনামধন্ত বেঙ্গলী ও হিন্দু পেট্রিয়ট পত্রিকার স্থাপন্থিতা ৬ গিরিশচক্র ঘোষ
মহাশয়ের প্রথম পুত্র শ্রীযুক্ত অবিনাশচক্র ঘোষ মহাশয়ের মধ্যমা কন্তাকে
ইনি বিবাহ করেন।

বি,এ পরীক্ষা দিবার পূর্বেই পিতার ব্যাধিতে আর্থিক অস্থবিধ। বশতঃ
এম,এ পড়িবার বাসনা পরিত্যাগ করিয়া শীদ্র উপায়ক্ষম হইবার জন্ত শিবপুর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে বিতীয় মান শ্রেণীতে ভর্তি হন ও মাসিকং ০ বৃত্তি
পান এবং ১৯০০খঃ অন্ধে F.E. পরীক্ষাতে প্রথম স্থান অধিকার করেন।

ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে পঠদ্দশার ১৯০১ খৃঃ ২৪ মে ইহার প্রথমা কন্তা।
ভূমিষ্ঠ হয় এবং ঐ সময়ে ব্যগ্রামের পাঠশালাটীকে মধ্য ইংরাজী ক্লেল
উন্নীত করেন। তিনি নিজের বৃত্তি হইতে ঐ ক্লের মানিক সাহাষ্য
করিতেন।

ঐ সমরে ১৯০১ থৃঃ অবলের শেষ ভাগে প্রাইভেটে বিজ্ঞান শাস্তে অমু এ পরীকা দিয়া প্রথম বিভাগে উদ্ভীর্ণ হন এবং ইলেকটা ক ইঞ্জিনিয়ারিং এর নৃতন তত্ত্ব আবিকারের জন্ত মাসিক ১০০ রিসার্চ্চ বৃত্তি-প্রাপ্ত হন।

ইনি ১৯০২ খৃঃ অবেদ ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের শেষ পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করেন এবং অঙ্ক শাস্ত্রেও প্রথম স্থান অধিকার করিয়া ছুইটা স্থবর্ণ পদক প্রাপ্ত হন। ইঞ্জিনিয়ারিংএর (প্র্যান্তিক্যাল ট্রেণিং) হাতে কলমে শিখিবার ব্যবস্থার জন্ত ৫০১ বৃত্তি অবলম্বন করিয়া, রিসার্চের বৃত্তি পরিত্যাগ করেন। এক বৎসরে ঐ শিক্ষা শেষ করিয়া কর্মোপ্রথাগী হন।

গবর্ণমেন্টের সহকারী ইঞ্জিনিয়ারের পদ বিলি করিবার নৃত্ম নিয়ম ঐ বৎসরে প্রবর্ত্তিত হয় এবং ঐ নিয়ম অমুসারে সেই পরীক্ষায় প্রথম হইয়াও কর্মকার শালার নম্বর কম থাকায় সরকারের সহকারী ইঞ্জি-নিয়ারের পদ প্রাপ্তিতে ব্যাঘাত ঘটে।

এখন দেখা ঘাইতেছে, ঐ ব্যাবাত উপেক্স বাবৃর পক্ষে এবং দেশের পক্ষেপ ভত ফলদায়ক হইয়াছে; নতুবা উহাকে গবর্ণমেণ্টের একজন উচ্চ কর্মচারী ব্যতীত বর্তমান উপেক্স নাথ করের আকারে আমরা দেখিতে পাইতাম না; দেশের কাজেও আমরা তাঁহাকে পাইতাম না।

এই দম্যে ১৯০৪ খ্রী: অব্দের চৈত্র মাদে তাঁহার পত্নী বিয়োগ হয়।
গবর্ণমেণ্টের নিয়তর কোন চাকরি গ্রহণ না করিয়া ১৯০৪ খ্রী অব্দেক
এপ্রেল মাদে উপেক্ত বাবু ইন্দোর (হোলকার) গবর্ণমেণ্টের সহকারী
ইঞ্জিনিয়ারের পদে নিযুক্ত হন। গবর্ণমেণ্টের চিফ ইঞ্জিনিয়ার স্বর্গীয়
এক এ এ কাউনি মহোদ্য তখন হোলকার গবর্ণমেণ্টের চিফ এঞ্জিনিয়ার
ছিলেন। তিনি অতিশর গুণগ্রাহী ছিলেন এবং অর দিনেই উপেক্ত
বাবুর গুণে মৃশ্ব হইয়া তাঁহাকে বিভাগীয় ইঞ্জিনিয়ারের (Divisionals
Engineer equivalent to executive engineer) পদে উয়াভ
করেন। ঐ কালে উপেক্ত বাবু সমন্ত হোল্কার রাজ্যের পূর্ত বিভাগের

নিয়ন কান্ত্ন দর প্রভৃতি নৃতন আকারে দিপিবদ্ধ করেন। চিফ্ ইঞ্জিনিরার কাউনি সাহেব উহা সমস্ত রাজ্যে প্রবর্ত্তন করিয়াছেন।

হোলকার রাজ্যে উপেন্দ্র বাবুর চাকরীর কাল অধিক দিন নহে, প্রায় ত বৎসর। তন্মধ্যে উপেন্দ্র বাবু বিস্তর রাস্তা ও অট্টালিকা নির্মাণ করেন। তন্মধ্যে টুকোগঞ্জ প্রাসাদ সর্কপ্রধান ও বিখ্যাত। ইহাতে উপেন্দ্র বাবুর প্রভৃত য়শ উপার্জ্জন হয়। অতিরিক্ত পরিশ্রমশীল কার্য্যে ব্যস্ত থাকা সম্বেক্ত উপেন্দ্র বাবু গবেষণা ( research ) এর কার্য্য পরিত্যাগ করেন নাই। লোহ ও সিমেন্টের সংমিশ্রণে কৃত্রিম প্রস্তর তৈয়ারির বিষয়ে যথেষ্ট গবেষণা করিয়া ইনি একটা re-in forced concrete এর পুন তৈয়ার করেন। ভারতবর্ষের মধ্যে এইটা ২য় re-in forced concrete এর কার্য্য। এই পুল খুব মজবুত হইয়াছে। এই গবেষণার ফলে আমরা ভারতবর্ষের মধ্যে প্রথম বড় আকারের re-in forced concrete এর কার্য্য গ্রার কলের জলের আধার দেখিতে পাইতেছি।

উপেক্স বাবৃর কার্য্য কালে বর্তমান ভারতের সম্রাট পঞ্চম জর্জ্জ প্রিন্সা আব ওয়েলদ্ রূপে ইন্দোর পরিদর্শন করিতে যান। তত্বপলক্ষে অভার্থনা আয়োজনের স্থচাক বন্দোবস্ত দ্বারা উপেক্স বাবৃ যথেষ্ট মণ ও খ্যাতি উপার্জ্জন করেন। তৎকালীন গবর্ণর জেনেরেলের এজেন্ট (Agent to the govorner general of india Major Daly) এবং ইন্দোর ষ্টেটের রেসিডেন্ট বোসাক্ষে সাহেব বিশেষ প্রশংসা করেন ও উপেক্স বাবৃর গুণের পক্ষপাতী হটয়া পড়েন।

কিন্ত স্বাধীনচেতা কর্মবীরকে দাসত্ব শৃত্থলে কর্মদন বাঁধিয়া রাথা ধার ? উপরিতন মহাপুরুষদিগের অনুগ্রহ ও প্রীতি লাভ করিয়াও এবং রাজামর স্থনাম, সম্মান, যশ সৌরভ ও আর্থিক আর বৃদ্ধি সন্তেও উপেন্দ্র বাবু ১০০০ গ্রীঃ অবে ডিসেম্বর মাসে চাকরিতে ইস্তাফা দিরা স্থদেশ প্রত্যাগমন করেন ও কর কোম্পানি নাম দিয়া কন্ট ক্টেরের কার্যা সুকু করেন। ইতিমধ্যে একবার ১৯০৬ সালের প্রারম্ভে ছুটা লইয়া দেশে আসেন এবং মাতৃদেবীর সনিবন্ধি অনুরোধে দ্বিতীয় বার দারপরিপ্রাহ করেন। নৈহাটীর স্থনামধ্যাত জমিদার ৮ প্রদার চন্দ্র থোষ মজ্মদার মহাশমের প্রথম পুত্র রাখাল চন্দ্র ঘোষ মজ্মদারের প্রথমা ক্লা, দৌভাগ্যবতী হেমলিনী দেবীই ইহার দ্বিতীয় পদ্ধা।

চাকরি পরিত্যাগ করিয়া উপেক্স বাবুর দারুণ অর্থ কট উপস্থিত হয়; কারণ চাকরি অবস্থায় ইনি কিছুই সঞ্চয় করিতে পারেন নাই। নিজের দানবৃত্তির বশবর্তী হইয়া দেশের গরিব, হংখী, অভাবগ্রস্ত ব্যক্তিরা উহাকে নিজের অভাব জানাইলে অকাতরে সাহায্য পাঠাইতেন।

অভ্তকশ্বা, অধ্যবদারী ব্যক্তিকে অর্থ কটে অভিভূত করিতে পারে না। তিনি সংসার প্রতিপালন এবং কন্ট্রাক্টের কার্য্য চালাইবার মূল ধনের জন্ম ব্যতিব্যস্ত হইয়া উঠিলেও ঐ সময়ে ভাল ভাল চাকরির প্রস্তার প্রত্যাধ্যান করিয়াছেন।

ভারণাড়া রিলায়ান্স পাট কলের ১, ২৫০০০ টাকায় কার্য্যের কণ্ট্রাক্ট কর কোন্সানি ফারমের প্রথম কার্যা। কিন্তু মূল ধন মাত ৪০০০ চারি এত টাকা। আমাদের দেশের লোক মনে করে বিনা পূঁজিতে কোঞা ব্যবসাহয় না। ইহার ভ্রমাত্মকতা উপেক্র বাব্ স্বায় কার্য্য হারা প্রতিপর্ক করিয়াছেন। এখন যে বিভ্ত কারবারে সর্ক্তেন্ত কয়লার খনি, ইটেব কুরুক্তেন্ত, রেলওয়ে কার্য্য পরিচালন ও ৭০ লক্ষ টাকার কন্ট্রাক্তের কার্য্য স্কার্যকরপে স্থনামের সহিত চলিতে দেখিয়া অবাক্ হইতে হয়, তাহার মূলধন আদিতে চারিশত টাকা মাত্র। মানুবের অধ্যবদায় ও পরিশ্রমের মূল্য আমরা যাহা মনে করি তদপেক্ষা চের বেশী।

বন্ধু বান্ধবের নিকট দামান্ত দামান্ত ঋণ গ্রহণ করিয়া প্রথম কার্য্য চালাইবার সময় কাঁচরাপাড়া রেলের বাড়ী ও গাংনাপুর ষ্টেমন বাড়ী এই ছইটা সামান্ত কণ্ট্ৰাক্ট উপেক্স বাবু গ্ৰহণ করেন এবং দারুণ ক্লেশ, উদ্বেগ ও পরিশ্রম দ্বারা পর পর ঐ কার্যাগুলি সমাধা করেন।

কিন্ত প্রথম কার্য্যে দশ হাজার টাকা লোকদান হইল। সাধারণ চরিত্রের লোক ঐ ক্ষতি সহ্ করিতে পারে না— অভিতৃত হইয়া পড়ে! নিজের মূলধন নাই বলিলেই হয়, বলু বান্ধবের নিকট সন্মান বিনিম্বদ্বে পারে মূলধন হইতে এত বেশী লোকদান সহ্ করিয়া কয়জনে স্থির থাকিতে পারে? পরত্র অটল অধ্যবসায়ী কয়বীর উপেন্দ্র নাথের কথা স্বত্রে। তিনি এই লোকসান কাহাকেও জানিতে দিলেন না, ধীরভাবে নিজে মনে মনে সহ্ করিয়া কার্য্য চালাইতে লাগিলেন; দ্বিতীয় কার্য্যে লাভ লোকসান কিছুই হইল না, তৃতীয় কার্য্যে গাংনাপুর প্রেসন বাড়ীকে সামান্ত লাভ হইল। কিন্তু এই লাভ লোকসানের মধ্য দিয়া কর কোম্পানির ফারম গড়িয়া উঠিল।

রিলায়ান্স পাট কলের কার্য্য দেখিয়া পার্যবর্ত্তী কাকিনাড়া পাট কলের মালিক জার্ডিন স্থিনারের স্থপারিণ্টেণ্ডেণ্ট গুণগ্রাহী ক্লার্ক সাহেব উপেক্স বাবুকে নিজে ডাকাইয়া কামারহাটী পাটকলের কার্য্য দেন এইরূপে ক্রেমে ক্রমে কর কোম্পানি উন্নতির পথে অগ্রসর হইয়া বর্ত্তমান আকারে পরিণত হইয়াছে। আজ বিশ বৎসর ধরিয়া কর কোম্পানীর মালিক ও অধ্যক্ষ উপেক্স বাব্ ঐ নামে বিস্তর বৃহৎ এবং কঠিন ও নানা প্রকারের কার্য্য নানাস্থানে করিয়াছেন। যথা:—

১। জলের কল—নৈহাটী, উত্তরপাড়া, ক্রঞ্চনগর, শিবপুর, গরা। গরার জল রাথিবার আধার দিমেন্ট ও লোহার সংমিশ্রণে প্রস্তুত। এত বৃহৎ এই ধরণের কার্যা ভারতবর্ষের মধ্যে এই প্রথম।

বর্ত্তমানে কলিকাভার থাবার জলের জ্বন্য পল্তার ৫০ লক্ষ টাকার: কার্য করিতেছেন।

- ২। পদ্ধ:প্রণালী—বাদাসভ, বনান গর, কামারহাটী, গদ্ধা, মুক্লের, জ্বমশেদপুর (টাটা লোহার কারথানাতে), কাটোরা, কলিকাডা মিউনিসিপ্যালিটী।
- ় ০। ডকের কার্যঃ—গার্ডেনরীচে ম্যাকনী**ল কোম্পানীর ল্লিপণ্ডয়েঃ** ইছা ভারতবর্ষের মধ্যে বৃহত্তম।
- ৪। অট্টালিকা:—(১) টাটা লোহার কারথানার বিস্তর বাটী, তন্মধ্যে টাটা ইন্ষ্টিটিউট ও ডিকেক্টরবর্গের বাসগৃহ সর্বপ্রধান উল্লেখ-যোগ্য। সর্বাস্তম্ভ প্রায় ৮০ লক্ষ্টাকার কার্য্য।
- (২) শিক্ষা বিভাগীয় এবং সাধারণের কার্য্যোপযোগী যথা:—পাবনা কলেজ, কোনগর স্কুল, নৈহাটী মিউসিপ্যাল অফিস, কলেজ ষ্ট্রীট বাজার।
- (০) ই, বি, বেলওয়ে:—কাঁচরাপাড়া বাসগৃহ, গাংনাপুর ষ্টেলন, বালিগঞ্জ বাসগৃহ ইত্যাদি।
- (৪) গবর্ণমেণ্ট পূর্ত্ত বিভাগীয়:— যথা গায়া পোষ্ট এবং টেলিগ্রাফ অফিন, চুরাডাঙ্গা পুলিন অফিন, মুঙ্গের সেণ্ট্রাল জ্বেল, জমনেদপূর পোষ্ট অফিন, পুলিনবাটী,স্থকিয়া খ্রীট পুলিন বাটী,হিজলি (থড়গপুর) জেলা বাটী, সার্ভে অফিন, মেডিকল কলেজের চকু হাসপাতাল, ইত্যাদি।
- (৫) ব্যক্তিগতবাটী:—বধা রাজা প্যারীযোহন মুধ্যের উত্তরপাড়া প্রামাদ, ডেভিড সেম্বন কোম্পানীর সাততালা বাড়ী, ভূপেক্রনাথ বস্থর অফিসবাড়ী, স্থরেক্রনাথ বন্দ্যোপাখ্যায়ের কলিকাতার বাড়ী, ইত্যাদি ইত্যাদি।
- (৬) পাটকল সংক্রাস্ত:—(ক) হাউসেন ব্রাদার্সের রিলায়ান্স পাট কলের বড় গুলাম, (খ) জার্ডিন স্থিনারের কামারহাটী পাট কলের কল, গুলাম, বাড়ী প্রভৃতি, (খ) স, গুলালেশের হুগলী ক্লাউরার মিলের ম্যানেজারের বাসবাটী, (খ) য়াগু, ইউলের বজবল নোধিয়ান পাট-কলের বাসবাটী, (উ) কাশীপুর লক্ষ্মী প্রেস, (চ) বেরি কোম্পানীর নদীয়া

পটিকলের গুনাম, বাসবাটী ইত্যাদি ) গৌরীপুরের বাসবাটী প্রভৃতি,— (ছ) তিলকটান কোম্পানীর কুঠী। ইত্যাদি। (ख) ম্যাকিনন মেকেঞ্জির শ্রীরামপুরের মেবন! পাটকলের বাসবাটী ও জগদল পাটকলের বাসবাটী ইত্যাদি।

এতাবং প্রান্ন তিন ক্রোর টাকার কণ্ট্রাক্টের কার্য্য কর কোম্পানি সম্পন্ন করিরাছেন।

উপেক্স বাবুর উদ্যম কেবল কণ্ট্রাক্ট কার্য্যে শেষ হয় নাই। বিল্ডিং কার্য্য স্থচাক্ষরপে চালাইবার জন্য ইট ও টালি তৈয়ারি করিবার একটা যৌথ কারবার—

(>) করদ্ বিক্স এপ্ত টালিদ্ নামে ১৯২০ খৃঃ অবেদ দশ লক্ষ্টাকার শেষার মৃনধনে স্থাপিত করেন। ইছাপুর কোতরং, বালিতে ইহারা ইট ও টালি তৈয়ার করিতেছেন: এই ইট অন্ত সকল ইটের অপেক্ষার্গাধনির পক্ষে স্থিধাজনক ও উৎকৃষ্ট হইয়াছে ও ইহার দর বাজারের ইঃ অপেকা হাজার প্রতি ১১ বেশী দরে বিক্রম হইতেছে।

এই কোম্পানীর খংশীদ বিগণ প্রথম বৎসরে শতকরা ১৫ ডিভিডেও পাইরাছিলেন এবং তংপরে প্রতিবংদর ১১ হারে ডিভিডেও পাইতেছেন।

ইট পোড়াইবার জন্য উপযোগী কয়লা সময়মত পাইবার ব্যবস্থা.

অন্ত কয়লা ব্যবদায়ীর উপর নির্ভর না রাখিয়া উপেক্ত বাবু একটী

বৃহৎ কয়লার খনি কৈরিয়াছেন। দেশবিখ্যাত শিবপুর নন্দী স্তরের

কয়লা পাওয়া গিয়াছে। এই কয়লার খনি, ত্রিক কোম্পানীর নিজস্ব

সম্পত্তি।

(২) ধনিক পদার্থ উত্তোলন করিবার জন্য উপেক্ত বাবু একটা ছোট বৌধ কারবার করদ্ মাইনিং দিভিকেট নামে খুলিয়াছেন।

এই কোম্পানির কংশীদারগণ প্রতি বংসর শতকরা দশটাকা ডিভিডেও পাইতেছেন। সম্প্রতি বাঙ্গালীর পক্ষে নৃতন কার্য্যে কর কোম্পানির হাত পড়িরাছে। রেলএরে পরিচালন কার্য্য ভারতবাসীর নাই বলিলেই হয় এবং ঐ কার্য্যে ভারতবাসী সকলতা লাভ করিয়াছেন এমন একটাও উদাহরণ নাই। কিন্তু বশোহর ঝিনাইদহ রেলওয়ে হাতে লইয়াই কর-কোম্পানি প্রথম ছবা মাসেই শতকরা বার্ষিক ৭ সাত টাকা হারে ডিভিডেও দিরাছেন। এবারেও এক বৎসরে শতকরা ১১২ সাড়ে এগার টাকা লাভ হইয়াছে।

যশোহর ঝিনাইদহ লাইন বাঙ্গালী কেত্রমোহন দে তৈরারি করেন। উাহার মৃত্যুর পর প্রদের মধ্যে পরস্পার কলহের ফলে লাইনটা সাহেব ম্যাকলাউড এর হাতে যায়। ম্যাকলাউড কোম্পানি গত > বংসর ধরিয়া কিছুই লাভ করিতে পারিতেছিলেন না; বরং প্রত্যেক বংসর লোকসান হইতেছিল। ঋণ পরিশোধের উপায় না পাইরা উহারা বেল-কোম্পানিকে কৌত করিয়া দেন।

দেশের মান্তগণ্য ব্যক্তিগণের অনুরোধে ও অনামধন্ত দেশবন্ধ চিত্তক্ষন দাশের উৎসাহে উপেক্র বাবু বিনাইদহ রেলওয়ে সিভিকেট নামে একটা কোম্পানি গঠন করিয়া উহা ক্রয় করেন এবং প্রসিদ্ধ হিন্দুস্থান কো-অপারেটিভ ইন্সিউরেন্স সোসাইটার সাহায্যে ও দেশবন্ধর সোৎসাহ আমুক্ল্যে কোম্পানিকে পরিপুষ্ট করিয়া স্থানরভাবে যশের সহিত কার্যা পরিচালনা হারা লাইনটাকে লাভজনক করিয়া তুলিয়াছেন। রেলওয়ে পরিচালনা কার্য্যে বাঙ্গালীর পক্ষে সক্ষলতার নিম্পুন্ন এই প্রথম।

কর-কোম্পানির কার্য্যাবলীর মধ্যে নিম্নলিখিত বিষয় কর্মটা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। যথা—

১। খাঁটা বাঙ্গালীর হাতে প্রথম জলের কল। বধা, নৈহাটা কলের জলের কার্য।

- ২। ভারতের প্রথম বড় লোহ দিমেণ্ট সংমিশ্রন কার্য্য বধা— গরার কলের জলের আধার।
- ৩। কলিকাতার প্রথম সাততালা বাটী। যথা ডেভিড সেম্বন কোম্পানির অধিস বাটী।
- ৪। ভারতের বৃহত্তম লিপওয়ে (ভকের কার্য্য) বধা—গার্ডেন রীচ লিপ ওয়ে।
- । ভারতীর লোকের পক্ষে রেলগুরে কার্য্য পরিচালনার দকলতা।
   বথা—বশোহর ঝিনাইদহ রেলগুরে।

উপেন্দ্র বাবৃর কর্মজীবনে সাধারণের উপকারপ্রদ কার্যাও অনেক দেখিতে পাওয়া যায়।

১৮৯৪ খৃঃ অন্দে এট্রান্স পরীক্ষার পর ছ্টীতে স্বগ্রামে গাংনাপুর বাইয়া শিক্ষা বিস্তারের জন্ত একটা নিম্নপ্রাথমিক পাঠশালা স্থাপন করেন এবং নিজে প্রথমতঃ শিক্ষকতা করিয়া উহাকে আয়জনক করিয়া একটা শিক্ষক নিযুক্ত করেন ।

১৮৯৬ খ্বঃ অবদ এক এ পরীক্ষার পর ছুটীতে বাইরা একটা পোষ্ট অফিস স্থাপন করেন ও প্রামের জঙ্গল কাটিরা প্রামের মধ্যে একটা কাঁচা রাস্তা তৈরার করেন। প্রামের লোক সাধারণতঃ নিঃস্ব বলিরা একমাত্র বাল্যবন্ধু ও সহক্ষ্মী অবস্থাপর পঞ্চানন বোষাল মহাশ্রেরও অর্থ সাহায্যে ও নিজের বৃত্তির সাহায্যে পাঠশালা, গৃহ নির্দ্ধাণ এবং অক্সান্ত সাধারণ কার্য্যের বায় নির্ম্বাহ করিতেন।

১৮৯৮ খৃঃ অন্দে বি এ, পরীক্ষার পর অবকাশকালে বিদ্যালয়ের উচ্চ প্রাথমিক শ্রেণীতে উদ্ধীত ও কতকগুলি নৃতন রাস্তা প্রস্তুত ক্ষরেন।

>>•> थः चर्च डेङ পार्रनाना यश हेरबाको कृत्न ( Middle

English School) পরিণত হয় এবং ১৯০৫ দালে উহার পাকা বাড়ী। উপেজ্র বাবু নিজ ব্যয়ে করিয়া দেন।

প্রামের জঙ্গল পরিকার, ডোবা বুজান, খাবারের জলের জন্ত থুব বড় পুকরিণী খনন প্রভৃতি সাধারণের উপকারার্থ করাইয়া দেন।

গ্রামের কায়স্থ ব্রাহ্মণের বাস কমিয়া যাওয়ায় অনেক গৃহস্থকে নিজ ব্যয়ে বাড়ী ঘর তৈয়ার করাইয়া দিয়া বসবাস করান, পাকা রাস্তা করা প্রভৃতি শনৈঃ শনৈঃ হইতে থাকে।

পরে ১৯২৩ খৃঃ অব্দে গাংনাপুর ও নিকটবর্তী ২০ থানি গ্রাম লইরা একটা পল্লীহিতৈষিণী সমিতি গঠনপূর্ব্বক রাস্তা, পানীয় জলের কল, ইলারা, তুলার চাষ, চরকার স্থভা তৈয়ারি এবং একটা বৃনন শিক্ষার স্থল করিয়া তাহাতে কাপড় বৃনান প্রভৃতি করিয়া স্বপন্নী ও পার্ষন্থ পল্লী সমূহের উন্নতি করিতেছেন।

১৯২৪ খৃঃ অব্দে একটা দাতব্য চিকিৎসালয় গাংনাপুরে প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন এবং প্রায় সমস্ত পন্নীতেই একটা বা ততোধিক ইদারা করাইয়া দিয়াছেন। দেখা যায়, দেশপ্রেমিকতাই উপেক্স বাব্র উন্নতির সোপান।

উপেন্দ্র বাবু দেশহিতকর কার্য্যের প্রধান কার্য্যকারক; তদীয় উপযুক্ত শিষা মাঝেরপ্রাম নিবাদী শ্রীযুক্ত প্রভাদচক্র ভট্টাচার্য্য বি, এ। ইহাকে উপেক্র বাবু বাল্যকাল হইতে নিজের মনের মত করিয়া গড়িয়া তুলিয়াছেন এবং কর-কোম্পানির অফিসের কর্তৃত্ব পদে নিরুক্ত রাথিয়াছেন। স্বদেশব্রত মদ্রে দীক্ষিত প্রভাদ বাবু উপযুক্ত ভাবেই দেশের হিতকর কার্য্যে শিক্ষাদাতা উপেক্র বাবুর মতই চালাইতেছেন।

কর-কোম্পানীর Firm এর কর্ম কর্তা এখন উপেন্দ্র বাব্র উপযুক্ত জামাতা শ্রীযুক্ত হুবোধ রুফ বহু রার বি, ই। ইনিও ইঞ্জিনিয়ার এবং এই ১ বংসরকাল উপেন্দ্র বাবুর সঙ্গে কার্য্য চালাইয়া বিশেষ কর্মক্ষম ও পারদর্শী হইরাছেন। তিনি এখন ফার্শের চতুর্থাংশ অংশীদার। আশা করা ষায়, উপেন্দ্র বাব্র অবর্ত্তমানে তৎস্থাপিত উন্নতিশীল ফার্শ্মটীর যশ ও উন্নতিশীলতা অক্র থাকিবে।

## वाकोवभूदवव शाय वः म।

চিন্দিশ পরগণার বারাসত মহকুমার অধীন রাজীবপ্রের বোষ মংশের আদিপুরুষ মকরন্দ বোষ হইতে সপ্তদেশ পুরুষ ছরিদাদ বোষ রাজীবপুরে আগমন করিরা বাস করিতে আরম্ভ করেন। ই বংশের ত্ররোবিংশ পুরুষ জাশান চক্র বোষ এ প্রামে জন্মগ্রহণ করিরা পুরুপৌত্রাদি ক্রমে বাস করিরা পরলোক গমন করেন। ইনিই রাজীবপুর হাইস্থলের ভিত্তি স্থাপন করিয়া যান, পরে ইহার কনিষ্ঠ প্রাভা রামস্থলর বোষ মহাশয় জ্যেষ্ঠার প্রভিত্তিত বিভালয়তীর উরভি সাধন করিয়া উহাকে মধ্য ইংরাজী বিভালয়ে পরিণত করেন। ইনি দীর্ঘ কাল গভর্ণমেণ্টের অধীনে নানাস্থানে স্থ্যাতির সহিত কর্মা করিয়া "রায় বাহাত্ত্রর" উপাধি লাভ করেন। ইহারই যত্রে ও চেষ্টার সর্বাধারণের চীকা প্রহণের পথ প্রশন্ত হইয়াছে। রাজীবপুর প্রামের পার্থবর্ত্তী সমস্ত রাস্তাই এই রামস্থলর বোষ মহাশয়ের বত্নে ও চেষ্টার নির্দ্ধিত হইয়াছিল। উক্ত জাশান চক্রের ছয় পুত্রের মধ্যে সর্বজ্যেন্ঠ কালীভূষণ, দ্বিতীয় শীক্রফ, তৃতীয় কামিনীকুমার, চতুর্থ অয়দ। প্রসাদ, প্রকাম মতিলাল ও সর্ব্ব কনিষ্ঠ হীরালাল বোষ ছিলেন।

জ্যেষ্ঠ কালী ভূষণ খৃষ্টীয় ১৮৪০ সালে উক্ত রাজীবপুর গ্রামে জ্বন্মগ্রহণ করিয়া কলিকাতা হেয়ার স্কুলে শিক্ষা লাভ করেন, পরে ১৮৬৪ খৃষ্টাকে কমিসেরিয়েট বিভাগে প্রবেশ লাভ করিয়া প্রধান সহকারীর পদে ত্রিশ বংসর কাল দক্ষতার সহিত কার্য্য করিয়া ১৮১৪ অব্দের ১লা জানুয়ারী



রায় বা**হাত্**র স্বগীয় কালিভূষণ **ঘো**ষ।

তারিখে গভর্গমেণ্ট কর্তৃক "রার বাহাত্র" উপাধি প্রাপ্ত হইরা জীবনের অবশিষ্ট কাল রাজীবপুর গ্রামে অভিবাহিত করিয়া খুষ্টীর ১৯১২ সালে পরলোক গমন করেন। তিনি ২৪ পরগণা ডিট্রীক্টবোর্ডের সদস্ত এবং বারাসত বেঞ্চের অনারারী ম্যাজিট্রেট ছিলেন। দিতীর শ্রীক্রম্ব ঘোষ ১৮৪৬ খ্রীষ্টান্দে জন্মগ্রহণ করেন, কলিকাতা নগরে শিক্ষালাভ করিয়া কমিসেরিয়েট বিভাগে যোগ্যভার সহিত প্রায় ত্রিশ বৎসর কাল কার্য্য করিয়া ১৮৯২ অলের ১লা জামুরারী তারিখে "রায় সাহেব" উপাধি লাভ করেন, ইনি ১৮৮৬ খুষ্টান্দে মিরাট নগরে য়্যাংলো ভার্ণাকুলার স্কুল এবং ৮৯৭ অলে নাইনিভাল সহরে ডায়মণ্ড জুবিলী স্কুলের প্রতিষ্ঠা করেন। ১৯০৩ অলে উক্ত কর্ম হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া ইনি রাজীবপুর গ্রামে বাদ করিভেছেন। ইহারই যত্নে রাজীবপুর হাই স্কুলটী ক্রমশঃ উর্নতির পথে অগ্রসর হইতেছে।

চতুর্থ অন্নদা প্রদাদ ঘোষ কলিকাতা মেডিকেল কলেজের শেষ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া নিজ বাদ গ্রামে স্থখ্যাতির সহিত চিকিৎসা করিতে করিতে অকালে পরলোক গমন করেন।

পঞ্চম মতিলাল ঘোষ ১৮৫৯ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন; ইনিও কলিকাতার শিক্ষা লাভ / করিয়া মিলিটারী একাউণ্ট ডিপার্টমেণ্টের ভেপ্টা এক্জামিনারের পদ গ্রহণ করেন এবং প্রশংদার সহিত কার্য্য করিয়া ১৮৯০ খুষ্টাব্দের ১লা স্বান্ত্র্যারী তারিখে "রায় সাহেব" উপাধির সহিত অবসর গ্রহণ করেন।

সর্ব্দ কনিষ্ঠ হীরালাল ফোষ ১৮৬৮ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন, ইনি দৌলৎপুর কলেজের ডিমনেট্রোরের পদে কার্য্য করিবার সময় উক্ত কলেজের উপরিভাগে স্থাপিত টাওয়ার ক্লকট্টী স্বহস্তে নির্মাণ করিবা রখেষ্ট স্থ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন, ছঃখের বিষয় ইনিও অকালে দেহ ভাগা করেন।

কালী ভূষণ ঘোষ মহাশয়ের একমাত্র পুত্র স্থরেক্স নাথ বোষ ১৮৭৩ পুঠানে জন্ম লাভ করিয়া কনিকাতা নগরে শিক্ষা কার্য্য সম্পন্ন করেন। ইনি প্রায় চব্বিশ বৎসর কাল বারাসত লোকাল বোর্ডের এবং দাদশ বর্ষ কাল চবিবশ পরগণা জেলা বোর্ডের মেম্বরের পদে নিযুক্ত আছেন, ; তন্মধ্যে ১৯২০ খুষ্টাব্দে গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তক অস্থামীভাবে উক্ত কেলাবোর্ডের চেয়ার-ম্যানের পদে নিযুক্ত হন এবং দক্ষতার সহিত ঐ কার্য্য করিয়া সাধারণের নিকট স্থাতি লাভ করেন। এতন্তিন্ন ইনি প্রান্ন চতুর্দশ বৎসর কাল বারাসত মহকুমার অবৈতনিক ম্যাজিপ্টেটের পদে কার্য্য করিয়া আদিতে-ছেন। রাজীবপুর ইউনিয়ন কমিটির চেগারম্যানের পদে কার্য্য করিবার সময় ইহারই যতে উক্ত গ্রামের জ্বনিকাদী পথ ও পাকা রাস্তা নির্মিত হয়: তজ্জ্য ১৯২০।২১ সালের সরকারি রিপোর্টে রাজীবপুর ইউনিয়ন কাষ্টি বিশেষরূপে প্রশংসিত হইষাছিল: ইহার অর্থ সাহায্যে ও যত্নে রাজীবপুর মধ্য ইংরাজী বিভালম্ব হাইস্কুলে পরিণত হইবার পথে অগ্রানর হয় এবং প্রায় বিশ সহস্র মুদ্রা ধায় করিয়া ইনি স্বর্গীয় পিতৃদেবের স্মরণার্থে "কালীভূষণ হিন্দুহোষ্টেল" নামক স্থলর ছাত্র নিবাস নির্মাণ করাইয়া দিয়া সর্বাদারণের ও কুলের যথেষ্ট উপকার করিতেছেন এবং ঐ ছাত্রা-বাদের সন্মুখে একটা বুহৎ জ্বলাশয় খনন করাইতেছেন। ইনি প্রেসিডেন্সী বিভাগের ও চবিবশ পরগণা জেলার কৃষি সমিতির এবং অন্তান্ত দেশ-হিতকর অনুষ্ঠানের সভ্যের পদও লাভ করিয়াছেন। উলিখিত নানা প্রকার দেশ হিতকর কার্য্যে ইহার যথেষ্ট যোগ্যভার পরিচয় পাইয়া গভৰ্ণমেন্ট ১৯২৫ খুষ্টাব্দের ১লা জামুম্বারী ভারিখে ইহাকে "রায় সাহেব" উপাধিতে ভূষিত করেন। স্থরেজ বাবুর ছই পুত পরেশ ও যোগেশ। পরেশ বাবু ২৪ পরগণা ডিষ্ট্রীক্ট এগ্রিক্যালচারেল এসোনিয়েদনের এক বন ্মনোনীত সদস্য।

নিমে ইহাদের বংশ ভালিকা প্রদত্ত হইল :---



রায় সাহেব শ্রীস্থরেন্দ্রনাথ ছোয

#### বংশ তালিকা।

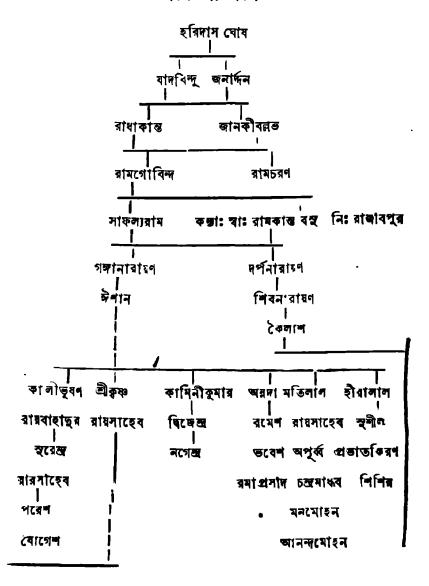





ডাঃ এম্, এন্, ব্যানাজী সি আই ই।

# ডাঃ মহেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সি আই ই।

ডাক্তার মহেক্তনাথ বন্দোপাধ্যায় (ডা: এম. এন, ব্যানার্জি) নদীয়া জেলার স্থবর্ণপুর গ্রামে ১৮৫৭ খু ষ্টাব্দে রাঢ়া ত্রাহ্মণ বংশে জন্মগ্রহণ করেন। धागाकूल छारात वानानिका। मनवरमत वहरम धे कुन रहेरा वानाना ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ছাত্রবৃত্তি লইয়া কলিকা তায় হেয়ার স্কলে ইংরাজি পড়িতে আরম্ভ করেন। সেখানে হই বৎসরে কেবল ( ফাষ্ট বুক অফ রিডিং ( First Book of Reading ) ও সে:কণ্ড বুক অফ রিডিং ( Second Book of Reading ) শিকা করেন, অঙ্ক, ভূগোল প্রভৃতি পূর্বেই শিধিয়াছিলেন। দময় অনর্থক যাইতেছে দেখিয়া তিনি হগলি কলেজে গিয়া এক শ্রেণী উপরে ভর্ত্তি হন ও দেখানে এক বৎসর থাকিয়া পুনরায় হেয়ার স্কুলে আসিয়া এই শ্রেণী উপরে ভর্স্কি তইলেন। এইরপে ৯ বংগরের পরিবর্ত্তে ৬ বংসরে এনটাকি পরীকা নিতে পারিয়াছিলেন। মাতৃভাষা আগে শিথিয়া পরে ইংরাজি শিক্ষা করা এবং মাতৃভাষায় /ব্যাকরণ, অঙ্ক, ভূগোল, ইতিহাস প্রভৃতি শিকা ক্রিয়া পুনরায় ইংরাজিতে সেই সকল আলোচনা করা অতি সহজ বলিয়া তাঁহার মনে হইয়াছিল। তাঁহার সর্বদাই মনে হইত কোন স্থলে বাঙ্গালা না নিথাইয়া ইংরাজি শিক্ষা আরম্ভ করা উচিৎ নয়। সম্প্রতি ম্যাদ্রিকুলেশন পরীকার যেজপ নূতন নিয়ম প্রস্তাব হইয়াছে, তাহা এই মতামুষায়ী এবং এই প্রস্তাব কার্য্যে পরিণত হইলে যে ছাত্রনিগের বিশেষ মঙ্গল হইবে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

ইনি এণ্ট্রান্স পরীক্ষার হেয়ার স্কুলের প্রথম ও সমস্ত প্রতিষোরিত।
পরীক্ষার পঞ্চম স্থান পান। প্রেসিডেন্সি কলের হইতে এফ, এ দিরা

সেণ্ট ভিষার কলেজে বি. এ পড়িতে যান। ফাদার লাফোর বক্তৃতা শক্তিতে মুগ্ধ হইয়। তাঁহার নিকট পদার্থ বিছা শিক্ষা করিবার অভিলাষই সেণ্টেজেভিয়ারে যাওয়ার কারণ। বি, এ পরীক্ষার প্রথম শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হইয়া আবার প্রেসিডেন্সি কলেজে আসিয়া বিজ্ঞানে, এম, এ পড়িতে আরম্ভ করেন। সেই সময় ক্যাথিজেল মিশন কলেজে বিজ্ঞানের লেকচারারের পদে নিযুক্ত হইয়া এক বৎসর সেই কার্যাও করেন। এই সময়ে Physiology primer বলিয়া একথানি পুস্তক পাঠ করেন। Physiology ভাল করিয়া ব্রিবার জন্য মেডিকেল কলেজে লেকচার শুনিতে যান ও ক্রমে ডাক্রারি পড়িবাব ইচ্ছা এত প্রবল হয় যে, তিনি প্রেসিডেন্সি কলেজ ছাড়িয়া মেডিকেল কলেজে ভর্তি হইলেন। ২৯ বৎসর সেথানে পড়িয়া তিনি বিলাত যাত্রা করেন।

তিনি কলিকাতার যথন বি, এ. পড়িতেন, তথন তাঁহার ব্রাতা যোগেব্রনাথ বিষ্যাভ্রব "আর্যাদর্শন" নামে এক মাদিক পত্রিকা বাহির করেন।
এই পত্রিকার জাতীর ভাব উত্তেজক প্রবন্ধগুলি সম্পাদক যোগেব্রুনাথ
লিখিতেন ও দকলে আ্রাহের দহিত পাঠ করিতেন। মহেব্রুনাথ এই
পত্রিকার এক প্রকার দহকারী সম্পাদক ছিলেন ও বিজ্ঞান সম্বন্ধীর
প্রবন্ধগুলি তিনি নিজে লিখিতেন। বিলাত যাই বার সময়ও সেথানে গিয়া
কিছুদিন "বিলাত যাত্রীর পত্র" অনেকগুলি লিখিরাছিলেন, অনেক
শিক্ষিত ও লর প্রতিষ্ঠ লোক আ্রান্থদর্শন সম্পাদকের নিকট আদিতেন,
তাঁহাদের দহিত বিজ্ঞান, রাজনীতি ও অক্যান্ত বিষ্কারের আলোচনা করিয়া
মহেব্রুনাথ মানসিক উৎকর্ষ লাভ করেন ও ভাঁহার চিস্তাশক্তি বিক্শিত হয়।

তিনি বেনিন বিলাত যাত্রা করেন, তাঁহার মাতা জানিতেন না।
মাতার ভয়ানক অমত ছিল বলিয়া গোপনে সমস্ত আয়োজন করিয়া ও
জাহাজে উঠিবার কিছু পূর্ব্বে ভাঁতা যোগেক্রনাথকে বলিয়া জাহাজে উঠেন।
বে ছয় বৎসর বিলাতে ছিলেন, মাতার মনে কটের সীমা ছিল না;

কিন্তু ফিরিয়া আসিয়া দে কষ্ট নিবারণ করিতে পারিয়াছিলেন এবং মা । যতদিন বাঁচিরাছিলেন তাঁহাকে আপনার নিকট রাখিয়া তাঁহার সকল ইচ্ছা পূর্ণ করিয়া তাঁহাকে মনের স্থাখ রাখিয়াছিলেন; তাহাতে মহেন্দ্রনাথ আপনাকে ভাগাবান ও পরম স্থাখী মনে করেন।

বিলাতে প্রথমে এডিনবরা বিশ্ববিস্থালয়ে চারি মাস ও পরে লগুনে ( Kings College) কিংন্স কলেজে অধ্যয়ন করেন, কিংন্স কলেজে স্বয়ং লর্ড লিষ্টাবের নিকট পচন নিবারক (antiseptic) অস্ত্র চিকিৎদা শিক্ষা করেন। দেই সময় অর্থের স্বাচ্ছল্য না থাকায় তাঁহাকে বিশেষ কই পাইতে হয়। সেসকল অতিক্রম করিয়া এক মনে ও এক উদ্দেশ্যে কলেজ ও হাসপাতালের পাঠ শেষ করিয়া ২॥ বৎসরে ডাক্তারি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন এবং অন্নদিন পরেই লগুনের (Royal Free Hospital) রয়াল ফ্রি হাসপাতাল (Resident Medical officer) রেসিডেন্ট মেডিকেল অফিসার এর পদে নিযুক্ত হন। ২ বৎসর জুনিয়ার রেসিডেণ্ট (Junior Resident) থাকিয়া শেষ বৎসবে সিনিয়র রেসিডেণ্ট (Senior Resident) হইয়াছিলেন। তিন বৎদর রয়াল ফ্রি হাদ-পাতালের (Royal Free Hospital) সকল বিভাগে কার্যা করিয়া বহু অভিজ্ঞতা লাভ করেন এরং ইহার ফল তিনি ভবিষ্যতে কলিকাতায় চিকিৎস: ·ক্রিবার সময় পদে পদে অনুভব ক্রিতেন। এই তিন বৎসর হাসপাতালের কার্যোর সঙ্গে সঙ্গে অনেক প্রকার সাধারণ কার্য্যে যোগ দিতেন। বিলাভ প্রবাসী ভারতবাসীদের লঙনে একটা ইণ্ডিয়ান সোসাইটা (Indian Society ) ছিল। তিনি ও বন্ধের আর ডি শেঠনা ঐ হই সোপাইটীর সহযোগী সম্পাদক এবং রাজা রামপাল সিং সভাপতি ছিলেন। প্রতি মাসে সভা হইত ও অনেক বিষয়ের আলোচনা হইত। সম্পাদকের কার্য্য অধিকাংশই তাঁহটোক করিতে হইত।° লালমোহন ঘোষ পারলামেণ্টে প্রবেশ করিবার চেষ্টা করেন, তথন এই ইণ্ডিয়ান

দোদাইটা একটি দাধারণ অধিবেশনের অফুর্চান করেন। উইলসিদ ক্ষে এই সভা হয়। ইহাতে অনেক লোক আসিয়াছিলেন এবং এন ব্রাইট্ ইহার সভাপতি হইয়াছিলেন। শালমোহনের বক্তৃতা অভি স্থানর হইয়াছিল ও সকলেই প্রশংসা কবিয়াছিল। গ্লাড্টোন যথন প্রধান মন্ত্রী তথন তাঁহাকে এই দোনাইটী হইতে তাঁহার জন্মদিন উপলক্ষে অভিনন্দন পত্ৰ দেওয়া হয়। সোদাইটীর সমন্ত স্বস্থাণ ডাউনিং ষ্ট্রীটে উপদ্বিত হইলে সভাসক ও সভাপতি রাজা রামপাল সিংহ অভিনন্দন পত্র পাঠ করেন। সদশুদিগের নানারূপ ভারতবর্ষীয় পরিচ্ছদ দেখিবার জন্ম ডাউনিং খ্রীটে অনেক লোক জমিয়াছিল। অনেকে বেড ইণ্ডিয়ান ( Red Indian ) দেখিবার আশায় আদিয়া স্থন্দর ভারতবাদীর পোধাক দেখিয়া চমকিত হয়। তাহার পর দিন সমস্ত স্টিত পত্রিকায় সনস্থাণের ভবি বাহির হয়। ইলবার্ট বিল সম্বন্ধেও তুই একটা সভা হয়। এক বাত্তিতে হোবর্ণ বেষ্টুবেন্টে (Holborn Resturant) সভাপতি রাজা রামপাল এক প্রীতিভোজন দেন। দোদাইটীতে দমস্ত সদদ্য ও বাহিরের অনেক লোক নিমন্ত্রিত হয়। দেই রাত্তিতে টেলিগ্রাম আদিল লের্ড রিপণ রণে ভঙ্গ দি**য়াছেন। লালমোহন ঘো**ষ ছঃথের সহিত অনেক কথা বলিলেন। শেষ বলিলেন, "I cannot value the chastity of a woman who keeps it till the eleventh hour but sells it at the twelfth"-Fawcett M. P. ফদেটকে সকলে পাৰ্লা-মেণ্টের ভারতবর্ষীয় সদস্য বলিত, তিনি যথন পরলোক গমন করেন, তথন ইণ্ডিয়ান সোদাইটা একটা ফদেট শোক দভা-(Memorial Meeting) ক বিশ্বা ফদেট (Fawcett) ভারতবর্ষের জন্ম পার্লামেণ্টে (Parliament ) যে স্কল কাৰ্যা করিয়াছিলেন তাহার জন্ত ক্তত্ততা জানান। তিনি সম্পাদক পাকিতে আরও অনেক কার্য্যের অনুষ্ঠান হয় এবং শে সকল কংখ্যের তিনিই প্রধান অভিনেতা ছিলেন। সে দমর ইংলতে

ভারতবাসীরা সর্বতেই আনরে গৃহীত হইতেন। তবন ভারতবাসীর প্রাত্ত ইংগওবাসীর এখনকার মত বীতরাগ ছিল না।

কলিকভার ফিরিয়া আসিরা মহেন্দ্রনাথ ১৮৮৬ সাল হইতে চিকিৎসা বাবদা আরম্ভ করেন। নিচ্ছে স্বাধীনভাবে বদিয়া চিকিৎসা করিলে ভবিয়াৎ অনিশ্চিত মনে করিয়া ইণ্ডিয়া অফিসের ( India office ) দার জোসেফ কেয়ার ও অন্ত একঞ্চন সনস্তের চিঠি কইবা বঙ্গের কেফ্টেন্তাণ্ট গভর্বরের স্বাছত দেখা করেন। চোটলাট তাঁহাকে গবর্ণমেণ্টের কার্যা দিতে প্রস্তুত ছিলেন, কিন্তু তিনি ছয় মাস চিকিৎসা করিয়া স্থবিধা না হয় ত পুনরায় দেখা করিবেন বলেন। সৌভাগ্যক্রমে তিনি অর দিনের মধ্যেই কতকগুলি লোককে কঠিন রোগ হইতে আরাম করিতে সক্ষম হন এবং সেই অন্ত ভয় মাসের মধ্যেই তাঁছার বাবসারের স্থবিধা হইল, কাজেই চাকরা লইলেন না । তিনি প্রথম হইতেই এ দেশের চিকিৎদা বিভা শিকা ভ হাসপাতাল দেখা ভনা ( Hospital management ) বিলাতের মত নয় ইহা অনুভব করেন। বিলাতে কোন মেডিকেল কলেজ স্কুল, খা ভাষপাতাল গ্ৰৰ্ণ:মণ্টের নম্ব এবং সে সকলের অধ্যাপক, চিকিৎসক, অন্ত চিকিংদক ব। কর্মচারী কেন্ট্র গবর্ণনে ণ্টের গোক নহেন। দেখানে ধেডিকেল স্কুল ও হাসপাঠাল বছদংখাক, আর এদেশে সে দকলেক সংখ্যা অতি অল্ল এবং ভাহারও প্রায় সকলই প্রণ্মেণ্টের এবং কে मकलात निक्क ଓ कर्याताती मवहे शवर्गायां हो है । हे राम अ वामाना लामक লোক সংখ্যা প্রায় সমান, সে দেশের তুলনায় বাঙ্গালা দেশ রোকে পরিপূর্ণ, অথচ এখানে চিকিৎসকের সংখ্যা অতি অৱ ও হাসপাতাকে খাকিরা চিকিৎসার ব্যবস্থা আরও অর । চিকিৎসা বিস্থা নিকার জন্ত বত ২ ছাত্র আবেদন করিতেছে, কিন্তু স্থলে স্থান নাই। এক এক মডকে সহস্র সহস্ৰ লোক বিনা চিকিৎদাৰ মৰিবা বাইতেছে, চিকিৎদক কোথাৰ ? কে চিকিৎসা করে? সহদ অবস্থায়ও কত রোগী হাসপাতাল ডিস্পেন্সারিডে

স্থান পায় না, আর পলাগ্রানে চিকিৎসক পাওলা বে কি ত্রুহ তাহা সকলেই জানেন। এই দকল অবস্থার কিলে প্রতিকার হয়, ইহা আলোচনা ক্রিবার এর তিনি ও অনেকগুলি ডাক্তার ও অরার ব্যবদায়ী ভত্তলোক ১৮৮৬ সালের জুন মাসে একটা সভা করেন। মহেন্দ্রনাথ ভাহার পভাপতি ছিলেন। সভার ধার্যা হর যে একটা স্বাধীন (গবর্ণমেণ্টের নর) মেডিকেল কুণ ও Out-door dispensary অবিলয়ে স্থাপনা করিতে হুইবে। ১ মাসের মধ্যেই একটা বাটা ভাড়া করিয়া সেই বাটীতে কৰিকাতা মেডিকের স্থূৰ (Calcutta Medical School) বানে একটা স্ব প্রতিষ্ঠিত হয়। এ স্ব তিল তিল করিয়া বাড়িয়া বাড়িয়া একটা স্বাধান মেডিকেল স্থল ও কলেজে (Medical school ও college) প্রকৃটত হয় এবং ক্রেমে গভর্মেণ্ট ও সাধারণের সাহায়ে চতুর্দ্ধিকে বছ স্থান অধিকার করিয়া কলের, রাসায়নিক কার্থানা, হাসপাতাল, ঔষ্ধালয় প্রভৃতি বহু অন্ন প্রতান্ন বিস্তার করিয়া ৬০০ ছাত্র ও বহু শিক্ষক লইয়া বুহদাকারে এখন কারমাইকেল মেডিকেল কলেকে (Carmichael Medical College) পরিণত হইরাছে। প্রথম অবস্থার আর, জি, কল, कुमुन्नां ए छुति। वन, नि मुथार्कि, कुन्नतीरमाहन नान, जनवकु বস্থ লালমাণৰ মুধাৰ্জি প্ৰভৃতি অনেক 'ডাক্তার ইহার কার্যভার वहन करतन: भरत नोभव छन भवकात, अम. भि मर्खाधिकाती छ আরও অনেক ডাক্তার ইহাতে বোগ দেন। মহেন্তনাথ এই কলেজের প্রতিষ্ঠা হইতে বৰাবর ইহাতে তত্মন্ব ভিলেন। ঔষধ সম্বন্ধে বক্তৃত। দিতেন, কাদপাতাণের চিকিৎদক ও কমিটির দদদা ছিলেন এবং অম্যান ২০ বংশর কাল বংসরে বংসরে কমিটর সভাপতি নির্বাচিত হইয়াছিলেন। ১৯১০ দাল প্র্যন্ত কার্যাভার (Administration work) আর ক্রি করের হল্তে ছিল এবং তিনি ইহার জন্ত বহু পরিশ্রম ও ত্যাগ স্বীকার কৰিয়াছিলেন। ১৯১০ সালে বৰ্থন ভুগকে কলেঞ্জ করিবার প্রস্তাব হয় ও

-গভর্ণবেণ্টের সহিত কলের প্রতিনিধিদিগের দার্জ্জিলিংএ পরামর্শ চলে, তথন হইতে সমস্ত ভার মহেন্দ্রনাথের উপর পড়ে। সাত বৎসর অসীম পরিশ্রম, বিপুদ অধ্যবদায় ও অবিরাম চেষ্টায় এবং গবর্ণমেন্ট (Government) ও সাধারণের অর্থ সাহায্যে তিনি কলেজকে বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্ভুক্ত ও স্বায়ী ভিত্তিতে গঠিত করিতে সক্ষম হন। ইহাতে অনেকে তাঁহাকে সাহায্য করিয়াছিলেন: কিন্তু দকল বিষয়ে যেমন একজন সাধক না ্হইলে কাৰ্য্য হয় না. তিনিও সেইত্ৰপ ইহা তাঁহাৰই কাৰ্য্য ৰলিয়া দিনরাত্রি ইহারই বিষয় ভাবিতেন ও ইহারই কার্ব্যে ব্যস্ত থাকিতেন। সরকারী সাহায্য ও বিশ্ববিদ্যালয়ের সহিত সংযোগ লাভে ( Govt. grant ও University affiliation ) এর পথে বে কভ বালা বিপত্তি উঠিলাছিল ও কিরুপে ত্রিনি দে দকল অতিক্রম করিয়াছিলেন ্সে সমস্য বিস্তারিত বলিলে একটা উপস্থাসের মত ভূনিতে হয়। ১৯১৫ সালে তিনি কলেজের অধ্যক্ষ (Principal) পদে নিযুক্ত হন এবং ৮ বৎসর দেই কার্য্য করিরা ১৯২২ সালে অবদর লন। অবদর লইবার সময় কলেজের শিক্ষক ও ছাত্রগণ তাঁহাকে বিদায় অভিনন্দন দেন। তাহাতে অক্সান্ত বিষয়ের মধ্যে ইহা লেখা ছিল, 'During the struggling period of nearly 30 years amidst trials and difficulties, when most of your Co-workers deserted you, you Sir and your companion—at arms, the late Dr. Kar never wavered, because of your conviction, that an institution which depended for its existence and maintenance on self-sacrifice and self-help, could never perish. You Sir, must be filled with gratification and pride to-day at the great possibility of this institution ranking as one of the foremost centres of medical learning and research, has already been vouchsafed untous—a vision that is found to inspire your successors in office in the performance of their arduous duties."

মহেন্দ্রনাথ কিছুদিন কলিকাতা মিউনিসিপা)লিটার কমিশনর ছিলেন। ৰখন প্লেগ মহামারী হয়, তিনি গভৰ্ণমেণ্ট ও মিউনিসিপ্যালিটীক জন্য প্রভৃত পরিশ্রম করিয়াছিলেন, ছোটলাট স্থার জন উডবর্ণ ৫নং গুরাড়ের কার্য্য দেখিতে আদিরা ইহা জানিতে পারেন এবং সম্পাদক ( Secretary) এডওয়ার্ড বেকারের ছারা তাঁহার কার্য্যের প্রশংসা করিছা একটা স্থান চিঠি লিখেন। ১৯,৬ সালে যখন ভার পারতে লিউকিস (Sir Pardey Lukis) ইম্পিরিয়েল কাউন্সিলে (Imperial Council) মেডিক্যাল ডিগ্রী বিল (Medical Degree Bill) আনয়ন করেন তথন মহেন্দ্রনাথ এ বিষয়ে যোগাতম ব্যক্তি বলিয়া আইন সভার সদস্য পদে নিযুক্ত হন। মেডিকেল ডিগ্রী আইন সমক্ষে জিনি অনেক সাহায়্য করিয়াছিলেন এবং এই আইন সভায় তিনি একটা প্রস্তাব করেন যে, গভর্ণমেণ্ট পুনরায় বাঙ্গালা মেডিকেল স্কুল স্থাপনা বং দ্বাপনার সাহায্য করুন। পূর্বেক গাবেল স্কুলের (Cambell School বাল্লালার পাশ করা ডাক্তারদের ধারা পনীগ্রানের কত উপকার হইত ও বালালায় শিক্ষা দিলে অৱব্যয়ে ডাক্তার হইতে পারিবে ও অর দক্ষিণাতে ডাক্লারি করিতে পারিবে এবং পদ্নীগ্রামে ডাক্টারের অভাব অনেক नाचन हहेरन এই मकन निवद शहरीय है अ आहेन महाद नुसाहेदा अनः স্থার পারতে লিউকিসের সাহায্যে তিনি সেই প্রস্তাব ভারত সরকার হইতে পান কথাইয়া লন। কিন্তু বাঙ্গালা গভর্ণমেণ্ট ভারত সরকারের সহিত একমত না হওয়ায় সে প্রস্তাব কার্যো পরিণত হইল না।

মহেন্দ্রনাথ যথন বেদ্দল মেডিকেল এলোসিরেসনের (Bengal Medical Association) এর সভাপতি ছিলেন, তথন একটা (depu-

tation) ডেপুটেশন্ এর নেতা হইয়া মিনিষ্টার স্থার স্থারেক্সনাথের নিকট উপস্থিত হট্যা যাহাতে সরকারী হাসপাতালগুলিতে অনারারি ফিলিসিয়ান ও সার্জন (physician ও surgeon) নিযুক্ত হয়, তাহার প্রস্তাব ক্রিয়াছিলেন; স্থার স্থরেন্দ্রনাথ তাহা করিবেন বলিয়াছিলেন। এই ডেপু-টেশনে স্থার নীলরতন সরকার, ডাব্রুগর মুগেন্দ্রলাল মিত্র ও মেব্রুর স্বপ্রাতি ছিলেন। ভার স্থবেন্দ্রনাথ একদিন মহেন্দ্রনাথের সম্থ্য শাৰ্জন জেনেরেশকে ডাকিয়া জিজ্ঞানা করেন, ইহাতে তাঁহার কি মত। শাৰ্জন জেনেবেল বলেন,মেডিকেল কলেজের হাসপাতালে বরাবর সরকারী কর্মচারী হইতেই লোক লওয়াহয়, বাহিরের লোক লওয়া সরকারের ইচ্ছানয়। তথন ভার হরেন্দ্রনাথ বলেন "In this case I am the Government". Surgeon General বলেন, "আপনি ছকুম করিলে আমি করিতে বাধ্য।" স্থরেন্দ্রনাথের আদেশে সার্জ্জন লেনেরেল একদিন মহেন্দ্রনাথের বাডীতে **আ**সিরা তাঁহাকে মেডিকেল কলেজের পরামর্শকারা চিকিৎসক (Consulting Physician) করিতে চাছেন। কিন্তু সেই পদের সহিত In door beds দেওয়া হইবে -না 9 Out door physician এর মত কার্য্য করিতে হইবে শুনিষা মহেন্দ্রনাথ তাহা গ্রহণ করেন নাই। তাহার পর আইন সভার সদস্য িনর্কাচন আরম্ভ হয় এবং দ্যার স্থরেক্তনাথ মন্ত্রী পদ হইতে অবদর পঞ্চার পর হইতে এ বিষয়ে আর কোন চেষ্টা হয় নাই।

করেক বংসর হইতে সমস্ত ভারতবর্ষেই আয়ুর্বেদ ও ইউনানি
চিকিৎসা লইরা বিশেষ আন্দোলন হইতেছে। বঙ্গার আইন সভার এ
বিষয়ের অনেকবার চর্চা হইরা একটা প্রস্তাব পাশ হয়। তদমুসারে
বঙ্গার গভর্গমেণ্ট একটা কমিটা নিযুক্ত করেন। কিরূপে আয়ুর্বেদের
উরতি করিরা বর্তমান সমরের উপযুক্ত করা যাইতে পারে ও কিরূপ উপারে
পিকা দিলে শিকার উত্তীর্ণ চিকিৎসক্গণ ছারা দেশের উপকার হইতে

পারে, এই সকল বিষয় আলোচনা করিয়া মতামত দিবার জন্ত এই আমুর্বেলীয় কমিটার (Ayurvedic committee) প্রয়োজন হয়। মহেন্দ্রনাথ ইহার সভাপতি নিযুক্ত হন। বহু প্রদিদ্ধ লোক লিখিয়া বা সাক্ষ্য দিয়া এ বিষয়ে তাঁহাদের মতামত কমিটার নিকট ব্যক্ত করেন। সেই সকল পর্যালোচনা করিয়া কমিটা একটা রিপোট দিয়াছেন। কমিটা বলিয়াছেন, আয়ুর্বেশ সংস্কার ও আয়ুর্বেদ বিদ্যালয় স্থাপন করিয়া আয়ুর্বেদ চিকিৎসার সাহায্য করা উচিত। গভর্গমেণ্ট এ বিষয় আলোচনা করিতেছেন, এখনও কিছু স্থির করেন নাই।

মহেন্দ্রনাথ অনেক বংগর হইতে বিশ্ববিদ্যালয়ের গেনেটের মেন্বরু শদস্য (fellow) আছেন। মধ্যে মধ্যে সিভিকেটেরও সদস্য মনোনতৈ ইইনাছেন। State faculty of medicine ও Bengal council of Medicine এর মেন্বর পদেও অনেক বংগর ছিলেন।

১৯২১ খ্রীষ্টাব্দে গবর্ণমেণ্ট উহাকে দি আই ই উপাধি ভূষণে ভূষিত করেন। চিকিংসাবিজ্ঞা সম্বন্ধীয় শিক্ষা বিষয়ে তিনি বছ দিন ধাবত বেরূপ অগাধ পরিশ্রম করিয়াছিলেন এবং Medical relief ও Medical act সম্বন্ধে গবর্ণমেণ্টকে স্থপরামর্শ দিয়াছিলেন ও সাহায়। করিয়াছিলেন এবং কারমাইকেল কলেজ স্থাপনার নেতৃত্ব লইয়া যে সকল কার্য্য করিয়াছিলেন সেই সকলের বোগ্যভার প্রকার স্বরূপই গবর্ণমেণ্ট ভাছাকে এই উপাধি প্রদান করেন।

বোগ নির্ণাণ্ড ও চিকিৎসায় ওাঁহার বিশেষ নিপুণ্ডা আছে বলিরা আনেকে তাঁহার চিকিৎসাথী'। কলিকাভার অধিকাংশ বড় ঘরে তিনি পারিবারিক চিকিৎসক (Family physician) এবং বছ পরিবারের মধ্যে স্কচিকিৎসক বলিয়া ূ ভাঁহার খ্যাভি ও তাঁহার উপর প্রগাঢ় ভক্তি আছে।

জন্ম বয়সে মহেক্রনাথ পিতৃহীন হন। তীহার বধন পূর্ণ জীবন ও

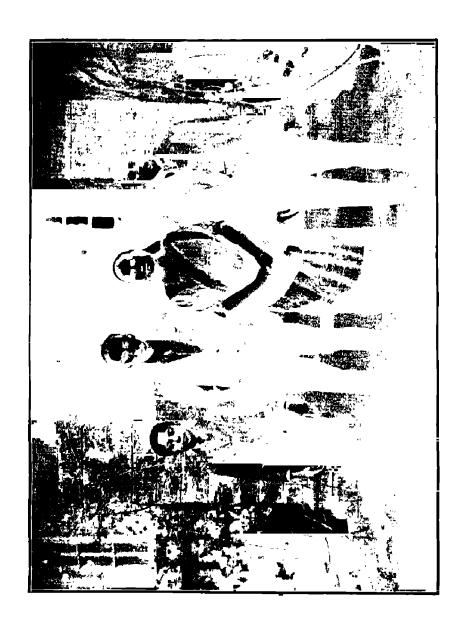

ষথন বিডন ব্লীটের নিজবাটীতে স্প্রতিষ্ঠিত হ ইয়াছেন, তথন জননী পরলোক-গমন করেন। তাহার অল্পদিন পরেই স্ত্রী-বিয়োগ হয়। ভাঁহার **ट**ां वारा द्याराक्षनाथ विश्वाष्ट्रय विकास एक्षे एप्पूर्ण मास्टिडेंटे ,ছিলেন। তিনি বালালা ভাষার অনেক পুস্তক লিখিরাছেন ও আর্যাদর্শন মাসিক পঞ্জিবার সম্পাদক ছিলেন। তাঁহার ভাষা অতি স্থন্দর ও তিনি উচ্চদরের লেথক ছিলেন। স্থরেন্দ্রনাথ বধন বক্তৃতার সমস্ত ভারত উত্তেদিত করিতেছিলেন, তখন তিনি প্রবন্ধের উপর প্রবন্ধ ও ম্যাট্সিনি गारिवको প্রভৃতি দেশ-উদ্ধারকদিগের জীবনী দিথিয়া **ভলম্ভ ভাষা**র বঙ্গীয় যুবকদিগের মনে জাতীয় ভা বের অধি উজ্জ্ব করিয়া তুলিবার চেষ্টা করিতে ছিলেন। অরবিন্দ ঘোষ তাঁহার নিকট সর্বাদাই আসিতেন ও তাহাকে গুরুর মত ভক্তি করিতেন। মহেন্দ্রনাথের তুই কন্তা ও এক পুত্র ৷ ত্যেষ্ঠা কন্যা প্রস্তাবভী তিন কন্তা রাখিরা রোগাক্রান্ত হইরা জীবন ত্যাগ করেন। ক্রিষ্ঠা কন্যা শোভাবতী স্বামী পুত্র কন্যা লইয়া কলিকাতাতেই বাদ করেন। স্বামী ইঞ্জিনিয়ার এবং মাটিন কোম্পানির কাজ করেন। পুত্র স্থধীন্দ্রনাথ কলিকাতা হাইকোটের ব্যারিষ্টার (S. N. Banerjee junior ) ও কেছি ফোর বি, এ। বিজ্ঞান ও অঙ্ক শাল্রে তাঁহার বিশেষ অধিকার ও সকল নৃতন আবিফারে তাঁহার সম্পূর্ণ • অভিনিবেশ আছে। সুধীস্ত্রনাথ স্থার রাজেন্ত্রনাথ মুধা র্জন তৃতীয় কস্তাকে ৰিবাহ করিয়াছেন। তাঁহার একমাত্র পুত্র অরুণেক্তনাথ দশম ববীর বালক ও সে ন্ট ক্লেভিয়ার কলেজিয়েট কলের ছাত্র।

## আরপুলীর ঘোষ বংশ।

এই সম্ভ্ৰান্ত কাৰত্ব বংশের কলিকাতার আদি বাস ঠণ ঠণে কালীতলা। ক্লিকাতায় বাসস্থান হইবার পূর্ব্বে এই বংশের বাসস্থান ছিল—গোবিক-পুরে; সেথানে এখন ফোর্ট উইলিয়াম। এই বংশের আদিপুরুষ মকরক বোষ। ছয় পর্যায় এই বংশে হুই ভ্রাভা ছিল, প্রভাকর এবং নিশাপতি প্রভাকর হইতে আকনা সমাজ ও নিশাপতি হইতে বালি সমাজ উছুত হইরাছে। আরপুলীর বোষ বংশ বালি সমাজভুক্ত। আঠার পর্যায় এই বংশে 55 ভ্রাতা ছিলেন, মহাদেব ও ভবানীচরণ। তাঁহাদেরই শেষ বাৰ পোবি-দপুরে। ইষ্ট ইঙিয়া কোম্পানি গোবিন্দপুরে ফেট উইলিয়াষ্ স্থাপন করিবার মনস্থ করিলে সেধানকার সকল বাসিন্দাকে গোবিন্দপুর পরিত্যাগ করিতে হইল। গোবিন্দপুরের বাসিন্দাদিগকে ইংরাজ গবর্ণমেন্ট যাহার যেথানে বাস করিবার ইচ্চা সেথানে জায়গা লইবার অধিকার দিশ্বাভিলেন। উক্ত ছই প্রাভার মধ্যে মহাদেব কলিকাভার বাদ মনোনী হ क्रिलन এवः ख्वानीठवन विविधा विद्यालाय वामहान अदिवर्खन क्रिलेन म তথ্যকার কালে গোবিন্দপুরের অধিবাদীদের কলিকাভায় বাদস্থান এচন করিবার এক গবর্ণমেণ্ট মারফত কোনও দলিলাদি গ্রহণ করিতে হইত না। মহাদেবও কলিকাতার আসিৱা আরপুলীতে ( বাহা এখন ঠণ্ঠণে কালীতলঃ বলিয়া বিখ্যাত) নিজের আবশুক মত জারগা লইরা বসবাস করিছে লাগিলেন। তাঁহার বংশধরেরা এখন কলিকাতার বিভিন্ন স্থানে ছড়াইক্স কলিকাতার আদি বাসহান ঠণ্ঠণে কালীতলায়ও বংশের ক্ষেক্টী শাখা এখনও বাদ ক্রিতেছেন। মহাদেবের ভ্রাতা ভবানীচরণের · বংশবরগণও অনেকে কলিকাভার আদিয়া ব্যবাদ করিবাছেন ৷

জোড়ার্ন কোর গিরীশচন্দ্র ও প্রতাপচন্দ্র বোষের বংশ ও সিমলার পূর্ণচন্দ্র ঘোষ আদি ভ্রাতৃগণের বংশ উক্ত ভবানীচরণের বংশ-সম্ভূত।

কুড়ি পর্যায় মহাদেবের বংশধর দৈবকীনন্দন বোষ ছিলেন। তাঁহার পূর্যাচ পুত্র ছিল। তুই পুত্র উদয়রাম ও গোরাটাদ অপুত্রক ছিলেন। আর তিন পুত্র, লন্ধীনারায়ণ, মনোহর ও গোকুলের সস্তান সস্ততি ছিল। তাঁহাদেরই বংশধরগণ বর্ত্তমান আরপুণীর ঘোষবংশ। এই প্রাচীন বংশের কলিকাতায় 'বন কেটে বাদ' এবং কলিকাতার অনেক গণ্যমান্ত বংশের সহিত এই বংশ কুটুম্বিতা-স্ত্রে আবদ্ধ।

দৈবকীনন্দন ঘোষের পুত্র গন্ধানারায়ণের শাধার তালিকা নিম্নে দেওয়া হইল।

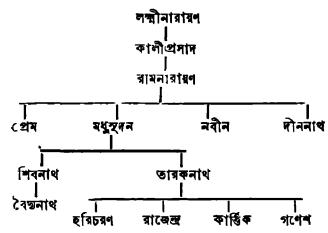

ভারকনাথ ও তাঁহার চারি পুত্র ও ৺শিবনাথ ঘোষের পুত্র বৈশ্বনাথ এক্ষণে ৮৫ ও ৮৫।১ নং বেচু চাটাৰ্জ্জির খ্লীটে বাস করেন।

দৈবকী নন্দনের ভূতীয় পুত্র মনোহরের বংশ তালিকা নিয়ে দেওয়া ভূটল।



শঙ্কর ঘোষের নাম কলিকাতার স্থপরিচিত। তাঁহারই স্থাপিত
শ্রীশ্রীত কালীমাতা। এই দেবীর জন্তই স্থানটার নাম হইরাছে ঠণ ঠণে
কালীতলা। শকর বোষের নামে একটা রাজার নাম হইরাছে, শক্ষর
ঘোষের লেন; বেখানে বিঞাসাগর কলেজ স্থাপিত। রামচন্দ্র
ঘোষের বংশধর অমরেক্তনাথ ঘোষ কলিকাতা পুলিল কোর্টের
একজন থ্যাতনামা উকিল। ঈশানের পুত্র ক্ষেত্রনাথ কলিকাতার
একজন প্রাতনামা উকিল। ঈশানের পুত্র ক্ষেত্রনাথ কলিকাতার
একজন প্রাতনামা উকিল। উগ্লাব নাম কলিকাতার কাহারও
নিকট অবিদিত ছিল না। তাঁহার পাঁচ পুত্র, সকলেই এখন গত
হিয়াছেন। অয়দাপ্রসাদ ছোট আদালতের উকিল ও অমরনাথ
হাইকোটের এটণী ছিলেন। তাঁহার জোঠ পুত্র অক্রেক্তর

হাইকোটের এটর্ণী ছিলেন। তাঁহার কনিষ্ঠ পুত্র অরবিন্দ ডাক্তার। ইনি কুমার মন্মথনাথ মিত্রের কিস্তাকে বিবাহ করিরাছেন। ক্ষেত্র নাথের বংশধরগণ কতক ১২নং শহর বোবের লেনে আর কতক ৮৮নং বেচ্ চাটার্জ্জির খ্রীটে বাস করেন।

দৈবকীনন্দনের চতুর্থ পূত্র গোকুলের বংশ তালিকা নিম্নে দেওরা হইল।
গোকুল ঘোষ দেকালের একজন নামজাদা ব্যক্তি ছিলেন। তাঁহার দান
ধানিও যথেষ্ট ছিল। তাঁহার গুরুদেবের মাতৃপ্রাদ্ধ উপলক্ষে এক গরুর
গাড়ী টাকা গুরুদেবের গ্রাম দক্ষিণ বারাসত পাঠাইয়াছিলেন; গুরুদেব আবশ্যক মত টাকা লইয়া বাকী টাকা ফেরত দিতেছিলেন। গোকুল ঘোষ ঘরে যাইয়া তথনই হুকুম পাঠাইয়া দিলেন যে বাকী টাকা কিয়াইয়া আনিয়া কাল নাই। গুরুদেবের গ্রামে একটা দীবি খনন কয়াইয়া দাও। এখনও ঐ দীবি দক্ষিণ বারাসত গোকুল ঘোষের গলা বলিয়া বিখ্যাত।





ৰহ্নাথের ভেটপুত্ৰ রাজেন্দ্র প্রথম শ্রেণীর ডেপুটা ম্যাজিষ্ট্রেট্ ছিলেন এবং মৃত্যু সময়ে কমিলনারের ব্যক্তিগত সহকারী (Personal assiststant to the Commissinor of Chittagong) ছিলেন। বছনাথের কনিষ্ঠ সহোদর রাসকলাল Chief superintendent of Postal accounts ছিলেন। তাঁহার একমাত্র প্র অম্বিল্ল একণে assistant accounts officer post and Telegraph, Government of India,

শিব প্রদাদের বংশধরগণ পূর্ব্বে শঙ্কর বোষের লেনে বাস করিতেন।
একণে তাঁহারা কলিকাতার নানাস্থানে বাস করিতেছেন। রাজেন্দ্র বিষ্ণাসাগর ষ্ট্রীটে নিধ্বাটী নির্মাণ করাইয়া বাস করিতেছিলেন। অবিনাশ কালীসিংহের লেনে বাটী ক্রম্ম করিয়াছেন। বিনোদের প্রক্রেরা এক্ষণে মোহন বাগান রোডে নিজ বাটীতে বাস করিতেছেন।

গোকুলচক্রের কনিষ্ঠপুত্র রাজকিশোরের বংশ তালিকা নিমে প্রদত্ত হইল।

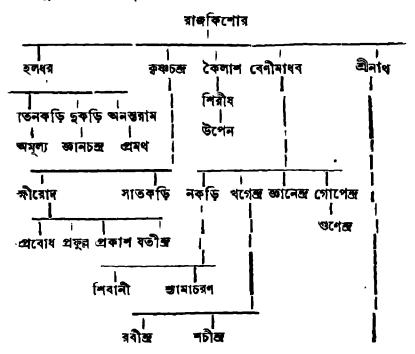





প্রাত্ত জানেকমাথ ছাষ



স্বৰ্গীয় শ্ৰীনাথ ঘোষ







রাজকিশোরের বংশধরগণ প্রায় দকলেই বিভায় বথেষ্ট পারদর্শিতা লাভ করিয়াছেন। হলধরের তিন পুত্রই ক্তবিগু। জোষ্ঠ তিনকড়ি Public works Department এর এঞ্জিনীয়ার ছিলেন। তিনি বিডন খ্রীটের কালীনাথ মিত্র মহাশরের কনিষ্ঠা ভগিনীকে বিবাহ করিয়াছিলেন। তাঁহার একমাত্র পুত্র অমূল্য অকালে মৃত্যুমুথে পতিভ হন। চুকড়ি ডাক্তার ছিলেন। ১৮৬০ সালে তিনি Calcutta Medical College হইতে L. M. S. পাদ করেন। তিনি কিছুকাল Government এর চাকরা করিয়াছিলেন। তারপর কলিকাতার ভাক্তারী করিতেন। কলিকাভার পুরাতন ডাক্তারগণের মধ্যে তিনি অষ্ঠুত্ম। তাঁহার এক পুত্র ও এক কন্তা। কন্তা ১৮৯২ সালে Universityর বি, এ পাদ করেন। ছকড়ি বাবুর জামাতা বাবু জন্মকালী দত্ত এফণে র'াচির খ্যাতনামা উ**কিল। হক**ড়ি বাবুর পুত্র জ্ঞানচন্ত্র এক্ষণে নাগপুরের Advocate; হলধরের কনিষ্ঠ পুত্র অনস্তরাম স্ব জজ ছিলেন। এক পুত্র প্রমথনাথকে রাখিল। তিনি ১৯০৮ দালে স্বর্গারোহণ করেন। হলধরের এক কন্সা ছিল। বিবাহ হহয়াছিল বহুবাজারের বিখ্যাত উকিল বাবু জীনাথ দাদের সহিত। অনস্তরামের প্তাপ্রমণ এখন ৮৯নং বেচ্ চাটুর্ব্যের দ্বীটে বাস করিভেছেন।

ক্ষত ক্ষের তুই পুত্রের মধ্যে কোষ্ঠ ক্ষীরোদচক্র এখন জীবিত আছেন।

ক্রিষ্ঠ সাত্রক্জি গত হইয়াছেন। ইহারা একণে হাওড়ার বাস ক্রিতেছেন।

কৈলাস চক্ষের একমাত্র পূত্র শিরীষ চক্ষ তাঁহার মাতামহ প্রদত্ত রামতমু বোসের লেনের বাটীতে বাস করিতেন। তাঁহার এক পূত্র বর্ত্তম্য উপেক্রনাথ ঘোষ। কৈলাসচক্র ছই বিবাহ করিয়াছিলেন। প্রথম পক্ষের বিবাহ হইয়াছিল বছবাঞ্জারের বিখ্যাত এটর্ণী গণেশচক্র চক্তেব গিসির সহিত। দ্বিতীয় পক্ষে বিবাহ করিয়াছিলেন—সিমলার রামতমু বস্থুর কন্যাকে।

বেণীমাধবের জ্যেষ্ঠ পুত্র নকড়ির নাম কলিকাতায় কাহারও অবিদিত নাই। তাঁহার ন্যায় সাফল্য প্রাপ্ত শিক্ষক কলিকাতার খুব কম ছিলেন। তিনি কলিকাতার Seal's free স্থূলের চেড মাষ্টার ছিলেন। তাঁহার আমলে তিনি কুল হইতে যত ছাত্র Universityৰ পৰীকাৰ পাঠাইতেন দকলেই পাদ কৰিত এবং স্থানকেই Scholarship পাইত। ১৯০৫ দালের জানুরারী মাসে ৪০ বৎসর বয়:ক্রমে ভাঁহার মৃত্যু হয়। বেণী মাধবের দ্বিতীয় পুত্র থগেব্রু Bengal Doars Railway এর Coaching Section এর বড বাবু। তৃতীয় পুত্র জ্ঞানেজনাথ বি, এ পাদ করিয়া অনেক রক্ষ হিতকর কার্য্যে যোগদান করিয়াছেন। ইনি চিরকুমার। কলিকাভার.. বাহাতে মন্তপান নিবাৰণ হয় দে বিষয়ে ইহার মথেষ্ট চেষ্টা। আজ ৩৩ বৎসর ইনি International Order of good Templars সহিত সংশ্লিষ্ট আছেন। কলিকাতায় পতিতা স্ত্রীলোকদিগের সৎপথে আনিবার সংকল্পে ইনি বন্ধপত্নিকর আছেন এবং এই বিষয়ে একথানি পুত্তিকা ইংবাজীতে প্রণয়ণ করিয়াছেন। বইথানির নাম 'The social evil in Calcutta and Methods of treatment.

কনিষ্ঠ পুত্ৰ গোপেজনাথ ঘোৰ কণিকাভার Jessop & Co র আফিলে Accounts Department এর বড় বাবু।

শ্রীনাথের ছর পুত্র। জোষ্ঠ ভোলানাথ হিন্দু কুলের শিক্ষক ছিলেন। তিনি গত হইয়াছেন। মধ্যম ধোগেন্দ্রনাথ এম, এ, বি, এল। তিনি District and sessions জ্বজ ছিলেন। এখন পেনসন প্রাপ্ত। তাঁহার ছর পুত্র, ভৃতীয় পুত্র থগেন্দ্রনাথ বিলাভ যাইয়া ডাক্তারী শিক্ষা করিয়াছেন। তিনি Edinburgh University য় M. B C' M. I. ভবানীপুরে চিকিৎসা বাবসা করেন। চতুর্থ সতীশচক্র Glasgow University B. Scর ইঞ্জিনিয়ার। শ্রীনাথের তৃতীয় পুত্র উপেন্দ্রনাথ এখন পেন্সন প্রাপ্ত Deputy Collector; চতুর্থ পুত্র নগেন্দ্রনাথ Bengal Government আফিসেকর্ম করিতেন, এখন পেনসন্ লইয়াছেন। পঞ্চম পুত্র দেবেন্দ্রনাথ ইণ্ডিয়া গভর্গমেন্টের অফিসে স্থ্যাতির সহিত চাকুরী করিয়া Director তি statistics পরে উরত হইয়াছিলেন, ইনি সম্প্রতি এগ্রিকল্চারাল রয়াল কমিশনের statistician হইয়াছেন। য়য়্ঠ পুত্র জ্ঞানেন্দ্রনাথ এবং ক্রেক্তনাথ গভর্গমেন্টের নিক্ট "রায় বাহাত্রর" উপাধি পাইয়াছেন।

## হাওড়া থুরুট কালিকুণ্ডু লেনস্থ প্রসিদ্ধ গন্ধ বণিক বংশের বিবরণ।

আগ্যাবর্ত্ত হইতেই প্রায় অধিকাংশ প্রাসিদ্ধ হিন্দু সম্ভানের এতদেশে আগমন হয়। তবাধ্যে কোনও সওদাগর বংশ-সভূত কোনও অবিজ্ঞাত পুরুষ বাণিজ্যার্থে নানা দেশ পর্য্যটন পূর্ব্বক নিজ ব্যবসার উন্নতি সাধনের চেষ্টা করেন। এমতাবস্থায় তাঁহার বংশের কোনও পুরুষ প্রথমে বাণিক্য করিতে কাণা নদী তীরস্থিত হুগলীর অন্তর্গত প্রাসিদ্ধ জাঙ্গিপাড়া কৃষ্ণনগরে আগমন করেন এবং উক্ত স্থানে পুরুষামুক্রমে উহারা বদবাদও করেন। তাঁহার মধ্যে কোনও পৃতচরিত অবিজ্ঞাতনামা পুরুষের তুই পুত্ৰ, প্ৰথম রাধাক্ষ্ণ, দিতীয় জয়কৃষ্ণ, তন্মধ্যে রাধাকৃষ্ণের চারিটি পুত্র, ১ম বৈক্ষনাথ, ২য় গুরুপ্রসাদ, ৩য় প্রভুরাম ও ৪র্থ রামরতন। এই রামরতনের আবার তিন পুত্র —১ম রামধন, ২য় ষত্নার্থ, ৩য় প্যারিমোহন। এই বামধন কুণ্ডুর ছই পুত্র—১ম রামকুমার, ২য় কালিকুমার। এডনাংখ ৰামধন কুণ্ডু মহাশয়ই প্ৰায় একশত বৎসর পূর্ব্বে হুই পুত্র সমভিবাাহারে হাওড়ার আগমন করিয়া নিজ প্রথত্নে নানাবিধ ব্যবসায়ে হস্তক্ষেপ করিয়া দৈবত্বপার প্রচুর অর্থ উপার্জ্জনপূর্বক এখানে একজন প্রখ্যাতনামা হইরা উঠেন। ইচার মৃত্যুর পর কৃতী ক্ষোষ্ঠ পুত্র রামকুমার "ইষ্ট ইণ্ডিলা ডকের" অধীনে বলুকের ও অহিফেনের এবং টিশাবের কারবার প্রভৃতিতে প্রভৃত অর্থ উপার্জন করিয়া ঐ সম্পত্তির আরও অধিকতর শ্রীবৃদ্ধি সাধন করেন। শ্রীবৃদ্ধি হইলে যেমন হয়, পত্রও অনেক জুটে। ইহার মধ্যে স্থানীয় জমিধারদিগের সহিত ইহার কভকটা ভূমি সম্পত্তি লইয়া মকদ্দমা উপস্থিত হয়, এতমর্থে ইনি মহামান্ত প্রীভি কাউন্দিন পর্যান্ত – ব্দমলাভ করেন। ইহার দেবছিবে ধর্থেই ভব্তি ছিল, ইনি গৃহদেবভা



∥যুক্ত যতীক কুমার কুঙ্

শালগ্রামগতপ্রাণ ছিলেন। মোকদমার সম্ব নিবেদন করিতেন, "ঠাকুর এদব সম্পত্তি আপনার, আমি একটা উপলক মাত্র, আপনার নাসাহানান, ক্ষুদ্র জাব, আপনি যাহা বিধান করিবেন তাহাই হইবে, আমি কিছুই জানি ন।" ইনি ঠাকুরের যাবতীর ক্রিরা করিতেন, দোল-ত্র্গোৎসবও করিতেন। ইনি স্থাবর অস্থাবর প্রচুর সম্পত্তিরাথিয়া ৬৪ বংশর বয়নে দেহলীলার শেষ করেন।

ইহার মৃত্যুর পর কনিষ্ঠ ভ্রাতা কালিকুমার উচ্চ সম্পত্তি পর্যাবেক্ষণ করেন ও জীবিতকাল বিশেষ সন্মানের সহিত প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিলেন। এমন কি হাওডার অনারারী মাজিটেট, স্থানীর মিউনিসিপালিটীর ক্মিশনার প্রয়ন্ত হইরাছিলেন। ইহার পূর্বোলিথিত রামকুমার বেমন ভাগ্যবান তেমনি উচ্চমনা ছিলেন। তৎকারণ তিনি নিজের কলা না াকিলেও ভ্রাতৃপুত্রীগণকে উচ্চবংশ-সমূত সৎপাত্রে অর্পণ করিয়াছিলেন। তন্মধো বিষড়া নিবাদী মৃত বাম গোপালক্ষ দা বাহাত্রের (Retired Executive Engineer ) সহিত জোষ্ঠ ও কনিষ্ঠা ভ্ৰাতৃপ্তীৰ বিবাগ দিয়াভিলেন: তাঁহার বংশধরগণ কতক বিষড়ার এবং কতক হাওড়ায় সাদ করিতেছেন। মধ্যমা ভাতৃপ্রতিক পটলডাঙ্গানিবাদী ৮ কাশীনাথ নার বংশধর ৺ মহেক্রনাথ দাঁর সহিত বিবাহ দিয়াছিলেন। তৃতীয়াটির কিবপাইনিবা<u>নী</u> প্রসিদ্ধ হালদার বংশীয়দের বাটীতে বিবাহ দিরাছিলেন। উক্ত রামকুমার কুণ্ড্র একমাত্র পুত্র দারদাপ্রদাদ কৃণ্ডু। ইনি বড় স্থুসভ্য ফিটফাট্ বিলাসী মানী বাবু ছিলেন। সম্পত্তি কিছু বাড়াইতে না পারিলেও কিছু অপচয় না ক্রিয়া সন ১০১৩ দালে দেহলীলা সম্বরণ ক্রিয়াছেন। ইহার একমাত পুত ত্রীযুক্ত যতীক্ত কুমার কুণ্ডু, ইনি হাওড়ার বর্তমান অবৈত নিক ম্যাজিট্রেই, উপস্থিত বক্তা, স্বিচারক, শিষ্ঠ ভদ্র এবং রহস্তবিদ ও সকল লোকের মনোভিচ্চ বলিলেও অভ্যক্তি'হয় না। ইনি কলিকাতা বিখবিভাগতে দৃঢ় অধ্যবদাবের সহিত বিভাধ্যত্তন করিয়াছেন এবং ইহারই

বিশেষ চেষ্টায় ''কুণ্ডুজ ফ্যামিলী" নামক পাবলিক লাইব্ৰেয়ী প্ৰতিষ্ঠিত হয় ! এমন কি বাঙ্গালার সরকার বাহাত্তর নিজ ব্যয়ে উক্ত লাইত্রেরীতে কলিকাতা গেছেট ও অস্তান্ত প্রকাশিত পুস্তক দিয়া থাকেন। এ কারণ স্থানীয় জনসাধারণের কাগজপত্র ও বিবিধ পুতকাদি অধ্যয়ন করিবার বিশেষ হুবিধা হয়। বড়ই কষ্টের কথা,এই অল্ল বয়স্ত পুরুষের পত্নী সপ্তকন্তা ও এক মাত্র পুত্র শ্রীমান বিশ্বনাথ কুণ্ডুকে রাথিয়া গত ১৩৩১ সালের ৪ঠা আষাঢ় পরলোকগত হইমাছেন। প্রীয়ত বতীক্রকুমার এই মহাশোকে **किडूमा**ज विव्रत्निञ ना **रहेग्रा च**ठन ७ **च**ढेन ज्ञनरत्र माःनातिक कार्यः নির্বাহ করিতেছেন। কালীকুমার কুঞুর একমাত্র পুত্র চক্রকুমার কু গুৰও ৪টি কন্তা। কন্তাগুলি কে কোথায় বিবাহিত হইরাডে তাহা পূর্বেই উলিথিত হইয়াছে। চক্রকুমার কুণ্ডু একজন স্থদক বিচক্ষণ সংসারী পুরুষ ছিলেন। ইনিও সম্পত্তির বিশেষ কোনও ক্ষতিবৃদ্ধি না ক্রিয়া দেহলীলা সম্বরণ করেন। ইহার ৮টি পুত্র। ১ন শরৎ (মৃত **২য় স্থাংন্দ্র ; ইহার ছই পুত্র—সম্ভোব কুমার কুণ্ড**ু এক্ষণে নাবালক. এহার কনিষ্ঠ থোকা। এর নরেন্দ্র, ইহার ছই পুত্র অজিৎ কুমার ও স্থাজিৎ কুমার, আর ৫টা কন্তা। ৫র্থ দেবেন্দ্র, ইহার ৩টি পুত্র-পঞ্চানন চণ্ডা 🤄 অভয়চরণ এবং ১টি কন্যা। ৫ম জ্ঞানেক্র, ইহার ২টি পুত্র ও তিনটি কন্যা। वर्ष मनौक्ष हेशत > भूज, शर्म ७ पृष्टि कशा। १म मनौरक्षत्र धकः মাত্র কন্যা। ৮ম কনিষ্ঠ ভূপেক্র অবিবাহিত।

উল্লিখিত সারদা প্রসাদ ও চক্রকুমার এবাবং একতা নির্বিবাদে দিন অভিবাহিত করিতেছিলেন। সম্প্রতি ২ বংসর হইল পরস্পর পুশক হইরাছেন। এতাবং ইহারা সম্পত্তির ক্ষর না করিয়া যে স্থাপেসছলেন ভাগ করিতেছেন ইহা প্রশংসার কথা এবং ইহাদের পূর্বপুরুষগণের পুণ্যের কথা ইহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই

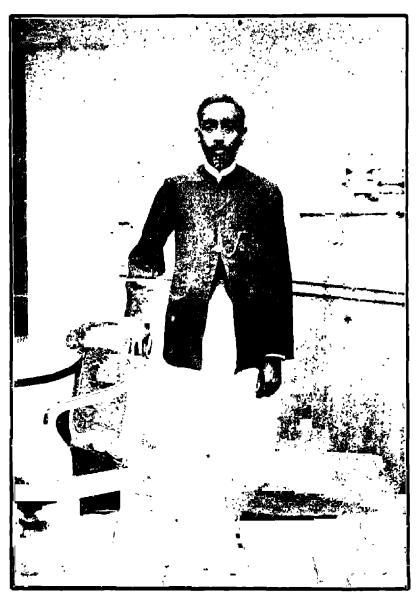

শ্রীযুক্ত যত্নপতি চট্টোপাধ্যায়।

## বৰ্দ্ধমান জিলাস্থ কাটোর।নিবাদা শ্রীযুক্ত যতুপতি চট্টোপাধ্যায়ের বংশ তালিকা।



## মুর্শিদাবাদ ফতেসিং পরগণার খোন্দকার বংশ।

মূর্শিদাবাদের মধ্যে ফতেসিংহের খোন্দকার বংশ অতি প্রাচীন বংশ ইহারা প্রথম খালিফ আবু বকরের পূত্র মহম্মদের বংশধর বলিয়া প্রাদ্ধন মহম্মদ ইজিপ্টের গবর্ণর ছিলেন। মহম্মদের একজন বংশধর—থাজা মহম্মদ সারে আরব পরিত্যাগ পূর্বক খোরাসানে বাস করেন। ঠাহার বংশধর শাহ রুম্ভম চেঞ্লিজ খাঁরের অত্যাচারে খোরাসান পরিত্যাগ করিয়া ভারতবর্ধে আসিতে বাধ্য হন। শাহ রুম্ভম সেই সমরে সাধু বলিয়া পরিচিত ছিলেন। স্নাট শাহ আলম শাহজীর সমাধির ব্যরের জন্ম বেশ মোটা রকমের টাকার বরাজ ক্রিয়াছিলেন: এই সম্পর্কে স্মাট্ যে "ফার্মাণ" দিয়াছিলেন, তাহা এখনও ইহাদের বাটীতে আছে। শাহ রুম্ভমনীর পূত্র ও পৌত্র শাহ শিয়া জিয়াউদ্দীন ও শাহ স্বরাজুদ্দীন বাসালার ইতিহাসে বিশেষ পরিচিত।

স্থান গিয়াস্থদীনের রাজত্বালে সুরাজ্দীন "কাজী উল কুজ্জত" বা দেওয়ানী ও ফৌজদারী আদালতের প্রধান বিচারপতি ছিলেন। স্বাতান গিয়াস্থদীন স্থাতান সেকেন্দারের প্র ছিলেন। ১৩৬৭—১৩৭৩ খ্রীষ্টাক পর্যন্ত তিনি বাঙ্গালার স্বাধীন রাজা ছিলেন।

বাঙ্গালার ইতিহাসে ইুয়ার্ট প্রামুখ ঐতিহাসিকগণ কাজি সুরাজুদীন সম্বন্ধে একটি আশ্চর্যাজনক গল্প লিখিয়াছেন। গল্পটা এই—একদা স্থলতান গিয়াস্থদীন শর চালনা বিভা শিক্ষা করিবার সময় হঠাৎ এক বিধবার পুত্রের অঙ্গে সেই শ্র লাগায় পুত্রটি মৃত্যুম্থে পতিত হয়। বিধবা কাজি স্থরাজুদ্দীনের নিকট অভিযোগ করিলে কাজী তৎক্ষণাৎ স্থলতান গিয়াস্থদীনকে শমন দেন। স্থলতান গিয়াস্থদীন শমন পাইয়া কাজীর



থানবাহাছর ফ**জলুল হ**ক।

নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে সেলাম দেন এবং দেয়ে স্থাকার করেন।
কাজীর আদেশে প্রশাসন বিধবাকে উপযুক্ত অর্থ দণ্ড দিয়া অব্যাহতি
লাভ করেন। আদালত হইতে যাইবার সময় স্থাকান গিয়াস্থানীন
কাজীকে সম্বোধন করিয়া বলেন, "আল যদি তুমি আমাকে 'রাজা" বলিয়া
অব্যাহতি দিতে এবং শমন জারি করিতে ভয় করিতে তাহা হইলে এই
ক্রোঘাতে তোমার শরীর খণ্ড বিখণ্ড করিতাম। কাজীও দৃঢ়তার
সহিত বলিলেন, ''আল যদি রাজা বলিয়া তুমি আমার আদেশ লভ্যন
করিতে, তাহা হইলে তোমার মন্তক আমি বিখণ্ডে বিভক্ত করিতাম।''

বলা বাহল্য কাজীর এই দৃঢ়তাব্যঞ্জক উক্তিতে স্থলতান গিয়াস্দীন সাতিশয় প্রীতিলাভ করিয়াছিলেন।

কাজী স্বাজ্দীনের পৌত্র শাহ আজিছুলা নুর কুলবল আলানের থালিফ পদের উত্তরাধিকারী হন। তিনি একজন বিখ্যাত মুসলমান সাধু ছিলেন এবং বঙ্গের রাজা প্রজাদের ধর্মগুরু ছিলেন। \*

শাহ আজিজুরার নামের পরেই প্রথমে "থোন্দকার" উপাধি সংযুক্ত 
হয়। তাঁহার সময় হইতেই এই বংশ মুসলমানদের ধর্মগুরুর কাজ 
করিতে থাকেন। করেক প্রুষ বংশপরস্পরায় এই বংশ ধর্ম গুরুর কাজ 
করিয়াছিলেন। এখনও পর্যান্ত এই বংশের একটা শাখা—মুর্শিদাবাদ 
ক্রেলার বিনোদিয়া গ্রাম নিবাসী থোন্দকারেরা পিতৃপুরুষের সেই গুরুণিরি 
কর্ত্তব্য করিয়া আসিতেছেন। মুর্শিদাবাদ, রাজসাহী, যশোহর, ফরিদপুত, 
নদীয়া, বগুড়া, রক্পুর, দিনাজপুর, মালদহ, পাবনা, খুলনা ও চবিবণপরগণায় তাঁহাদের শিদ্য আছে।

গৌড়ের রাজা ও বাঙ্গালার স্থবাদারের নিকট হইতে খোন্দকারের; অনেক "আরমা' ও লাথেরাজ সম্পত্তি অর্থাৎ নিম্কর স্কমি লাভ করিয়া-

<sup>\*</sup> Vide stewart's "History of Bengal" and the Ain-i-Akbari

ছিলেন। এথনও কিছু কিছু তাঁহাদের বংশধরেরা ভোগ করিতেছেন।
এই সম্পর্কে শাহ স্থলা, শাহাজাদা মহত্মৰ আজিম, সারেস্তা থা ও
নুশিক্তুলী থা ১৬১৯, ১৬৮০, ১৬৬৫ ও ১৭১৮ গ্রীষ্টাব্দে বে সনদ
দিয়াছিলেন, তাহা অভাপিও ইইাদের ঘরে আছে। মুদলমান রাজত্ব
কালে এই বংশের ব্যর উক্ত জ্মা জমির ঘারাই নির্কাহিত হইত। থোককারের। কথনও চাকুরী গ্রহণ করিতেন না। যদি কথনও চাকুরী
গ্রহণ করিতেন, তাহা হইলে ''কাজী' ছাড়া অন্ত পদ গ্রহণ করিতেন না।

এদেশে ব্রিটিশ শাসনের প্রারম্ভে এই থোনকার বংশের করেক জন সরকারের অধীনে চাকুরী গ্রহণ করিতে বাধ্য হন এবং বাঙ্গালার নবাব নাজিমের অধীনেও তাঁহার। কেহ কেহ চাকুরী করিয়াছিলেন।

এই বংশের কয়েক জন ব্রিটিশ গবর্গমেন্টের অধীনে সম্মানজনক পদে চাকুরী গ্রহণ করিয়ছিলেন; কিন্তু ব্রিটিশ দপ্তরে ইংরাজীর পরিবর্ত্তে ফার্সী ভাষার প্রচলন হইলে তাঁহারা সরকারী চাকুরী পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হন। ইস্লাম ধর্মে নিষেধ থাকায় তাঁহারা ইংরাজি ভাষা শিক্ষা করিতে আদৌ ইছুক ছিলেন না। আজকাল থোন্দকার বংশের অনেক গুরক ইংরাজী ভাষা শিক্ষা করিতেছেন, সরকারের অধীনে তাঁহারা চাকুরীও পাইতেছেন, ইহাঁদের মধ্যে কেহ কেহ বা ইংরাজী ভাষা জানেন না, আরবী ও পার্শী ভাষাতেই তাঁহারা স্থপণ্ডিত। তাঁহারা পিতৃপ্রতামহের অনুস্ত গুরুগিরি করেন। তাঁহারা উত্তরাধিকার-স্ত্রে জমি জমা লইয়ছেন। ইহাঁদের বিবাহাদি আপন বংশে ছাড়া অক্ত

খোন্দকার বংশের পূর্ব্ব পুক্ষের। কিছুকাল গোড়ে বাস করিতেন।
গোড়ের অধঃপতনের সময় কাঁহারা গোড় পরিত্যাগ করেন এবং ফভেনিংহ,
সরকার ও সারিফাবাদে আসিয়া বাস করিতে থাকেন। তাঁহাদের
বংলধরেরা এখন মূর্লিদাবাদের অন্তর্গত ফতেসিংহের অন্তঃপাতা নিম্ন

লিখিত গ্রাম সমূহে বাদ করিভেছেন। ধথা দলার, ভরতপুর, শিভগাও, ভালিবপুর, সাপুর, বিনোদিয়া, মনস্থরপুর, দিয়াদকুলু দিয়া. তালেগাঁও ও कक्षान। ইহাদের মধ্যে প্রধান প্রধান করেকজনের নাম নিম্নে rেওয়া হইল---বিনোদিয়ার শাহ আবতুল হক সাহেব, সাহাজ্ঞানা নসীম মৌলবী মবু দীন হোসেন, তাঁহার ভ্রান্তা মৌলবী মেদি হোসেন ( দিজ-গাঁওরের জমিদারগণ ) মৌলবী ফজলুল্ছক (ভরতপুরের ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট) দেওয়ান ফল্লণী ববিব খাঁ। বাহাত্রর ও শাহ ফরহাদ আদি ( স্লাবের জ্মিদারগণ ) ইহাঁদের সকলেই মৃত, কেবল খাঁ বাহাদুর হাজি থন্দোকার ফৰলুল হক ভীবিত। ইইমনের সম্ভান সম্ভতি আছে। খাঁ বাহাত্র আলিপুরের পুলিশ ম্যাজিষ্ট্রেটের পদ হইতে অবদর গ্রহণ করিয়াছেন। ইহার তিন পুত্র থোন্দকার ফল্পলে হাইদার, ফল্পলে আকবর ও ফল্পলে শোভান। ইহাঁদের মধ্যে প্রথম ও তৃতীয় পুত্র বিলাতে ইংরাজা শিক্ষা ক্রিয়াছেন। ঠাহার ভ্রাতৃষ্পুত্র মিঃ থোলকার গোলাম মোদেদি সিবিলিয়ান অন্তান্ত অনেকে ডেপুটা ম্যাজিষ্ট্রেট। ফতেদিংহের থোন্দকার বংশু ইতিহাস প্রসিদ্ধ প্রোচীন ও বিখ্যাত বংশ। এই বংশের সকলেই শিক্ষিত হইয়াছেন এবং বঙ্গদেশীয় সরকারের অধীনে আনেক উচ্চ পদে কালু ক্রিতেছেন। ইঙারা পিতৃপুরুষের কার্তি ও গৌৰৰ বজায় হাথিহাছেন।

## সিমুলিয়া বিশ্বাস বংশ।

দিমুলিয়া বিশাস বংশ অতি প্রাতন ও প্রাচীন বংশ। স্থবা বাঙ্গালা যথন মুসলমানের অধীন, বিশ্বাস বংশের তথন গোবিন্দপুরে বসতি ছিল পরে পলালীক্ষেত্রে ভাগ্যবিধাতা যথন ইংরাজের প্রতি ক্রপাদৃষ্টি করিলেন তথন ঐ গোবিন্দপুরে ইংরাজ তুর্গ নির্মাণে প্রস্তুত্ত হন। এই সম্পর্কে বিশ্বাস বংশ গোবিন্দপুর ছাড়িয়া সিমুলিয়ায় আসিয়া বাস করেন। বিভনইীটয় "লিম বিশ্বাস লেন" এই বংশেরই পরিচায়ক। ইহাদের প্রকৃত উপাধি লে "। মুসলমানদিগের আমলে ইহাদের উপাধি ছিল "বিশ্বাস। "দে" বংশ আলম্বায়ন গোত্রীয় কর্ণসোনা সমাজভুক্ত। অতি প্রাচীন বংশ হইলেও বংশের সাত প্রক্ষের পূর্ব্ধ ইতিহাস সংগ্রহ করা শ্বক্তিন; সেইজক্ত "দে" বংশের বংশধর গোকুলচক্ত্র হইতে আমরা এই বংশেন শাবাক্রম নির্দেশ করিভেছি।

## পোকুল চন্দ্র।

গোকুল চন্দ্রের মধ্যম প্রপৌত্র চিন্তামণি তদানীস্তন প্রশিদ্ধ বানহাউদেশ
মুছুদী এবং প্রথর ব্যবদা বৃদ্ধি দম্পন্ন বলিয়া বিখ্যাত ছিলেন। তাঁহাব
সমসামন্ত্রিক রাজা দিগন্বর মিত্র, প্রসিদ্ধ ধনকুবের মতিলাল দীল, শোতাবাজার রাজবংশের বংশধর রাক্ষেম্র নারায়ণ প্রমুথ ব্যক্তিগণ চিন্তামণিব
অন্তরঙ্গ বন্ধ ছিলেন। চিন্তামণির এক জামাতা ছিলেন ৮নবগোপাল
মিত্র। এই নবগোপাল কলিকাতা কর্পোরেসনের লাইসেন্স্ অফিসাব
ছিলেন। তিনিই এদেশে সর্ব্বপ্রথম বাজালীর সার্কাদ প্রদর্শন করেন।
নবগোপালেরই উন্থোগে National magazine প্রথম প্রচারিত হয়।
চিন্তামণির অন্ত এক জামাতার পূত্র ৮মহেক্স নাথ বন্ধ বঙ্গ রক্ষমঞ্চের



স্বৰ্গীয় চণ্ডী চরণ দে



শ্ৰীযুক্ত গণেশ চন্দ্ৰ দে

এক জ্বন অধিতীয় অভিনেতৃ ছিলেন। তাঁহার তুল্য অভিনেতা বোধ হয়। সে সময়ে দিতীয় ছিল না।

চিন্তামণির জ্যেষ্ঠ চক্রশেথর ভীম বোষের লেনস্থ বোষ কংশে বিবাহ করিয়াছিলেন। তাঁহার তিন পুত্রের মধ্যে জ্যেষ্ঠ চণ্ডীচরণ বিশ্বা, বৃদ্ধি প্রতিভাও সততায় বংশের, দেশের ও দশের মুখোজ্জল করিয়াছিলেন। তাঁহার ন্থায় উদারচেতা, স্বধর্মনিরত, সদালাপী ও সদানক পুরুষ জ্লাই দেখা যায়। জ্সাধারণ মেধা ও মনীধাবলে ১৮৫৪ সালে তিনি প্রেসিডেন্সী কলেজের একজন সিনিয়র স্কলার হইয়াছিলেন। সিনিয়ব স্বীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়া তথনকার দিসে স্লাথার বিষয় ছিল।

কল্জে ছাড়িয়া চণ্ডীচরণ বিখাত বাবদায়ী মেদার্স কুক এণ্ড কোম্পানীর কোষাধাক্ষের কার্য্যে নিযুক্ত হন। বিশাস বংশের এই সুসন্তান আট বংসর কাল উচ্চ সম্মানের সহিত উক্ত কার্য্য সম্পত্ন করিয়া কর্ম্ম হইতে অবসর গ্রহণ করেন। একণে তাঁহারই কৃতী মধ্যম পুত্র গোবর্দ্ধন পিতৃ-আশীর্কাচ্দে ঐ বিখ্যাত কারবারের অন্ততম অংশীদার হইয়া বাঙ্গাণীর মুখোজ্জন করিতেছেন।

চণ্ডীচরণের জ্যেষ্ঠ পুত্র গণেশ চন্দ্র দে পুত্চরিত পিতৃদেবের পদাফ অনুসরণ করিয়া অশেষ গুণের অধিকারী হইরাছেন। তিনি একণে সলিসিটর মেসার্স মাানুরেল আগরওয়ালা এও কোল্পানীর সন্থাধিকারী ও কলিকাতা মহানগরীর একজন শ্রেষ্ঠ এটগাঁ। গণেশচন্দ্র বিশাস পরিবারের ন্থোজ্জলকারী পুত্র। পিতা চণ্ডীচরণের কথনও অর্থ স্বাচ্ছল্য ছিল না। তিনি মধ্যবিত্ত গৃহস্থ ছিলেন। যাহা কিছু উপার্জ্জন করিতেন বৃহৎ পরিবার প্রতিপালন এবং সামাজিক ও পারিবারিক লোকলোকিকভার তাহার সমস্তই বার হইত। স্বতরাং তাঁহার পুত্রেরা পিতার নির্মাণ চরিত্র বল ও স্থানিকা বাতীত কোনরূপ অর্থের উত্তরাধিকারী হন নাই। ক্যাধারণ অধ্যবসায়, অদম্য উত্তম, অপুর্ব্ব পুক্রকারই গণেনচল্লের

উন্নতির একমাত্র কারণ। নিজের শক্তিতে তিনি আজ উন্নতির চরম সোপানে উপনীত। বিধাতার কপায় ও পিতৃ-পুণাবলে তিনি আজ বহু লোকের অন্নদাতা পিতা। তহু আত্মায় কুটুন্বের আশ্রয়, পীড়িতের বন্ধু, অসহায়ের সহায় হইনা গণেশচন্দ্র আজ কায়ন্ত সমাজের একজন বরেণ্য ব্যক্তি। গণেশবাব্ ২০০২ সালে শ্রীমুক্ত মন্মথনাথ মুখোপাধ্যায় হাইকোর্টের জল্ল হইলে এবং ২০২০ সালে মি: বি এল্ মিত্র এড ভোকেট জ্বোরেল হইলে ঐ হইলন বন্ধর অভার্থনা করিবার জন্ত গ্রান্ত ট্রান্ত রোডন্থ তাঁহার বৃহৎ বাগান বাড়াতে হইটী মল্লনিসের অধিবেশন করেন। সেই মল্লনিসে হাইকোর্টের অনেক বিচারণতি, উকিল, ব্যানিষ্টার, বালা, রেভিনিউ ব্যার্ডর মেম্বর মি: কে সি দে প্রভৃতি উচ্চপদন্ধ রাজকর্ম্মচারী উপন্থিত হইনাছিলেন। ইহাতেই ব্রা বান্ধ যে তিনি জনসমাজ্যে কির্মপ্রকাপ্রধা।

চণ্ডীচরণের কনিষ্ঠ পুত্র অতুগচন্দ্র দে বি, এন্ দি, তাঁহার জ্যেষ্ঠ গণেশচন্দ্রের অফিনের একজন প্রধান সহকারী। তিনিও জ্যেষ্ঠের স্থায় উদার হৃদয় ও পরহিতৈষী।

এই প্রসঙ্গে বলা আবশুক গণেশচন্দ্রের মাতুল দেশবিখাতে ধনকুবের বার বিহারীলাল মিত্র বাহাত্র। ইহারই পূর্ব্বপূরুষ বারবাঞ্চাবের ক্রমননোহন বিগ্রহের প্রতিষ্ঠাতা। বিহারীলালই উপস্থিত উক্ত ঠাকুর বাড়ীর প্রধান সেবারেং। এই বিহারীলালই বহু বাষে, বহু যত্নে ও বহু চেট্রার মহর্ষি বাল্মাকি-রচিত বোগবালিই রামায়ণের ইংরাজী অনুবার প্রকাশ করিয়া পাশ্চাত্য জগতের সমক্ষে জ্ঞান, ভক্তি ও ধর্মের এক অভিনব উপহার ধান করিয়াছেন।

চন্দ্রশেধরের মধ্যম পুত্র হলধর অফিসিয়াল এসাইনীর আপিসের কোষাধাক্ষ ছিলেন। তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র ৮থগেন্দ্রনাথ হাইকোটের এটর্পী, অধ্যম স্থামাচরণ একজন থ্যাতনামা চিকিৎসক ছিলেন। তৃতীর পুত্র

চারুচন্দ্র বিশ্ববিদ্যালরের শ্রেষ্ঠ উপাধি লাভ করিয়া উন্নতির প্রথমাবস্থাতেই কাল কবলিত হন। সর্ব্বক্রিষ্ঠ সচ্চরিত্র, সদালাপী, স্বধর্মনিরত হারাণচন্দ্র বংশগত বহুওণের অধিকারী। নিমে ইহানের বংশতালিকা প্রাদত্ত ভালা :—



## ৺মতিলাল গোস্বামী

জেলা যশোহরের অন্তঃপাতী নলদী গোস্বামীবংশ তত্রত্য অঞ্চলে বিশেষ প্রসিদ্ধ । এই গোস্বামী বংশ কুলীন 'গঙ্গোপাধ্যার' শ্রেণীভূক্ত হইলেও বহু সংখ্যক শিষ্য থাকার বহুকাল হইতে ''গোস্বামী' আখ্যার আধ্যত্তিহন । মতিলাল গোস্বামী মহালয় এই বংশে করাগ্রহণ করেন । তিনি অত্যন্ত তেজন্বী ছিলেন । তাঁহার পুত্র শ্রীয়ুত রূপলাল গোন্থামী ও শ্রীয়ুত শ্যামলাল গোন্থামী । রূপলাল পূর্বে ষ্টেশন নাষ্টার ছিলেন, এখন পৈতৃক বিষর কর্মা পর্য্যবেক্ষণ করেন । শ্যামলাল করেক বংসর দৈনিক হিন্দুহান ও দৈনিক বস্থমতীর সহকারা সম্পাদকের কার্য্য করিয়া বর্ত্তমানে ''আর্য্যাবর্ত্ত'' নামক সাপ্তাহিক পত্রের সম্পাদকত করিতেছেন । শ্যামলাল অনেক ধর্মগ্রেছ রচনা করিয়াছেন এবং স্থবক বিলয়াও তাঁহার প্রসিদ্ধি আছে।

